

### https://archive.org/details/@salim\_molla

# তাফসীর ইবনে কাসীর চতুর্দশ খণ্ড

(সূরাঃ কাহ্ফ, মারইয়াম, তা-হা, আম্বিয়া ও <del>হাজ্ঞ)</del>

মূলঃ হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ৪

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

# প্রকাশক ঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি (পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান) বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ গুলশান, ঢাকা-১২১২

## সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

৪র্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী-২০চ৫ ইং মহররম-১৪২৬ হিঃ মাঘ- ১৪১১ বাং

কম্পিউটার কম্পোজঃ দারুল ইবতিকার ১০৫, ফকিরাপুল মালেক মার্কেট (নীচ তলা), ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৪৮৭৩৬

#### মুদ্রণ ঃ

আব্দুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ ৪৩, তোপখানা রোচ, মানিকগঞ্জ হাউজ (৪র্থ তলা) পুরানা পন্টন মোড়, চাকা। ফোন ঃ ৭১৬০৬১৬,৭১৬০৬৯৯ মোবাইল ঃ ০১৭৫-০০৭৭৬২

বিনিময় মূল্য ঃ ২৫০.০০

## তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

- ১। ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ গুলশান, ঢাকা-১২১২
  - ২। মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ গুলশান, ঢাকা। টেলিঃ ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭
  - মাঃ নূরুল আলম

    বাসা নং-১৫, সড়ক নং-১২

    সেইর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

    ফোন ঃ ৮৯১৪৯৮৩
  - ৪। ইউসুফ ইয়াছিন
    ৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ
    (৪র্থ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা।
    ফোন ঃ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪
    মোবাইল ঃ ০১৭৫-০০৭৭৬২
    ০১৭১-০৫৫৬৪০

## উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বন্ডর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দৃতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

### প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। —আমীন!

চতুর্দশ খণ্ড প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাণ প্রিয় দ্বীনদার ভাই-বোনদের অনুরোধে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দেই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে ইসলাম প্রিয় ভাই-বোনদের হাতে পৌঁছাতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই। তারই ইচ্ছায় ইহা সম্ভব হয়েছে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে গুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন 'আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ' এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

#### অনুবাদকের আরয

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতান্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচাইতে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। আল্লাহপাকের লাখো তকর যে, এর সুষ্ঠ সমাধান কল্পে চতুর্দশ খণ্ডের প্রকাশনা প্রসঙ্গে জনাব আবদুর 'গুয়াহেদ সাহেবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং উপর্যুপরী আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। তাফসীর একাদশ খণ্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিংশতিতম তথা আমপারা খণ্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে তিনি একান্ত আকম্মিকভাবে গভীর রাতে আশার আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে দূরআলাপনীর মাধ্যমে আমার সাথে এই প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু প্রাসন্ধিক কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করেন।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দিন। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত বাবার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ

ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ।

সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬. ১৭ ও ১৮ নম্বর খণ্ডগুলো প্রথম প্রকাশে সূরা ভিত্তিক প্রকাশ করি। আজ এই চতুর্দশ খণ্ডের প্রথম প্রকাশের কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ গ্রহণ করি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ প্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য।

তাফসীর পালিকেশন কমিটি পুরো তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যে ভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহযোগী ও সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আন্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জানাত নসীব করেন। সুন্মা আমীন!

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবৃল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুমা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ-এর মালিক ও কর্মচারীবৃদ্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্ততির আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের স্বাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

পারস্য কবির ভাষায় ঃ

তেরে ভ্রাব্য প্রত্য করে। তথাও করে। তথাও বের্মিন্দনে যথন সবাই নিজনিজ অর্থাও রোয হাশর ও মহাপ্রলয় কান্ডের সন্ধিক্ষনে যখন সবাই নিজনিজ আমল-নামা সংগে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তখন আমার নেক আমল যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমি সে দিন মহান, আল্লাহর সন্মুখীন হবো আমার বাহুর নীচে এই সব সদ্-গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। আমীন!

আরব কবির ভাষায় ঃ

يَلُونَ الْخَطُّ فِي الْقِرْطَاسِ دُهْرًا \* وَكَاتِبُهُ رَمِينًا فِي التُّرَابِ

অর্থাৎ 'যুগ যুগান্তর ও অনন্তকাল ধরে এই ছাপার হরফগুলো তাফসীরুল কুরআনের পৃষ্ঠায় চির ভাস্বর এবং দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে অথচ লেখকের দেহ পিঞ্জর কবরে লীন হয়ে তার অন্থি মাংশ পর্যন্ত মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

কারণ ক্ষনে ক্ষনে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ এই নশ্বর জগত থেকে দূরে সরে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে এই কবরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহপাক একে 'বারযাখ' অর্থাৎ অন্তরাল বা মাঝামাঝি ব্যবধানের স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। তাই ইনশাআল্লাহ তিনিই আমাদের সবার আশু মুক্তি ও নাজাতের দুর্গম বন্ধুর পথকে সুগম করবেন। আমীন!

#### বৰ্তমানে

তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ ১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ, রিচমিও হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮ যুক্তরাষ্ট্র

#### বিনয়াবনত

ডঃ মুহামদ মুজীবুর রহমান প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী ও ইসলামিক স্টাভিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

#### আট

# সূচীপত্ৰ

| স্রাঃ কাহ্ফ ১৮    | (পারা ১৫-১৬) | 007-774                  |
|-------------------|--------------|--------------------------|
| স্রাঃ মারইয়াম ১৯ | (পারা ১৬)    | <b>&gt;&gt;&gt;</b> ->०७ |
| সূরাঃ তা-হা ২০    | (পারা ১৬)    | ২০৭-৩০৬                  |
| সূরাঃ আম্বিয়া ২১ | (পারা ১৭)    | ৩০৭-৪০৮                  |
| সূরাঃ হাজ্জ ২২    | (পারা ১৭)    | 8০৯-৫১৮                  |

পারাঃ ১৫

সুরায়ে কাহ্ফ, মক্কী

(১১০ আয়াত, ১২ রুকৃ')

سُوْرَةُ الْكَهُفِ مَكِيّةً أَيانَهَا: ١١٠، رُكُوْعَاتُهَا: ٢٢)

সূরার ফজীলত বিশেষ করে প্রথম দশটি আয়াতের ফজীলতের বর্ণনা এবং সূরাটি যে দাজ্জালের ফিৎনা হতে রক্ষাকারী তার বর্ণনা।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন সাহাবী এই সূরাটি পাঠ করতে শুরু করেন। তাঁর বাড়ীতে একটি জন্তু ছিল, সে লাফাতে শুরু করে। সাহাবী গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে সামিয়ানার মত এক খণ্ড মেঘ দেখতে পান যা তাঁর উপর ছায়া করে রয়েছে। তিনি এটা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ ''তুমি এটা পাঠ করতে থাকো। এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে ঐ 'সাকীনা' যা কুরআন পাঠের সময় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এই রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। এই সাহাবী ছিলেন হযরত উসায়েদ ইবনু হ্যায়ের (রাঃ), যেমন সূরায়ে বাকারার তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ, করে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হতে রক্ষা করা হয়; জামে তিরমিযীতে তিনটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে শেষ দশটি আয়াতের বর্ণনা আছে। সুনানে নাসায়ীতে সাধারণভাবে দশটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্ফের প্রথম ও শেষ আয়াত পাঠ করে, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরাটি পড়বে সে যমীন হতে আস্মান পর্যন্ত নূর লাভ করবে। একটি গারীব বা দুর্বল সনদে ইবনু মীরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জুমআ'র দিন যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করবে সে তার পায়ের নীচ থেকে নিয়ে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর লাভ করবে। ওটা কিয়ামতের দিন খুবই উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমআ' পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এই হাদীসের মারফু' হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর মাওকৃফ হওয়াটাই সঠিক কথা।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমআ'র দিন সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করে তার পার্শ্ব থেকে নিয়ে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়।

মুসতাদরিকে হা'কিমে মারফৃ' রূপে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমআ'র দিন সূরায়ে কাহ্ফ পড়ে তার জন্যে দুই জুমআ'র মধ্যবর্তী সময় আলোকিত হয়ে থাকে।

ইমাম বায়হাকীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহ্ফকে ঐ ভাবে পড়বে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, তার জন্যে কিয়ামতের দিন জ্যোতি হয়ে যাবে।

হাফিয যিআ' মুকাদ্দাসীর (রঃ) 'কিতাবুল মুখতারা' গ্রন্থে আছে যে, যেই ব্যক্তি জুমআর দিন সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করবে সে আট দিন পর্যন্ত সমস্ত ফিৎনা ফাসাদ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। এমন কি যদি এই সময়ের মধ্যে দাজ্জালও এসে পড়ে তবে তারও ফিৎনা হতে তাকে রক্ষা করা হবে।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- ১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি অসংগতি রাখেন নাই।
- ২। একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবার জন্যে এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সংকর্ম করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে যে, তাদের জন্যে আছে উত্তম পুরস্কার।
- ৩। যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।

- بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \* () أَلَّ حَدِّدُ اللهِ الزَّخْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*
- (١) اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِيُ اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوجًا هُ
  - (٢) قَيِّمًا لِيَّنْذِرَ بَاسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ النَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحُتِ انَّ لَهُمْ ٱجْرًا حَسَنًا فَ
    - (٣) مَّاكِثِينَ فِيهِ إَبدًا ٥

৪। এবং সর্তক করার জ্বন্যে,
 তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ
 সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫। এই বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না; তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি উদ্ভট। তারা তো ওধু মিথ্যাই বলে। (٤) وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا ٥

(٥) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَّلَا لِأَبَابِهِ مِنْ عِلْمِ وَّلَا لِأَبَابِهِ مِنْ كَبُرَتْ كَلِّمَةً تَخَرُّحُ مِنْ اَفْ وَاهِهِمْ أَلِنَ يَتُحُرُّحُ مِنْ اَفْ وَاهِهِمْ أَلِنَ يَتُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥

আমরা পূর্বেই এটা বর্ণনা করে দিয়েছি যে, আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক বিষয়ের শুরুতে ও শেষে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন। সর্বাবস্থাতেই তিনি তা'রীফ ও প্রশংসার যোগ্য। প্রথমে ও শেষে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি স্বীয় নবীর (সঃ) উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন যা তাঁর একটি বড় নিয়ামত। এর মাধ্যমে আল্লাহর সমস্ত বান্দা অন্ধকার হতে বেরিয়ে আলোকের দিকে আসতে পারে। এই কিতাবকে তিনি ঠিকঠাক. সোজা ও সঠিক রেখেছেন। এতে কোনই বক্রতা নেই এবং নেই কোন ক্রটি। এটা যে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে এটা স্পষ্ট, পরিষ্কার ও প্রকাশমান। এই কিতাব অসৎ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে এবং সংলোকদেরকে শুভসংবাদ দেয়। এটা বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী-দেরকে ভয়াবহ শান্তির খবর দেয়, যে শান্তি আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে দুনিয়াতেও হবে এবং আখেরাতেও হবে। এমন শাস্তি যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। যারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, ঈমান আনবে এবং আমল করবে. এই কিতাব তাদেরকে মহাপুরস্কারের সূসংবাদ শুনাচ্ছে। যে পুরস্কার হলো চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর, যা তারা জান্নাতে প্রাপ্ত হবে, যা কখনো ধ্বংস হবে না এবং যার নিয়ামতরাশি চিরকাল থাকবে।

এই কিতাব ঐ লোকদেরকে ভীষণ শাস্তি হতে সর্তক করছে যারা বলছে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। যেমন মক্কার মুশরিকরা বলতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা (নাউযু বিল্লাহি মিনযালিকা)। না জেনে শুনেই তারা মুখ দিয়ে একথা বলে ফেলতো। তারা তো দূরের কথা, তাদের বড়রাও এরূপ কথা বলতে থেকেছে।

ইন্দ্রি শন্দের উপর যবর দেয়া تَحِيْدُ হিসেবে। বাকপদ্ধতির গঠন হবে مَهُمُ هُمُ مُوْمَدُهُ مُوْمَدُهُ وَكُرَدُ وَكَرَمْ وَكَرَمُ وَكُولُولُ وَكَرَمُ وَكُولُ وَكَرَمُ وَكَرَمُ وَكُولُ وَكَرَمُ وَكَرَمُ وَكَرَمُ وَكَرَمُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَكَرَمُ وَكُولُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكَرَمُ وَكُولُ وَكُولُ وَكَرَمُ وَكُولُ وَكَرَمُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَكُولُ وَلِمُولِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلِمُولِكُ وَلِمُولِكُ وَلِمُولِكُ ولِمُولِكُ وَلِمُولِكُ وَلِمُو

এই সূরার শানে নুযূল এই যে, কুরায়েশরা নাযার ইবনু হা'রিস ও উকবা' ইবনু মুঈতকে মদীনার ইয়াহদী আলেমদের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বলেঃ "তোমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে মুহাম্মদের (সঃ) সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা তাদেরকে জিজেস করবে।" এই দু'জন তখন মদীনার ইয়াহুদী আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সামনে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা করে, তারা এদেরকে বলেঃ "দেখো, আমরা তোমাদেরকে একটা মীমাংসাযুক্ত কথা বলছি। তোমরা ফিরে গিয়ে তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন, তবে তিনি যে সত্য নবী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন, তবে তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না। তখন তোমরা তাঁর ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পার।" তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবেঃ "পূর্বযুগে যে যুবকগণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের ঘটনা বর্ণনা করুন তো? এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা তারপর তাঁকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করবে যিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। আর তাঁকে তোমরা রূহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন, তবে তোমরা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করবে। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তবে জানবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সূতরাং যা ইচ্ছা তা-ই করবে।" এরা দু'জন মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরায়েশদেরকে বলেঃ

"শেষ ফায়সালার কথা ইয়াহৃদী আলেমগণ বলে দিয়েছেন। সুতরাং চল আমরা তাকে প্রশুগুলি করি।" অতঃপর তারা রাস্লুল্লাহর (সঃ) কাছে আগমন করে এবং তাঁকে ঐ তিনটি প্রশ্ন করে। তিনি তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা আগামী কাল এসো, আমি তোমাদের এই প্রশুগুলির উত্তর দিবো।" কিন্তু তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ চান তো) বলতে ভুলে যান। এরপর পনেরো দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর কাছে না কোন ওয়াহী আসে, না আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে তাঁকে এই প্রশুগুলির জবাব জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে মক্কাবাসী ফুলে ওঠে এবং পরস্পর বলাবলি করেঃ "দেখো, কালকার ওয়াদা ছিল, আর আজ পলেরো দিন কেটে গেল, তবুও সে জবাব দিতে পারলো না।" এতে রাস্লুল্লাহ (সঃ) দ্বিগুণ দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলেন। একতো কুরায়েশদেরকে জবাব দিতে না পারায় তাদের কথা ভনতে হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ ওয়াহী আসা বন্ধ হয়েছে। এরপর হয়রত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং সূরায়ে কাহ্ফ অবতীর্ণ হয়। এতেই ইন্শা আল্লাহ না বলায় তাঁকে ধমকানো হয়, ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, ঐ ভ্রমণকারীর বর্ণনা দেয়া হয় এবং রূহের ব্যাপারে জবাব দেয়া হয়।

৩। তারা এই বাণী বিশ্বাস না
করলে তাদের পিছনে পিছনে
ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে
আত্মবিনাশী হয়ে পডবে।

৭। পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্যে যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

৮। ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদ শৃন্য মৃত্তিকায় পরিণত করবো। (٦) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسكَ عَلَى أَثَارِهِمَ إِنَّ لَمَّ يُؤُمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ٥

(٧) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيَّنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ اَيُّهُمُّ اَحْسَنُ عَمَلًا ٥

(٨) وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۚ আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে বলছেনঃ "হে নবী (সঃ)! মুশরিকরা যে তোমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছে এবং ঈমান আনয়ন করছে না এতে তুমি মোটেই দুঃখ করো না।" এভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "তুমি তাদের কারণে এতো দুঃখ আফসোস করো না।" অন্য জায়গায় আছেঃ "তুমি তাদের কারণে এতো বেশী দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ো না।" আর এক আয়াতে আছেঃ "তাদের ঈমান না আনার কারণে তুমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।"এখানেও তিনি বলেনঃ "তারা এই বাণী বিশ্বাস করছে না বলে তাদ্বর পিছনে পড়ে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়ো না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। তাবলীগের কাজে অবহেলা করো না। যে সুপথ প্রাপ্ত হবে সে নিজেরই মঙ্গল সাধন করবে। আর যে পথন্দ্রস্তী হবে সেও নিজেরই ক্ষতি করবে। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই রয়েছে।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ''দুনিয়া ধ্বংসশীল। এর শোভা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর আখেরাত বাকী থাকবে। এর নিয়ামত চিরস্থায়ী।''

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া হচ্ছে মিষ্ট, সবুজ রঙ বিশিষ্ট। আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে দেখতে চান, তোমরা কেমন আমল কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়া হতে ও স্ত্রীলোকদের হতে বেঁচে থাকো।" বানূ ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিংনা ছিল নারীদের ফিংনা। এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে এবং নষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য। যমীন পতিত পড়ে থাকবে। তাতে কোন প্রকারের উদ্ভিদ থাকবে না।" যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি অনাবাদী পতিত ভূমিতে পানি জমিয়ে থাকি? অতঃপর তা থেকে তারা ভূমিতে সেচন করে থাকে, তারা নিজেরা পান করে এবং তাদের পশুগুলিকে পান করিয়ে থাকে? তবুওকি তাদের চক্ষু খুলবে না?" যমীন ও যমীনে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সবকেই প্রকৃত মালিকের সামনে হাযির করা হবে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের কাছে যা–ই শুননা কেন এবং তাদেরকে যে কোন অবস্থায় দেখো না কেন, মোটেই দুঃখ ও আফসোস করো না।

৯। তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? (٩) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّحٰبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ لا كَانُوا مِنْ أَيْتِنَا عَجَبًا ٥ ১০। যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয়
নিলো, তখন তারা বলেছিলঃ
হে আমাদের প্রতিপালক!
আপনি নিজ্ব হতে আমাদেরকে
অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের
জন্যে আমাদের কাজকর্ম
সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা
করুন।

১১। অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।

১২। পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম জানবার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। الْكَهُفِ فَقَالُوا رُبَّنَا اَتِنا وَنَ الْفِتْ يَدَةُ الْكَهُفِ فَقَالُوا رُبَّنا اَتِنا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّى لَنا مِنْ اَمُرِنَا رَشَدًا ٥ مِنْ اَمُرِنَا رَشَدًا ٥ فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمَ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَا فَي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَا فَي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَا اللهِ مَ فَي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَا اللهِ مَ اللهِ مَ الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَا اللهِ مَ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهِ مَ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ

الْحِزْبَيْنِ أَحْصِي لِمَا

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হচ্ছে, পরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আসহাবে কাহ্ফের এই ঘটনাটি আমার ক্ষমতা প্রকাশের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এর চেয়ে বড় বড় ঘটনা দৈনন্দিন তোমাদের চোখের সামনে ঘটতে রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিবস ও রজনীর পরিবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের আনুগত্য ইত্যাদি হচ্ছে মহা ক্ষমতাবানের ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ, যেগুলি এটাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ তাআ'লা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়। আসহাবে কাহ্ফের চেয়ে তো বড় বড় বিশ্বয়কর ঘটনা তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। হে নবী (সঃ)! কিতাব ও সুন্নাহর যে জ্ঞান আমি তোমাকে দান করেছি তার গুরুত্ব আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক হুজ্জত ও প্রমাণ আমি বান্দাদের উপর খুলে দিয়েছি যা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা অপেক্ষা বেশী প্রকাশমান।

কাহ্ফ বলা হয় পাহাড়ের গর্তকে। সেখানে এই যুবকরা লুকিয়ে গিয়েছিলেন। 'রাকীম' হয় ঈলা পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকার নাম, না হয় ঐ জায়গায় একটি অট্টালিকার নাম, কিংবা কোন জনপদের নাম অথবা ঐ পাহাড়ের নাম। ঐ পাহাড়ের নাম নাজল্সও বলা হয়েছে এবং গুহার নাম বলা হয়েছে হায়রুম। ঐ যুবকদের কুকুরটির নাম হামরান বলা হয়েছে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ''সমস্ত কুরআন আমার জানা আছে, কিন্তু 'হানান' বা 'আওয়াহ' এবং 'রাকীম' শব্দ সম্পর্কে আমার অবগতি নেই। আমার জানা নেই যে, 'রাকীম' কিতাবের নাম কি ঐ ভিত্তির নাম।'' তাঁর থেকে আর একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে যে, 'রাকীম' হচ্ছে কিতাব। সাঈদ (রঃ) বলেন যে, ওটা পাথরের একটি ফলক ছিল যার উপর আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা লিখে ঐ গুহার দরজার উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে ' ক্রেট্টেন্ন' রয়েছে অর্থাৎ চিহ্নিত লিখিত কিতাব। সুতরাং আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এরই পৃষ্ঠ পোষকতা করা হচ্ছে। আর এটাই ইমাম ইবনু জারীরের (রঃ) পছন্দনীয় উক্তিযে, 'ক্রেট্টেন্ন' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'ক্রেট্টেন্ন' এর ওয়নে 'ক্রেট্টেন্ন' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই যুবকরা তাঁদের দ্বীনকে রক্ষা করার জন্যে নিজেদের কওমের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, না জানি তারা তাদেরকে তাঁদের দ্বীন থেকে বিদ্রান্ত করে ফেলে। পালিয়ে গিয়ে তাঁরা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত নাযিল করুন। আমাদেরকে আমাদের কওম হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন।" হাদীসে একটি দুআ'য় রয়েছে "হে আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালা করবেন তার পরিণাম অমাদের জন্যে ভাল করুন।" মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁর প্রার্থনায় আরজ করতেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন! আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।"

ঐ গুহায় প্রবেশ করে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুমের মধ্যেই বহু বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জাপ্রত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) নিয়ে সওদা খরিদের উদ্দেশ্যে বাজারের দিকে রওয়ানা হন, যেমন সামনে আসছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটা জানবার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন্টি তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

'। শব্দের অর্থ হচ্ছে, সংখ্যা বা গণনা। আবার এই কথাও বলা হয়েছে যে, এই শব্দটি 'আ্লু' (শেষ সীমা)-এর অর্থেও এসে থাকে। আরব কবিরা তাঁদের কবিতার মধ্যেও এটাকে 'আ্লু' এর অর্থেই প্রয়োগ করেছেন।

১৩। আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিঃ তারা ছিল কয়েকজ্বন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।

১৪। আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ়
করেদিলাম; তারা ষখন উঠে
দাঁড়ালো তখন বললোঃ
''আমাদের প্রতিপালক
আকাশমগুলী ও পৃথিবীর
প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁর
পরিবর্তে অন্য কোন মা'বৃদকে
আহবান করবো না; যদি করে
বসি তা অতিশয় গর্হিত হবে।"

১৫। আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বৃদ গ্রহণ করেছে, তারা এইসব মা'বৃদ সম্বন্ধে স্পস্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে (۱۳) نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتَيَةً امْنُوا بِرِيهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ٥

(١٤) وَّرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الْذُ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(١٥) هَوُلاَ ءِ قَوْمُنَا النَّخَذُوُا مِنْ دُونِهُ الِهَةُ لُوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطِينَ بَيِّنٍ فَمَـنَ আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?

১৬। তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে
তাদের হতে ও তারা আল্লাহর
পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে
তাদের হতে, তখন তোমরা
গুহায় আশ্রুয় গ্রহণ কর;
তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের
জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন
এবং তিনি তোমাদের জন্যে
তোমাদের বাজকর্মকে ফলপ্রস্

اَظُلَمُ مِـمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥

(١٦) وَإِذِ اعْتَزُلْتُ مُوهُمُ وَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ فَأَوَّا اللهُ فَأَوَّا اللهُ فَأَوَّا اللهُ فَأَوَّا اللهَ فَأَوَّا اللهَ فَأَوَّا اللهَ فَأَوَّا اللهَ فَأَوَّا اللهَ فَأَوَّا لِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَقَا ٥ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقًا ٥

এখান থেকে আল্লাহ তাআ'লা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা শুরু করেছেন। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং হিদায়াত লাভ করে। কুরায়েশদের মধ্যেও এটাই ঘটেছিল যে, যবুকরা তো সত্যের আহবানে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু বুড়োদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই ইসলাম থেকে সরে পড়ে ছিল।

বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল খোদাভীরু, মু'মিন এবং সুপথপ্রাপ্ত যুবকদের একটি দল। তারা তাদের প্রতিপালকের একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা তাঁর তাওহীদের উক্তিকারী ছিল। দৈনন্দিন তাদের ঈমান ও হিদায়াত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই ধরণের আরো আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, ঈমান বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর স্তরে হ্রাস বৃদ্ধি হতে থাকে। এখানে রয়েছেঃ "আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।" অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُ مُ هُدًى،

অর্থাৎ ''হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।'' (৪৭ঃ ১৭)

অন্য আয়াতে আছেঃ

অর্থাৎ ''যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।'' (৯ঃ ১২৪) অন্য এক স্থানে আছেঃ

لِيَزُدَادُولُ إِيْمَانًا مُعَ إِيْمَانِهِ فَيَ

অর্থাৎ "যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরো বেড়ে নেয়।" (৪৮ঃ ৪) কুরআন কারীমের এই বিষয়ের উপর আরো বহু আয়াত রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এই লোকগুলি হযরত ঈসা ইবনু মরিয়মের (আঃ) দ্বীনের উপর ছিলেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটা হযরত ঈসার (আঃ) পূর্বযুগের ঘটনা। এর একটি দলীল এটাও যে, যদি ঐ লোকগুলি খস্টান হতেন, তবে ইয়াহদীরা এতো মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে তাঁদের অবস্থাবলী অবহিত হতো না এবং অন্যদেরকে অবহিত করারও চেষ্টা করতো না। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কুরায়েশরা তাদের দু'জন প্রতিনিধিকে ইয়াহদী আলেমদের কাছে পाঠिয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইয়াহদী আলেমরা যেন তাদেরকে এমন কতকগুলি কথা বলে দেয় যা তারা মুহাম্মদকে (সঃ) জিজ্ঞেস করবে। তখন ইয়াহদী আলেমরা প্রতিনিধিদ্বয়কে বলেছিলঃ "তোমরা তাঁকে গুহাবাসীদের ঘটনা ও যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করবে এবং রূহ্ সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে।" এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াহুদীদের কিতাবে এর বর্ণনা ছিল এবং এই ঘটনা তারা জানতো। এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল। তখন এটা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহৃদীদের কিতাব তো খৃস্টানদের কিতাবের পূর্বেকার। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ''আমি তাদেরকে তাদের কওমের বিরোধিতার উপর ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেছিলাম। তারা তাদের কওমের কোনই পরওয়া করে নাই। বরং তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এবং আরাম ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়।"

পূর্ব যুগীয় কতকণ্ডলি মনীষীর বর্ণনা রয়েছে যে, এই লোকণ্ডলি রোমক সমাটের বংশধর এবং রোমের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। একবার তাঁরা তাঁদের কওমের সাথে উৎসব উদ্যাপন করতে গিয়ে ছিলেন। ঐ যুগের বাদশাহর নাম ছিল দাকইয়ানুস। সে অত্যন্ত উদ্ধত ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে সকলকে শির্কের শিক্ষা দিতো এবং মূর্তি পূজা করাতো। এই যুবকগণও তাঁদের বাপ-দাদাদের সাথে এই উৎসব মেলায় গিয়েছিলেন। তথাকার তামাশা দেখে তাঁদের মনে ধারণা জন্মে যে, মূর্তি পূজা নিছক বাজে কাজ। ইবাদত-বন্দেগী ও উৎসর্গ এক মাত্র ঐ আল্লাহর জন্যেই হওয়া উচিত যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। সুতরাং এই লোকগুলি এক এক করে সেখান থেকে সরে পড়েন। তাঁদের একজন গিয়ে এক গাছের নীচে বসে পড়েন। পরে দ্বিতীয় জন, তৃতীয়জন, চতুর্থজন তথায় যান। মোট কথা, এক এক করে সবাই ঐ গাছের নীচে জমা হয়ে যান। অথচ একের অপরের সাথে কোন পরিচয় ছিল না। শুধু ঈমানের জ্যোতি তাদেরকে এক জায়গায় মিলিত করে। হাদীসে রয়েছে যে, রূহসমূহও একটা একত্রিত সেনাবাহিনী। রোযে আযলে যাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল, দুনিয়াতেও তারা মিলে মিশে থাকছে। আর সেই দিন যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল, দুনিয়াতে এসেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য থেকে যাচ্ছে। ম্বারববাসীরা বলে যে, এক জাতিত্ব হচ্ছে মিলজুলের কারণ।

গাছের নীচে উপবিষ্ট ঐ যুবকগণ নীরব ছিলেন। তাঁদের একের অপর হতে ভয় ছিল যে, যদি তিনি মনের কথা বলে দেন তবে তাঁর সঙ্গী তাঁর শত্রু হয়ে যাবেন। কারোই কারো সম্পর্কে কোন খবর ছিল না। তাঁরা জানতেন না যে, তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের কওমের অজ্ঞতাপূর্ণ ও শিরকপূর্ণ কাজে অসন্তুষ্ট i অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক সকলকে সম্বোধন করে বললেনঃ "ভাইসব! আপনারা সবাই যে, সাধারণ ব্যস্ততাপূর্ণ 'জনসমাবেশ ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন। আমি চাই যে, প্রত্যেকেই এর কারণ প্রকাশ করবেন যে কারণে তিনি স্বীয় কওমকে ছেড়ে এসেছেন।" তখন একজন বলে উঠলেনঃ ''আমাকে তো আমার কওমের প্রথা, চাল-চলন ও রীতি-নীতি মোটেই ভাল লাগে না। আসমান ও যমীনের এবং আমাদের ও আপনাদের সৃষ্টিকর্তা যখন একমাত্র আল্লাহ তখন আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত কেন করবো?" তাঁর এই কথা শুনে দ্বিতীয়জন বললেনঃ ''আল্লাহর কসম! এই ঘৃণাই আমাকে এখানে এনেছে।'' তৃতীয়জনও একথাই বললেন। যখন স্বাই এই একই কারণ বর্ণনা করলেন, তখন স্বার অন্তরেই প্রেমের এক ঢেউ খেলে গেল। একত্ববাদের আলোকে আলোকিত প্রাণ এই যুবকবৃন্দ পরস্পর সত্য ও খাঁটি বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলেন এবং তাঁরা সহোদর

১. এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

ভাইদের চেয়েও বেশী একে অপরের শুভাকাংখী হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক হয়ে যায়। তাঁরা তখন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন এবং সেখানে এক আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের কওমের কাছেও তাঁদের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। সূতরাং তাদেরকে ধরে ঐ অত্যাচারী বাদশাহর নিকট নিয়ে যায় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বাদশাহ এ সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে নিজেদের একত্ববাদ ও মায্হাবের বর্ণনা দেন। এমন কি, স্বয়ং বাদশাহ তাঁর সভাষদবর্গ এবং সারা দুনিয়াকে এর দাওয়াত দেন। তাঁরা মন শক্ত করে নেন এবং পরিষ্কারভাবে বলে দেনঃ "আমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেও মা'বৃদ বানিয়ে নেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের দ্বারা এটা কখনো হতে পারে না যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেও আহবান করবো। কেননা, শিরক একেবারেই বাজে কাজ। আমরা এই কাজ কখনো করতে পারবো না। এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার, অনর্থক কাজ ও বক্র পথ। আমাদের এই কওম মুশরিক। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহবান করছে এবং তাদের ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছে। এর কোন দলীল প্রমাণ তারা পেশ করতে পারবে না। সূতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী।" বর্ণিত আছে যে, তাঁদের স্পষ্টবাদিতায় বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং তাঁদেরকে শাসান-গর্জন ও ভয় প্রদর্শন করে। সে নির্দেশ দেয়ঃ "তাদের পোষাক খুলে নাও। এরপরেও যদি তারা বিরত না হয়, তবে আমি তাদেরকে কঠিন শান্তি প্রদান করবো।"

বাদশাহ্র এই কথায় তাঁদের অন্তর আরো দৃঢ় হয়ে যায়, কিন্তু তাঁরা এটা অবগত হয়ে যান যে, এখানে থেকে তাঁরা দ্বীনদারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। তাই, তাঁরা কওম, দেশ এবং আত্মীয়স্বজন সবকে ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন। এই হুকুমও রয়েছে যে, মানুষ যেন দ্বীনের ভয়ের সময় হিজরত করে। হাদীসে রয়েছে যে, খুব সম্ভব মানুষের উত্তম মাল হবে বক্রীর পাল, যেগুলি নিয়ে সে পাহাড়ে-পর্বতে ও মরুপ্রান্তরে বসবাস করবে এবং স্বীয় দ্বীনকে রক্ষার জন্যে পালিয়ে বেড়াবে। সূত্রাং এইরূপ পরিস্থিতিতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা শরীয়ত সন্মত। হাঁ, তবে যদি পরিস্থিতি এরূপ না হয় এবং দ্বীন নম্ভ হওয়ার ভয় না থাকে, তাহলে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া শরীয়ত সন্মত নয়। কেননা, এমতাবস্থায় জুমআ' ও জামাআ'তের ফজীলত হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

যখন এই লোকগুলি দ্বীন রক্ষার জন্যে এতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসর্গে উদ্যত হন, তখন তাঁদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ ''ঠিক আছে, তোমরা যখন তাদের দ্বীন থেকে পৃথক হয়ে গেছো তখন দেহ হতেও পৃথক হয়ে পড়। যাও তোমরা কোন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের করুণা বর্ষিত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের দৃষ্টির অগোচরে রাখবেন। তোমাদের কাজ তিনি সহজ করে দিবেন এবং তোমাদের শান্তির ব্যবস্থা করবেন।"

সুতরাং এই লোকগুলি সুযোগ বুঝে এখান থেকে পালিয়ে যান এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। দেখতে পাচ্ছিলেনা, অবশেষে তিনি কাফিরদের কালেমা নীচু করে দেন এবং নিজের কালেমা সুউচ্চ করেন। আল্লাহ মর্যাদাবান ও বিজ্ঞানময়।" সত্য তো এটাই যে, এই ঘটনাটি গুহাবাসীদের ঘটনা হতেও বেশী বিশ্ময়কর ও অসাধারণ।

একটি উক্তি এও আছে যে, কওম ও বাদশাহ ঐ যুবকদেরকে পেয়ে গিয়েছিল। যখন তারা তাঁদেরকে গুহায় দেখতে পায়, তখন তারা বলে ওঠেঃ "বাঃ! আমরা তো এটাই চাচ্ছিলাম।" অতঃপর তারা ঐ গুহার মুখটি একটি প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দেয়, যাতে তাঁরা ওর মধ্যেই মারা যান। কিন্তু এই উক্তির ব্যাপারে চিস্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, কুরআন কারীমে রয়েছে যে, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁদের উপর সূর্যের আলো যাওয়া-আসা করতো ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৭। দেখলে দেখতে-তারা গুহার প্রশস্ত চত্ত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পার্ব দিয়ে, এইসব আল্লাহর নিদর্শন; আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রম্ভ করেন তুমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُعَنْ كَهُ فِهِمْ طَلَعَتْ تَزُورُعَنْ كَهُ فِهِمْ طَلَعَتْ تَزُورُعَنْ كَهُ فِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ تَقُرُّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فَيْ فَخُوةٍ مِّنْهُ فَذَٰلِكَ مِنْ فَيْهُ ذَٰلِكَ مِنْ أَيْهُ دِ اللَّهُ فَيْ النَّهُ اللَّهُ فَهُو النَّمُهُ تَدِ وَمَنْ يَنْهُ دِ اللَّهُ فَا فَا النَّهُ وَلِيَّا مَّرُ شِدًا أَعْ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا وَلَيَّا مَّرُ شِدًا أَعْ فَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

এটা হচ্ছে ঐ বিষয়ের দলীল যে, ঐ শুহাটির মুখ ছিল উত্তর দিকে। সূর্য উদয়ের সময় ওর ডান দিকে রৌদ্রের ছায়া প্রবেশ করতো। সুতরাং দুপুরের সময় সেখানে রৌদ্র মোটেই থাকতো না। সূর্য উপরে উঠার সাথে সাথে এরূপ জায়গা হতে রৌদ্রের আলো কমে যায় এবং সূর্যান্তের সময় তাঁদের শুহার দিকে ওর দরজার উত্তর দিক থেকে রৌদ্র প্রবেশ করে থাকে। জ্যোতিষ্ক বিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা এটা খুব ভালভাবে বুঝতে পারেন, যাঁদের সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির চলন গতি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। যদি গুহার দরজাটি পূর্ব মুখী হতো তবে সূর্যান্তের সময় সেখানে রৌদ্র মোটেই যেতো না আর যদি কিবলামুখী হতো তবে সূর্যোদয়ের সময়ও সেখানে সূর্যের আলো পৌছতো না। এবং সূর্যান্তের সময়ও না এবং সূর্যের ছায়া ডান বামেও ঝুঁকে পড়তো না আর যদি দরজাপশ্চিমমুখী হতো তবে তখনো সুর্যোদয়ের সময় ভিতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতো না, বরং সূর্য হেলে পড়ার পরে আলো ভিতরে প্রবেশ করতো। তারপর সূর্যান্ত পর্যন্ত বরবারই আলো থাকতো। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করলাম সঠিক কথা ওটাই। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) আঁতুলিক আলাহ আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যাতে আমরা চিন্তা করি ও বুঝি। ঐ গুহাটি কোন্ শহরের কোন্ পাহাড়ে রয়েছে, তা তিনি বলে দেন নাই। কারণ, এটা জেনে আমাদের কোনই উপকার নাই। এর দারা শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যই লাভ হয় না। তবুও কোন কোন তাফসীরকার এ ব্যাপারে কষ্ট করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, ওটা ঈলার নিকটবর্তী জ্বায়গায় অবস্থিত, কেউ বলেন যে, ওটা নীনওয়ার পাশে রয়েছে। কেউ বলেন যে, রোমের মধ্যে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ওটা রয়েছে বালকাতে। ওটা যে কোথায় রয়েছে এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই আছে। যদি এতে আমাদের কোন দ্বীনী বা মাযহাবী উপকার থাকতো তবে অবশ্যই তিনি তা আমাদেরকে তাঁর নবীর (সঃ) মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে যে কাজ ও জিনিস তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম হতে দূরে করে থাকে ওগুলির একটিও না ছেড়ে সবই আমি বর্ণনা করে দিয়েছি।" সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা ওর বিশেষ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ওর জায়গার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন যে, সূর্যোদয়ের সময় তাঁদের গুহা হতে ওটা ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ে এবং সূর্যান্তের সময় তাদেরকে বাম দিকে ছেড়ে দেয়। তারা প্রশস্ততার মধ্যে রয়েছে। সূতরাং তাদের উপর সূর্যের তাপ পৌঁছে না। অন্যথায় তাদের দেহ ও

কাপড় পুড়ে যেতো। এটা আল্লাহ তাআ'লার একটা নিদর্শন যে, তিনি তাঁদেরকে ঐগুহায় পৌঁছিয়েছেন, যেখানে তাঁদেরকে জীবিত রেখেছেন। সেখানে রৌদ্রও পৌঁছেছে, বাতাসও পৌঁছেছে এবং চন্দ্রালোকও প্রবেশ করেছে, যাতে তাঁদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটে, না কোন ক্ষতি হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে এটাও একটা পূর্ণক্ষমতার নিদর্শন। ঐ একত্ববাদী যুবকদেরকে হিদায়াত স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লাই দান করেছিলেন। কারো ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁদের পথদ্রস্ট করে। পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে হিদায়াত দান করেন না, তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারো নেই।

১৮। তুমি মনে করতে, তারা দ্বাপ্রত কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্ব পরিবর্তন করাতাম দক্ষিণে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহার দ্বারে প্রসারিত করে; তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছনে ফিরে পালিয়ে যেতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

(١٨) وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ رُقُودٌ وَيُعَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَقُودٌ وَيُعَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَلَّ وَكَلُبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ الْسُطَّ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ السَّطَ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ السَّلِطُ وَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوِ السَّلَا فَي اللَّهُمُ الْمُلِئَتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ مُنْهُمْ وَرَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ٥

মহান আল্লাহ বলেনঃ ''তারা শুয়ে আছে, কিন্তু দর্শকরা তাদেরকৈ জাগ্রত মনে করে। কেননা তাদের চক্ষু খুলে রয়েছে।'' বর্ণিত আছে যে, নেকড়ে বাঘ যখন ঘুমায় তখন সে একটি চক্ষু বন্ধ করে ও আর একটি চুক্ষ খুলে রাখে। আবার ওটাকে বন্ধ করে এবং অন্যটিকে খুলে রাখে। যেমন কোন কবি বলেছেনঃ

يُنَاهُ بِإِحْدَى مُقَلَتَنَهِ وَيَتَّقِى ، بِأُخُرَى الْرُّزَايَا فَهُوَيَقُظَانُ نَارِيْمُ

অর্থাৎ "সে তার দুই চক্ষুর একটি দ্বারা ঘুমায় এবং অপরটি দ্বারা জেগে থাকে। সে নিজেকে রক্ষা করে। সুতরাং একই সময় সে জাগ্রত ও ঘুমন্ত উভয়ই।"

জীব-জন্ত ও পোকামাকড় ও শত্রু হতে রক্ষা করার জন্যে নিদ্রিত অবস্তায়ও তাঁদের চুক্ষ খুলে রাখেন এবং মাটিতে যেন খেয়ে না ফেলে এজন্যে তিনি তাঁদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, বছরে দু'বার করে তাঁদের পা**র্থ** পরিবর্তন করানো হতো। তাঁদের কুকুরটিও তাঁদের পাহারাদার হিসেবে দরজার পার্শ্বে চৌকাঠের নিকটবর্তী জায়গায় মাটিতে তার সামনের পা দুঁটি প্রসারিত করে বসেছিল। কুকুরটির দরজার বাইরে থাকার কারণ এই যে, যে ঘরে কুকুর, ছবি, অপবিত্র ব্যক্তি এবং কাফের ব্যক্তি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতা যান না। যেমন একটি হাসান হাদীসে এসেছে। ঐকুকুরটিও ঐ অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এটা সত্য কথাই যে, ভাল লোকের সংস্পর্শে আসলে ভাল হওয়া যায়। এরই প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় ঐ কুকুরটি এমন মর্যাদা লাভ করে যার ফলে আল্লাহর কিতাবে ওরও বর্ণনা দেয়া হয়। বর্ণিত আছে যে, ঐ কুকুরটি তাঁদেরই কোন একজনের পালিত শিকারী কুকুর ছিল। একটা উক্তি এও আছে যে, ওটা ছিল বাদশাহ'র বাবুর্চীর কুকুর। সেও ছিল ঐ যুবকদেরই মাযহাবপস্থী। সেও তাঁদের সাথে হিজ্বত করেছিল। তখন তার কুকুরটিও তাঁদের পিছনে পিছনে চলে গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) হাতে হযরত যাবীহুল্লাহর (আঃ) পরিবর্তে যে ভেড়াটি যবাহকৃত হয়েছিল তার নাম ছিল 'জারীর'। হযরত সুলাইমানকে (আঃ) যে হুদহুদ পাখিটি সাবার দেশের রাণী খবর এনে দিয়েছিল তার নাম ছিল 'আনফায'। গুহাবাসীদের ঐ কুকুরটির নাম ছিল 'কিতমীর'। বাণী ইসরাঈল যে বাছুরটির পূজা শুরু করেছিল তার নাম ছিল 'বাহমূত'। হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে ভারতে নেমেছিলেন।, হযরত হাওয়া (আঃ) নেমেছিলেন জিদ্দায়, ইবলীস নেমেছিল দাশ্তে বীসানে এবং সাপ পড়েছিল ইসফাহানে।

একটি উক্তি আছে যে, ঐ কুকুরটির নাম ছিল হামরান। কুকুরটির রঙ সম্পর্কেও অনেকগুলি উক্তি রয়েছে। কিন্তু আমরা বিশ্মিত হই যে, এতে লাভ কি? এর প্রয়োজনীয়তাই বা কি? বরং এতে বিশ্ময়ের কিছুই নেই যে, এ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক নিষিদ্ধ। কেননা এতো হচ্ছে চক্ষু বন্ধ করে প্রস্তর নিক্ষেপ করা এবং বিনা দলীলে কথা বলা!

ু এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাদেরকে এমন প্রভাব দিয়েছিলাম যে, কেউই তাদের দিকে তাকাতে পারতো না।" এটা এই কারণে যে, লোকেরা যেন তাদেরকে তামাশার পাত্র বানিয়ে না নেয়, কেউ বীরত্বপনা দেখিয়ে তাদের কাছে চলে না যায়, কেউ তাদের উপর হাত উঠাতে না পারে। যেন তারা ঐ সময় পর্যন্ত আরাম ও শান্তিতে ঘুমাতে পারে যত দিন পর্যন্ত তাদের ঘুমানো আল্লাহ তাআ'লা ইচ্ছা করেন। যারাই তাদের দিকে তাকায়, তাদের প্রভাবে তারা থর থর কাঁপতে থাকে। তৎক্ষণাৎ তারা উল্টো পায়ে ফিরে যায়। তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও প্রত্যেকের জন্যে অসম্ভব।

১৯। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করে: তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করছো? কেউ কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ; কেউ কেউ বললো তোমরা কতকাল অবস্থান করছো, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন: এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর: সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জ্বন্যে; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়।

(١٩) وَكَذُلِكَ بَعَثُنْهُ ۗ ليتسَا ءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِهِ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثُتُمُ قَالُوا لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٌ قَالُوْا لٰهٰذِهُ إِلَى الْسَمَٰدِيْنَ فلينظرايها أزكى طعاما فَلْيَا تِكُمُ بِرِزُقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ ررء احدا ٥

২০। তারা যদি তোমাদের বিষয়
জানতে পারে, তবে
তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা
করবে অথবা তোমাদেরকে
তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং
সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই
সাফল্য লাভ করবে না।

(۲۰) إِنَّهُمْ إِنْ يَّظُهُ مُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُ مُوكُمْ اَوْ يُعِيدُونُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا اَبَدًاه

আল্লাহ তাআ'লা বলছেনঃ "যেমনভাবে আমি তাদেরকে আমার পূর্ণ ক্ষমতার মাধ্যমে নিদ্রিত করে ছিলাম. তেমনিভাবেই ঐ ক্ষমতার বলেই তাদেরকে জাগ্রত করলাম। তারা তিনশ' ন' বছর ধরে ঘ্রমিয়েছিল। কিন্তু যখন জেগে ওঠে, তখন ঠিক ঐরূপই ছিল যেইরূপ ছিল ঘুমাবার সময়। দেহ, চুল, চামড়া সবই ঐ আসল অবস্থাতেই ছিল, যেমন শোবার সময় ছিল। মোট কথা, তাদের মধ্যে কোন প্রকারেরই পার্থক্য সৃষ্টি হয় নাই।" তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ ''আচ্ছা বলতো, আমরা কতকাল ঘূমিয়ে ছিলাম?'' উত্তরে বলা হয়ঃ "একদিন বা একদিনেরও কিছু কম।" কেননা, সকালে তাঁরা ঘূমিয়ে গিয়েছিলেন, আর যখন জেগে ওঠেন তখন ছিল সন্ধ্যাকাল। এজন্যে তাঁদের ধারণা এটাই হয়। তারপর তাঁদের নিজেদের মনে ধারণা জন্মে যে, এরূপ তো নয়। এজন্যে তাঁরা আর মস্তিষ্ক চালনা না করে মীমাংসিত কথা বলে দেন যে. এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই আছে। তাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল বলে তাঁরা বাজার হতে সওদা আনয়নের পরামর্শ করেন। তাঁদের কাছে টাকা পয়সা ছিল। পথে কিছু খরচ করেছিলেন এবং কিছু তাঁদের সাথেই ছিল। তাঁরা একে অপরকে বললেনঃ "কাউকে মূল্য দিয়ে এই শহরে পাঠিয়ে দাও। সেখান থেকে সে কিছ উত্তম খাদ্য ক্রয় করে আনক অর্থাৎ উত্তম ও পবিত্র জিনিস।" যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তবে তোমাদের কেউই পাক হতো না।'' (২৪ঃ ২১) আর এক আয়াতে আছেঃ

> ر ، رور ، و روا ا قد افلح من تنزلی .

অর্থাৎ "সফলকাম হয়েছে ঐ ব্যক্তি, যে পবিত্রতা লাভ করছে।" (৮৭ঃ ১৪) যাকাতকে যাকাত এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, ওটা মালকে পাক পবিত্র করে থাকে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা অনেক খাদ্য আনয়ন বুঝানো হয়েছে। যেমন শস্তক্ষেত্র বেড়ে যাওয়ার সময় আরববাসী বলে থাকে? ঠি। ই অর্থাৎ শস্তক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।" কবির কবিতাতেও রয়েছেঃ

قَبَاءِ لُنَّا سُنْعُ وَالْمُورِ لِللَّهِ فَي وَالسَّبِعِ الْكِيمِنُ ثَلَاثٍ وَاطْبِبُ

অর্থাৎ "আমাদের গোত্র সাত এবং তোমুরা তিন, আর সাত তিন হতে বেশী ও উত্তম।" সুতরাং এখানেও उँ भक्षि 'বেশী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতর। কেননা, গুহাবাসীদের এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল হালাল ও পবিত্র জিনিস আনয়ন। তা বেশী হোক, আর কমই হোক। তাঁরা বলেনঃ "খাদ্য আনয়নকারীকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যতদূর সম্ভব জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে কেউ আমাদের খবর জানতে না পারে। যদি তারা কোন রক্মে জেনে ফেলে, তবে মঙ্গলের কোনই আশা নেই। দাকইয়ানুস বাদশাহর লোকেরা যদি আমাদের এই জায়গার খবর পেয়ে যায় তবে তারা আমাদেরকে নানা প্রকারের কঠিন শাস্তি দেবে। অথবা হয়তো আমরা তাদের ভয়ে এই সত্য দ্বীনকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যাবো। অথবা তারা হয়তো আমাদেরকে একেবারে হত্যা করেই ফেলবে। যদি আমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে আমাদের মুক্তির কোন আশা নেই। আল্লাহ তাআ'লার কাছে আমাদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

২১। এবং এইভাবে আমি মানুষকে
তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম,
যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে,
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং
কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই;
যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে
নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল
তখন অনেকে বললাঃ তাদের

(۲۱) وَكَذَٰلِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيهُمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّ وَانَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَقَالُوا اَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন; তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললোঃ আমরা তো নিক্টয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো।

رَبُّهُمْ اَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُواْ عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "এভাবেই আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে মানুষকে গুহাবাসীদের অবস্থা অবহিত করলাম, যাতে তাঁর ওয়াদা এবং কিয়ামত সংঘটি হওয়ার সত্যতার জ্ঞান লাভ করে।" বর্ণিত আছে যে, ঐ যুগে তথাকার লোকদের কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ হয়েছিল। একটি দল তো বলছিল যে, গুধু আত্মার পুনরুখান হবে-দেহের নয়। তাই, আল্লাহ তাআ'লা কয়েক শতান্দীর পর গুহাবাসীদেরকে জাগিয়ে দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং দেহের পুনরুখান হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ কায়েম করলেন।

বর্ণিত আছে যে, গুহাবাসীদের একজন যখন টাকা নিয়ে সওদা ক্রয় করার উদ্দেশ্য গুহা হতে বের হন, তখন লক্ষ্য করেন যে, তাঁর পূর্বের দেখা একটা জিনিসও নেই। সমস্ত চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। ঐ শহরের নাম ছিল আফমূস। যুগের পরিবর্তনে বস্তীগুলোর পরিবর্তন ঘটেছিল। ইতিমধ্যে কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ গুহাবাসীর তো ধারণা তা ছিল না। তাঁর ধারণায় সেখানে পৌঁছার পর এক আধ-দিন মাত্র অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আসলে কয়েক শতাব্দী অতীত হওয়ার কারণে সব কিছু বদলে গিয়েছিল। যেমন কোন কবি বলেছেনঃ

অর্থাৎ ''ঘরগুলিতো তাদের ঘরগুলির মতই রয়েছে, কিন্তু আমি গোত্রের লোকগুলিকে দেখছি যে, তারা ঐ সব লোক নয়।''

ঐশুহাবাসী লোকটি দেখেন যে, না তো শহরের কোন জিনিস স্বীয় অবস্থায় রয়েছে, না শহরের পরিচিত একটা লোকও আছে। তিনিও কাউকেও চিনছেন ন এবং তাঁকেও কেউ চিনছে না। তিনি মনে মনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কারণ, তিনি মনে মনে বলছিলেনঃ 'এইতো কাল সন্ধ্যায় আমি এই শহর ছেড়ে গিয়েছি, তারপর হঠাৎ এ হলো কি! সব সময় তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝে আসছে না। অবশেষে তিনি ধারণা করলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন বা তার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা তাঁকে কোন রোগে ধরেছে, কিংবা তিনি স্বপ্ন দেখছেন! তবে বোধগম্য কিছুই হয় না। এই কারণে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সওদা কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর এই শুহার ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত। অতঃপর তিনি একটি দোকানে গিয়ে দোকানদারকে পয়সা দেন ও আহার্য দ্রব্য চান। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে কঠিন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং ওটা তার প্রতিবেশীকে দেখতে দেয়। বলেঃ ''ভাই, দেখো তো! এই মুদ্রাটি কেমন? এটা কখনকার ও কোন যুগের মুদ্রা?" সে আবার অন্য দোকানদারকে দেখায়, সে আবার অন্যকে দেয়। এভাবে মুদ্রাটি হাত ফের হতে থাকে। মোট কথা, গুহাবাসী লোকটি একটা তামাশার পাত্র হয়ে যান। সবার মুখ দিয়ে একথা বের হয় যে, সে কোন প্রাচীন যুগের ধনভাণ্ডার লাভ করেছে। তার থেকেই এটা নিয়ে এসেছে। সূতরাং তাকে জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে কোথাকার লোক, সে কে এবং এই মুদ্রা সে কোথায় পেলো? অতঃপর তারা তাঁর চুতুর্দিকে জমায়েত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করতে শুরু করলো। তিনি উত্তরে বলেনঃ ''আমি তো ভাই এই শহরেরই অধিবাসী। গত কাল সন্ধ্যায় আমি এখান থেকে গিয়েছি। এখানকার বাদশাহ হচ্ছে দাকইয়ানুস।'' তাঁর একথা তনে সবাই হো হো করে হেসে দিলো এবং বললোঃ 'এতো কোন্ পাগল লোক! অবশেষে তারা তাঁকে নিয়ে গিয়ে বাদশাহর সামনে হাজির করে দিলো। বাদশাহ তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। এখন একদিকে বাদশাহ্ ও অপরদিকে জনতা বিস্মিত ও হতভম্ব! আর একদিকে গুহাবাসী লোকটিও হতভম্ব! পরিশেষে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গী হয়ে গিয়ে বললোঃ ''আচ্ছা, আমাদেরকে তোমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে চল এবং তোমাদের গুহাটিও দেখিয়ে দাও।" গুহাবাসী লোকটি তখন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।। গুহার কাছে পৌঁছে তাদেরকে বললেনঃ ''আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি প্রথমে আমার সঙ্গীদেরকে খবর দিয়ে আসি।" এই গুহাবাসী লোকটি জনতা থেকে পথক হওয়া মাত্রই আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর বে-খবরীর পর্দা নিক্ষেপ করলেন। তারা জানতেই পারলো না যে, তিনি কোথায় গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ঐ রহস্য গোপন করলেন।

আর একটি রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, বাদশাহসহ ঐ লোকগুলি তথায় গিয়েছিলেন। গুহাবাসীদের সাথে তাদের সালাম, কালাম ও আলিঙ্গন হয়। এই বাদশাহ স্বয়ং মুসলমান ছিলেন। গুহাবাসীরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে খুবই সস্তোষ প্রকাশ করেন এবং অত্যন্ত মুহব্বতের সাথে কথা-বার্তা বলেন। তারপর তাঁরা ফিরে গিয়ে নিজনিজ জায়গায় গুয়ে পড়েন। এরপর আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে মৃত্যুদান করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের সবারই উপর সদয় হোন! এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞান রাখেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত মাসলামার (রাঃ) সাথে এক যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে তাঁরা রোমের শহরের মধ্যে একটি গুহা দেখতে পান, যার মধ্যে অস্থিসমূহ বিদ্যমান ছিল। জনগণ বললো যে, ঐগুলি আসহাবে কাহ্ফের অস্থি। একথা শুনে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ ''তাঁদের অস্থিগুলি তো মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে। কারণ, তাঁদের উপর দিয়ে সুদীর্ঘ তিন শ' বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

তাই, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "যেমনিভাবে আমি গুহাবাসীদের সুদীর্ঘ তিন শ' বছর পরে একেবারে অস্বাভাবিক ভাবে পুনর্জাগরিত করেছি, তেমনিভাবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকরূপে ঐ শহরবাসীকে তাদের অবস্থা অবহিত করেছি, যেন তাদের এই জ্ঞান লাভ হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও যেন তাদের কোন সন্দেহ না থাকে। ঐ সময় ঐ শহরবাসী লোকেরা কিয়ামতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করতো। কেউ কেউ কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল এবং কেউ কেউ অস্বীকার করতো। সুতরাং আসহাবে কাহ্ফের প্রকাশ অস্বীকারকারীদের উপর হুজ্জত এবং বিশ্বাসীদের জন্যে দলীল হয়ে গেল।

এখন ঐ এলাকার লোকদের ইচ্ছা হলো যে, গুহাবাসীদের গুহা মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং তাঁদেরকে তাঁদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হোক। কাজের উপর যাদের প্রাধান্য লাভ ছিল তারা বললোঃ ''আমরা তাঁদের আশে পাশে মসজিদ নির্মাণ করবো।'' ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ঐ লোকদের ব্যাপারে দু'টি উক্তি বর্ণনা করেছেন। একটি এই যে, তাদের মধ্যে মুসলমানরা একথা বলে ছিল, আর দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে এই যে, ঐ উক্তিটি ছিল কাফিরদের। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এই উক্তিকারীরা ছিল মুসলমান। তবে

১. এই রিওয়াইয়াতটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাদের একথা বলা ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল সেটা অন্য কথা। এই ব্যাপারে তো পরিষ্কার হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা ইয়াহৃদী ও খৃস্টানদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন যে, তারা তাদের নবী ও ওয়ালীদের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" তারা যা করতো তা থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উন্মতকে বাঁচাতে চাইতেন। এজন্যেই আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের যামানায় যখন ইরাকে হযরত দানইয়ালের (রাঃ) কবরের সন্ধান পান, তখন তা গোপন করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সে লিপি প্রাপ্ত হন, যাতে কোন কোন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা ছিল, তা পুঁতে ফেলার আদেশ করেন।

২২। অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলবেঃ তারা ছিল তিন ছন. তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর: এবং কেউ কেউ বলেঃ তারা ছিল পাঁচজ্বন, তাদের ষষ্টটি ছিল তাদের কুকুর; আর কেউ কেউ বলেন, তারা ছিল সাতজন, তাদের অস্টমটি ছিল তাদের কুকুর; বলঃ আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন: তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে: সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাউকেও তাদের বিষয়ে **জি**জ্ঞাসাবাদ করো না।

জনগণ গুহাবাসীদের সংখ্যার ব্যাপারে কিছু কিছু বলাবলি করতো। তারা তিন প্রকারের লোক ছিল। চতুর্থটি গণনা করা হয়নি। প্রথম দু'টি উক্তিকে

দুর্বল বলা হয়েছে। তারা অনুমানের তীর মেরেছে। তবে আল্লাহ তাআ'লা তৃতীয় উক্তিটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এটা তিনি খণ্ডন করেন নাই। অর্থাৎ সাতজন এবং অস্টম ছিল তাদের কুকুরটি। এর দ্বারা অনুমিত হচ্ছে যে, এটা সঠিক কথা এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকও বটে। এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ "এই রূপ স্থলে উত্তমপন্থা হচ্ছে এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এসব ব্যাপারে কোন সঠিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এর পিছনে লেগে থেকে চিন্তা করা ও সন্ধান চালানো বৃথা। সে সম্পর্কে যা জানা থাকবে তা মুখে প্রকাশ করতে হবে। আর যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই সেখানে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। তাঁদের সংখ্যার সঠিক জ্ঞান খুব কম লোকেরই রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "যাঁদের এর সঠিক জ্ঞান আছে আমি তাঁদের মধ্যে একজন। আমি জ্ঞানি যে, তাঁরা সাতজন ছিলেন। হযরত আতা' খুরাসানীরও (রঃ) উক্তি এটাই আমরা পূর্বে লিখেছিলাম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তো খুবই অল্প বয়সের ছিলেন, সবে মাত্র যৌবনে পদার্প ন করেছিলেন। তাঁরা দিনরাত আল্লাহ তাআ'লার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁরা ক্রন্দন করতেন এবং আল্লাহ তাআ'লার কাছে ফরিয়াদ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ন'জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় ছিলেন তাঁর নাম ছিল মিকসালমীন। তিনিই বাদশাহর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। অবিশষ্টদের নাম হচ্ছে নিম্নরূপঃ ২. ফাহাশালমীন, ৩. তামলীখ, ৪. মারত্নিস, ৫. কাশতুনিস, ৬. বাইরূনিস, ৭. দানীমুস, ৮. বাতুনিস, ৯. কা'বৃস। তবে হযরত ইবনু আব্বাসের (রঃ) সঠিক রিওয়াইয়াত এটাই যে, তাঁরা ছিলেন সাতজন। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে। শুআইব জাবাঈ (রঃ) বলেন যে, তাঁদের কুকুরটির নাম ছিল হামরান। কিন্তু তাঁদের এই নামগুলির সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এগুলোর অনেকটাই আহ্লে কিতাবের নিকট হতে নেয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি এই ব্যাপারে বেশী তর্ক-বিতর্ক করবে না। এটা নিতান্ত ছোট কাজ। এতে বড় কোন উপকার নেই। এই সম্পর্কে তুমি কাউকেও জিজ্ঞাসাবাদও করো না। কেননা, সবাই অনুমানে কথা বলবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে-সানিয়ে কিছু বলে দেবে। কোন সঠিক ও সত্য দলীল তাদের কাছে নেই।

আর আল্লাহ তাআ'লা তোমার সামনে যা কিছু বর্ণনা করছেন, তা মিথ্যা হতে পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য। এটাই সত্য এবং সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

২৩। কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো নাঃ আমি ওটা আগামীকাল করবো,

২৪। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলে; ্যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বলোঃ সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। (۲۳) وَلاَ تَقُولُنَ لِشَائَ عِ إِنِي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدُّالَا فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدُّالَا فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدُّالًا (۲٤) إِلاَّ أَنْ يَسْسَاءَ الله وَاذْكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَاذْكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِي وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِي وَلَا يَرْبَى لِاَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدُاه

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ যে কাজ তুমি কাল করতে চাও ঐ ব্যাপারে তুমি বলো নাঃ 'আমি কাল এটা করবো। বরং এর সাথে 'ইন্শা আল্লাহ' বলো। কেননা, কাল কি হবে, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে। একমাত্র তিনিই ভবিষ্যতের খবর রাখেন এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত সুলাইমান ইবনু দাউদের (আঃ) নব্বইটি স্ত্রী ছিল।" একটি রিওয়াইয়াতে একশ'টি এবং অন্য একটি রিওয়াইয়াতে বাহাত্তরটির কথা রয়েছে। তিনি একদা বলেনঃ "আজ রাত্রে আমি আমার সমস্ত স্ত্রীর কাছে যাবো (তাদের সাথে সহবাস করবো) প্রত্যেক স্ত্রীর সন্তান হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।" ঐ সময় ফেরেশ্তা তাঁকে বলেছিলেনঃ "ইনশা আল্লাহ বলুন।" কিন্তু তিনি তা না বলে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঐ সব স্ত্রীর নিকট গমন করেন। কিন্তু একটি স্ত্রী ছাড়া আর কারো সন্তান হয় নাই। যার সন্তান হয় সেই সন্তানটিও আবার অর্ধ দেহ বিশিষ্ট ছিল। রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার

প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ সময় 'ইনশা আল্লাহ' বলতেন, তবে তাঁর মনোবাসনাপূর্ণ হতো এবং তাঁর প্রয়োজনও পুরো হয়ে যেতো। তাঁর ঐ সব সন্তান যুবক হয়ে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হয়ে যেতো।'' <sup>১</sup>

এই সূরার তাফসীরের শুরুতেই এই আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ ''আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এর উত্তর দেবো।'' কিন্তু তিনি ইনশা আল্লাহ বলেন নাই। এরপর পনেরো দিন পর্যন্ত তাঁর উপর কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হয় নাই। এই হাদীসটিকে আমরা এই সূরার তাফসীরের শুরুতে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ''যখন তুমি ভুলে যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে। অর্থাৎ যদি যথাস্থানে ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে যাও তবে যখনই স্মরণ হবে তখনই ইনশা আল্লাহ বলবে।''

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেউ যদি কোন বিষয়ে শপথ করার সময় ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে পরেও তার ইনশা আল্লাহ বলে নেয়ার অধিকার রয়েছে। যদিও এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। ভাবার্থ এই যে, কেউ যদি তার কথায় বা কসমে ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে তখনই ইনশা আল্লাহ বলে নেবে; যদিও বহু দিন অতীত হয়ে যায় বা এর বিপরীতও ঘটে যায়। এর ভাবার্থ এটা নয় যে, তখন তার কসমের কাফ্ফারা থাকবে না এবং তার ঐ কসম ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকবে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এই উক্তির ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন এবং এটা সঠিকও বটে। এরই উপর হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি স্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর থেকে এবং মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত স'ছে যে, এর দ্বারা ইনশা আল্লাহ বলতে ভূলে যাওয়াই বুঝানো হয়েছে। সন্য রিওয়াইয়াতে এরপরে এও রয়েছে যে, এটা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথেই খস। অন্য কেউ যদি তার কসমের সাথে ইনশা আল্লাহ বলে তবেই সেটা ধর্তব্য হবে। এর এটাও একটা ভাবার্থঃ যদি কোন কথা ভূলে যাও তবে সাল্লাহকে স্মরণ করো। কেননা, ভুলে যাওয়া শয়তানী ক্রিয়া, আর আল্লাহর থিকর স্মরণে আসার মাধ্যম।

হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

তারপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয়, যা তোমার জানা নেই, তবে তুমি তা আল্লাহকেই জিজ্ঞেস করো এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ কর, যাতে তিনি তোমাকে সঠিক কথা বলে দেন এবং হিদায়াত লাভের পথ বাতলিয়ে দেন। এ ব্যাপারে আরো বহু উক্তি রয়েছে। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

শ' বছর, আরো নয় বছর।

২৬। তুমি বলঃ তারা কত কাল

ছিল, তা আল্পাহই ভাল

ছানেন, আকাশ মণ্ডলী ও
পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান
তাঁরই; তিনি কত সুন্দর দ্রস্টা ও
শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য
কোন অভিভাবক নেই; তিনি
কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক
করেন না।

২৫। তারা তাদের গুহায় ছিল তিন

(۲۵) وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمُ ثَلُثُ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازُدَادُوْا يَسْعُاهِ يَسْعُاهِ اللهُ اعْلَمُبِما لَبِثُوْا لَا اللهُ اعْلَمُبِما لَبِثُوْا لَكِهُ فَا لَكُمُ اللهُ اعْلَمُبِما لَبِثُوا لَكُمُ لَا لَكُمُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ لَا لَكُمُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّمُوتِ وَالْارْضِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) ঐ সময়কালের খবর দিচ্ছেন, যে সময়কাল পর্যন্ত গুহাবাসীরা তাঁদের গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে ছিলেন। ঐ সময়কাল ছিল সূর্যের হিসেবে তিন শ' বছর এবং চন্দ্রের হিসেবে তিনি শ' নয় বছর। প্রকৃতপক্ষে শামসী ও কামরী বছরের মধ্যে প্রতি একশ বছরের তিন বছরের পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর নয় বছর আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ "হে নবী (সঃ)! যদি তোমাকে গুহাবাসীদের শয়নকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তোমার এর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকে এবং আল্লাহ তাআ'লাও তোমাকে তা জানিয়ে না থাকেন, তবে তুমি সামনে বেড়ে যেয়ো না এবং এরূপ স্থলে উত্তর দাওঃ এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। আসমান ও যমীনের গায়েবের খবর তিনিই রাখেন। তবে তিনি যাকে জানিয়ে দেন সে জানতে পারে।"

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাঁরা গুহায় তিন শ' বছর ছিলেন' এটা আহলে কিতাবের উক্তি। আল্লাহ তাআ'লা এই উক্তিটি খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেনঃ এরপূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে।" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এই অর্থের কিরআত বর্ণিত আছে। কিন্তু কাতাদার (রঃ) উক্তিটি বিবেচনাধীন। কেননা, আহলে কিতাবের মধ্যে শামসী বছরের প্রচলন রয়েছে এবং তারা গুহাবাসীদের অবস্থানের সময়কাল তিন শ'বছর মেনে থাকে। তিন শ' নয় বছর তাদের উক্তি নয়। যদি এটা তাদেরই উক্তি হতো, তবে আল্লাহ তাআ'লা একথা বলতেন না যে, তারা তিনশ' বছর ঘুমিয়েছিল এবং আরোনয় বছর বেশী করেছিল। বাহ্যতঃ তো এটাই ঠিক ম'নে হচ্ছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা এটার খবর দিচ্ছেন, কারো উক্তি তিনি বর্ণনা করছেন না। এটাই ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) গ্রহণ করেছেন। কাতাদার (রাঃ) রিওয়াইয়াত এবং হযরত ইবনু মাসউদের (রঃ) কিরআত দু'টোই ছেদ কাটা এবং অতি বিরলও বটে জমহুরের কিরআত ওটাই যা কুরআনে রয়েছে। তিনি বিরল দলীলের পক্ষপাতি নন।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দাদেরকে খুবই দেখতে রয়েছেন এবং তাদের কথাও তিনি বেশ শুনতে রয়েছেন। এই দু'টি শব্দে প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ ''খুব বেশী শ্রোতা ও খুব বেশী দ্রষ্টা। প্রত্যেক বিদ্যমান জিনিস তিনি দেখতে রয়েছেন এবং সমস্ত কথা তিনি শুনতে রয়েছেন। কোন কাজ ও কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তাঁর চেয়ে বেশী কেউ শ্রবণকারীও নেই এবং দর্শনকারীও নেই। প্রত্যেকের আমল তিনি দেখতে রয়েছেন এবং প্রত্যেকের কথা তিনি শুনতে রয়েছেন। সৃষ্টির স্রষ্টা এবং হুকুমের মালিক তিনিই। কেউ তাঁর আদেশকে প্রতিরোধ করতে পারে না। তাঁর কোন উয়ীর ও সাহায্যকারী নেই। তাঁর কোন অংশীদারও নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই। তিনি এই সমৃদ্য় অভাব হতে মুক্ত ও পবিত্র। এই সব ক্রটি হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

২৭। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউই নেই; তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে নাঁ। (۲۷) وَاتُلُ مَّا اُوْجِى اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ثُلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمْتِهِ فَيُ وَلَنْ تَبِحَدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ٥ ২৮। নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই
সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায়
আহবান করে তাদের
প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি
লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি
পার্থিব জীবনের শোভা কামনা
করে তাদের দিক হতে তোমার
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার
চিত্তকে আমি আমার স্মরণে
অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে
তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে
ও যার কার্যকলাপ সীমা
অতিক্রম করে তুমি তার
আনুগত্য করো না।

٢٨) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تَكُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدَّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ وَكُرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْمَهُ وَكَانَ اَمُرهُ فُرِطًاه

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নিজের কালাম পাঠ ও ওর তাবলীপের কাজে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর কথাগুলি কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না, মূলতুবী রাখতে সক্ষম হবে না এবং এদিক ওদিক করার ক্ষমতা রাখবে না। তুমি জেনে নাও যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে তুমি আশ্রয় পাবে না। সূতরাং যদি তুমি তিলাওয়াত ও তাবলীপের কাজ ছেড়ে দাও, তবে তোমার রক্ষার কোন পথ নেই। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "হে রাসূল (সঃ)! তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তা প্রচার করতে থাকো; যদি তুমি তা না কর, তবে তাঁর রিসালাতের হক আদায় করলে না। আল্লাহ তোমাকে লোকদের অন্যায় থেকে রক্ষা করবেন।" আর এক আয়াতে আছেঃ

## إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍ

অর্থাৎ ''যিনি তোমার জন্য কোরআনকে বিধান করেছেন। তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।'' (২৮ঃ ৮৫) সুতরাং তুমি আল্লাহর যিকর, তাসবীহ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনাকারীদের পার্শ্বে উঠা বসা করতে থাকো, যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্রে লেগে থাকে। তারা ফকীর হোক বা আমীরই হোক, ইতর হোক বা ভদ্রই হোক এবং সবল হোক বা, দুর্বলই হোক না কেন। কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে আবেদন করেছিলঃ "আপনি ছোট লোকদের মজলিসে উঠা-বসা করবেন না, যেমন হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত আন্মার (রাঃ), হযরত সুহাইব (রাঃ), হযরত খাব্বাব (রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। বরং আপনি আমাদের মজলিসে উঠাবসা করবেন।" তখন আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করার নিদেশ দেন। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

## وَلَا تَطُرُدِ النَّذِينَ يَدْ عُونَ رَبُّهُ مُ إِلْفَدُوةِ وَالْعَشِّي،

অর্থাৎ "তুমি ঐ লোকদেরকে তোমার মজলিস হতে সরিয়ে দিয়ো না যারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকে।" (৬ঃ ৫২)

সাহাবীগণ বলেনঃ "আমরা ছয়জন গরীব শ্রেণীর লোক রাসূলুল্লাহর (সঃ) মজলিসে বসে ছিলাম। যেমন হযরত সা'দ ইবনু আবি আক্কাস (রাঃ),হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) এবং আর দু'টি লোক। এমন সময় সেখানে সদ্রান্ত মুশরিকরা আগমন করে এবং বলেঃ "এসব লোককে এরূপ সাহসিকতার সাথে আপনার মজলিসে বসতে দিবেন না।" এতে রাসূলুল্লাহর (সঃ) মনোভাব কি হয়েছিল তা আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। তবে তৎক্ষণাৎ

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় আগমন করেন, তখন তিনি নীরব হয়ে যান। এদেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি বক্তৃতা চালিয়ে যাও। আমি ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই মজলিসেই বসে থাকলে তো আমার জন্যে এটাকে চারটি গোলাম আযাদ করার চাইতেও উত্তম মনে করি।"

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহর যিক্রে নিমণ্ন ব্যক্তিদের সাথে ফজরের নামায থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যাওয়া আমার কাছে সারা দুনিয়া হতেও বেশী প্রিয়। আর আসরের নামাযের পর থেকে নিয়ে সূর্যান্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্র করা আমার নিকট আটটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষাও বেশী প্রিয়। যদিও ঐ গোলাম গুলি হযরত ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানদের চাইতেও বেশী মূল্যবান হয় এবং যদিও তাদের

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এক একজনের মুক্তিপণ বার হাজার হয়।" > তাহলে মোট মূল্য ছিয়ানব্বই হাজারে দাঁড়ায়। কেউ কেউ চারজন গোলামের কথা বলে থাকেন। কিন্তু হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আট জন গোলামের কথাই বলেছেন।

বর্ণিত আছে যে, একটি লোক সুরায়ে কাহ্ফ পাঠ করছিলেন। এমন সময় রাস্লুল্লাহ (সঃ) সেখানে এসে পড়েন। তাঁকে দেখে লোকটি পড়া বন্ধ করে দেন। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''এটাই ঐলোকদের মজলিস যেখানে অবস্থান করার নির্দেশ আমার প্রতিপালক আমাকে প্রদান করেছেন।" <sup>২</sup>

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, লোকটি সুরায়ে হজ্জ অথবা সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করছিলেন।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যিক্রুল্লাহর জন্যে যে মজলিস অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ মজলিসে উপস্থিত লোকদের নিয়ত ভাল হয়, তবে আকাশ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করেনঃ "ওঠো, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মন্দ কাজ ভাল কাজে পরিবর্তিত হয়েছে।''

ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইنَيْنِيْنَ كَاكُمُ مُوَالَّذِيْنِيُ مُعَالَّدِيْنِيْنَ الْمُ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ঘরে অবস্থান করছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এইরূপ লোকদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এমন কতকণ্ডলি লোককে তিনি যিকরুল্লাহতে নিমগ্ন দেখতে পেলেন যাদের চুল ছিল এলোমেলো এবং দেহের চামড়া ছিল শুষ্ক। বহু কষ্টে তারা এক একটি কাপড় সংগ্রহ করেছিল। তখনই তিনি ঐ মজলিসে বসে পড়েন এবং বলতে থাকেনঃ ''আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার উন্মতের মধ্যে এমন লোক রেখেছেন যাদের মজলিসে বসার আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) উপদেশ দিচ্ছেনঃ "তুমি তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আল্লাহর যিক্রকারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে ঐ সম্পদশালীদের খোঁজে লেগে থেকো না। যারা দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যারা আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত হতে দূরে সরে রয়েছে, যাদের পাপকার্য বেড়ে চলেছে এবং যাদের আমলগুলি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ। তুমি তাদের অনুসরণ করো না, তাদের রীতিনীতি পছন্দ করো না এবং তাদের সম্পদের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না আর তাদের সুখ সম্ভোগের

এই রিওয়াইয়াতটি আবৃ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
 এটা মুসনাদে বায়্যারে বর্ণিত আছে।

প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখো না; যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلاَ تَمُدَّتُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهُ أَذُواجًا مِنْهُمْ زَهُ وَالْكَيْوَةِ الدَّنِيَا لَا يَنْفَيْنَهُمْ وَهُوَالْحَيْوَةِ الدَّنِيَا لَا يَنْفَيْنَهُمْ وَيُهِ \* وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَى ـ

অর্থাৎ "আমি যে তাদেরকে পার্থিব সুখ শান্তি দিয়ে রেখেছি,এটা শুধু তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে; সুতরাং তুমি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে দেখো না, প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের কাছে যে জীবনোপকরণ রয়েছে তা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী।" (২০ঃ ১৩১)

২৯। বলঃ সত্য তোমাদের
প্রতিপালকের নিকট হতে
প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা,
বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা
প্রত্যাখ্যান করুক; আমি
সীমালংঘনকারীদের জ্বন্যে প্রস্তুত
রেখেছি অগ্নি, যার বেস্টুনী
তাদেরকে পরিবেস্ট্রন করে
থাকবে; তারা পানীয় চাইলে
তাদেরকে দেয়া হবে গলিত
ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের
মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা
নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত
নিকৃষ্ট আশ্রয়!

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেন যে, তিনি যেন জনগণকে বলে দেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা কিছু আনয়ন করছি তাই হক ও সত্য। তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখন যার ইচ্ছা হবে, সে মানবে এবং যার মন চাইবে না সে মানবে না। যারা মানবে না, তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। ওর চার প্রাচীরের জেলখানার মধ্যে তারা সম্পূর্ণ শক্তিহীনভাবে অবস্থান করবে। হাদীসে আছে যে, জাহান্নামের চার প্রাচীরের প্রশস্ততা চল্লিশ বছরের পথ। ই আর ঐ প্রাচীরগুলিও আগুনের তৈরী।

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, সমুদ্রও জাহান্নাম। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেনঃ ''আল্লাহর কসম! জীবিত থাকা পর্যন্ত আমি সেখানে যাবো না এবং না ওর কোন ফোঁটা আমার কাছে পৌঁছবে।'' مُهـــِـْنُ বলা হয় মোটা পানিকে। যেমন যায়তৃন তেলের তলানি এবং যেমন রক্ত ও পুঁজ, যা অত্যন্ত গরম। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) একবার সোনা গলিয়ে দেন। যখন ওটা পানির মত হয়ে যায় ও ফুটতে থাকে তখন তিনি বলেনঃ (১৯০ 'এর সাদৃশ্য এতে রয়েছে।" জাহান্নামের পানিও কালো, জাহান্নাম নিজেও কালো এবং জাহান্নামীও কালো। 'كهك' হলো কালো রঙ বিশিষ্ট। দুর্গন্ধময় মোটা মালিন্য কঠিন গরম জিনিস। চেহারার কাছে যাওয়া মাত্রই চেহারা দক্ষিভূত করে. মুখ পুড়িয়ে দেয়। মুসনাদে আ হমাদে রয়েছে যে, ওটা কাফিরের মুখের কাছে যাওয়া মাত্রই তার চেহারা পুড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে এসে পড়বে। কুরআন কারীমে রয়েছেঃ "তাদেরকে পুঁজ পান করানো হবে। অতি কষ্টে ওটা তাদের গলা থেকে নামবে। চেহারার কাছে আসা মাত্রই চামড়া পুড়ে গিয়ে খসে পড়বে। ওটা পান করা মাত্রই নাড়ি ভূঁড়ি ছিঁডে ফেটে যাবে। তারা তখন হায়! হায়! করে চীৎকার করতে থাকবে। তখন তাদেরকে এই পানি পান করতে দেয়া হবে। ক্ষুধার অভিযোগের সময় তাদেরকে যাক্কুম গাছ খেতে দেয়া হবে। এর ফলে তাদের দেহের চামড়া দেহ থেকে এমনভাবে ছুটে পড়বে যে, তাদের পরিচিত লোকেরা ঐ চামডাগুলি দেখেও তাদেরকে চিনে ফেলবে। পিপাসার অভিযোগে তাদেরকে কঠিন গরম উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা তাদের মুখের কাছে পৌঁছা মাত্রই গোশত পুড়িয়ে ভেজে দেবে। হায়! কি জঘন্য পানি! তাদেরকে ঐ গরম পানি পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভূড়ি কেটে ছিঁড়ে ফেলবে। কঠিন গরম প্রবাহিত নালা হতে তাদেরকে পানি পান করানো হবে। তাদের ঠিকানা, তাদের ঘর, তাদের বাসস্থান এবং তাদের বিশ্রাম স্থলও অতি জঘন্য।'' যেমন অর্থাৎ "নিশ্চয় অন্য আয়াতে রয়েছেঃ ওটা আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে কতই না নিকৃষ্ট।" (২৫ঃ ৬৬)

৩০। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম
করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত
করি, যে সৎ কর্ম করে আমি
তার কর্মফল নম্ভ করি না।

(٣٠) إِنَّ السَّذِيثِ نَ أَمَـنُدُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيْعُ آجُرَمَنْ آحْسَنَ عَمَلًاً ৩১। তাদেরই জন্যে আছে স্থায়ী
জান্নাত যার পাদদেশে নদী
প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ
কংকনে অলংকৃত করা হবে,
তারা পরিধান করবে সৃক্ষও স্থুল
রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন
হবে সুসজ্জিত আসনে; কত
সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়
স্থল!

(٣١) أُولِيكَ لَهُمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُوَ يُحَلُّونَ فِيها مِنْ اَسَاوِرَ مِنَ ذَهَبِ وَيلُبَسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِنْ سُنَدُسٍ وَاسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيها عَلَى الْأَرَابِكُ فَيْ مَا لَثُوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًاهً

পাপীদের দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করার পর এখানে মহান আল্লাহ পুণ্যবানদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) মান্যকারী এবং তাঁদের কিতাবকেও মান্যকারী। তারা সৎকার্যাবলী সম্পাদনকারী। সূতরাং তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্লাত। এই জান্লাতের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচার নিম্নদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। তাদেরকে অলংকার, বিশেষ করে সোনা কংকনও পরানো হবে। ঐ পোষাকগুলির কোনটি হবে নরম পাতলা এবং কোনটি হবে নরম মোটা। সেখানে তারা গদির আসনে হেলান লাগিয়ে অত্যন্ত শানশওকতের সাথে পরম সুখে বসবাস করবে। বলা হয়েছে যে, চার জানু হয়ে বসাকেও '২েলা খুব সম্ভব এখানে অর্থ এটাই হবে। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, 'বল। খুব সম্ভব এখানে অর্থ এটাই হবে। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, 'বলা ভার জানু হয়ে বসে খানা খাওয়া ঠিক নয়। শক্টি ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম এবং ওটা কতই না আরামদায়ক জায়গা! এটা জাহান্নামীদের বিপরীত। তাদেরকে সেখানে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বাসস্থান কতই না জঘন্য ও নিকৃষ্ট! সূরায়ে ফুরকানেও এই দুই দলের বর্ণনা এ রকমই পরস্পর বিরোধী রূপে দেয়া হয়েছে।

৩২। তুমি তাদের কাছে পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমাঃ তাদের একজনকে আমি (٣٢) وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّ ثَكَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلُنَا لِاَحَدِهِمَا দিয়েছিলাম দু'টি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩। উভয় উদ্যানই ফল দান করতো এবং এতে কোন ত্রুটি করতো না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।

৩৪। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল; অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বললোঃ ধন সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।

৩৫। এইভাবে নিচ্ছের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করলো। সে বললোঃ আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩৬। আমি মনে করি না যে,
কিয়ামত হবে, আর আমি যদি
আমার প্রতিপালকের নিকট
প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো
নিক্য়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
স্তান পাবো।

جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَّحَفَفُنْهُمَا بِنَخُلِ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًاهُ بِنَخُلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًاهُ (٣٣) كِلْتَا الْجَنَّتَيُنِ اٰتَتُ الْكَجَنَّتَيُنِ اٰتَتُ الْكَبَالُهُمَا مَنْهُ مِنْهُ شَيْئًا لَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ مِنْهُ شَيْئًا لَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ مِنْهُ شَيْئًا لَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ مَنْهُ اللهَمَا نَهُرًاهُ

(٣٤) وكَانَ لَهُ ثَمَرُ وَ فَقَالَ لِهُ لَمَرُ وَ فَقَالَ لِي الْمَارِيةِ فَهُوَيُحَاوِرُهُ آنًا اللهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُةُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُةُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

(٣٥) وَدُخَلَ جُنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌّ لِّنَـُفُسِـهُ قَـالَ مَـّا اَطُنَّ اَنُّ تَبِيْدَ لَهٰذِهُ اَبَدًا۞ تَبِيْدَ لَهٰذِهُ اَبَدًا۞

পূর্বে দরিদ্র মুসলমান ও সম্পদশালী কাফিরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে তাদের একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন। দু'টি লোকছিল, তাদের একজন ছিল সম্পদশালী। তার ছিল আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান এবং এই দুয়ের মাঝে ছিল শস্যক্ষেত্র। বাগান ছিল ফলে ফুলে ভরপুর এবং শস্যক্ষেত্র ছিল শ্যামল-সবুজ। ক্ষতির কোন আশংকা ছিল না। এদিকে ওদিকে নদীনালা প্রবাহিত ছিল। তার কাছে সব সময় নানা প্রকারের শস্য ও ফলমূল বিদ্যমান থাকতো। এরকম ছিল সে সম্পদশালী। ত্রিক ছিতীয় পঠন ত্রিক বছবচন। যেমন ত্রিক বছবচন। যেমন

মোট কথা, এই ধনী লোকটি একদিন তার এক বন্ধুকে ফখর ও গর্ব করে বললোঃ "আমি ধন-সম্পদে, মান-সম্মানে, সন্তান-সন্ততিতে, জারগা-জমিতে এবং চাকর-বাকরে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" পাপাচারী ব্যক্তির আশা আকাংখা এইরূপই হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি যেন তার কাছে প্রচুর পরিমাণে থাকে। একদা সে নিজের বাগানে গেল এভাবে নিজের উপর যুলুমকৃত অবস্থায়। অর্থাৎ সে গর্ব ও অহংকার, কিয়ামতকে অস্বীকার এবং কুফরী করার কাজে এতো মন্ত ছিল যে, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ "আমার এই সবুজ-শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, ফলফুলে ভরপুর বাগান এবং প্রবাহিত নদীনালা যে কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে এটা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তার নির্বুদ্ধিতা, বেঈমানী, দুনিয়ার প্রতি কঠিন আকর্ষণ এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করারই কারণ। এই জন্যেই সে বলে ফেললোঃ "আমার ধারণা তো কিয়ামত সংঘটিত হবেই না। আর যদি হয়ও বা তবে এটা তো স্পস্টরূপে প্রতীয়মান যে, আমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। তা না হলে তিনি আমাকে এতো বেশী ধন-সম্পদ দান করলেন কি রূপে? কাজেই তিনি পরকালেও আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।" যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَئِنَ تَجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَةُ لَلْحُسْنَى عَ

অর্থাৎ ''যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই, তবে সেখানে আমার জন্যে উত্তম ব্যবস্থা থাকবে।'' (৪১ঃ ৫০) আর এক আয়াতে আছেঃ

اَفْرَءِيتَ النَّذِي كُفَرِ بِإِيتِنَا وَقَالَ لاُوْتَكِينَ مَالاً وَ وَلَـدًا ـ

অর্থাৎ ''তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা সত্ত্বেও সে বলেঃ কিয়ামতের দিনেও আমাকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে?'' (১৯ঃ ৭৭) সে আল্লাহ তাআ'লার সামনে বীরত্বপনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে বানিয়ে কথা বলছে, অর্থাৎ আল্লাহ বলেন নাই, অথচ সে আল্লাহর নাম দিয়ে কথা বলছে। এই আয়াতটি আস ইবনু ওয়ায়েলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা যথা স্থানে বর্ণিত হবে ইনশা আল্লাহ।

৩৭। তদুন্তরে তাকে তার বন্ধু বললাঃ তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পৃণীক্ষ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?

৩৮। কিন্তু আমি বলিঃ "আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।"

৩৯। তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে, তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে নাঃ আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে; আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।

৪০। সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং (٣٧) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرَتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُكُفَةٍ ثُمَّ سُوْنكَ رُجُلًاهُ

(٣٨) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّيُ وَلَاَّ اُشِّرِكُ بِرَبِّيُ آحَدًاه

(٣٩) وَلَـوُ لَا إِذْ دَخَـلَـتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الله

(٤٠) فَعَسٰى رَبِّى اَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا هِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদ শৃন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।

৪১। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَّاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٥

(٤١) اَوۡ يُصۡبِحَ مَّاوُهَا عَوْرُا فَلَنُ تَسۡتَطِيۡعَ لَهُ طَلَبُّاه

ঐ সম্পদশালী কাফির ব্যক্তিকে তার বন্ধু দরিদ্র মুসলমানটি যে উত্তর
দিয়েছিল, আল্লাহ তাআ'লা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। সে তাকে বহু
উপদেশ দেয় এবং তাকে ঈমান ও বিশ্বাসের হিদায়াত করে এবং বিভ্রান্তি ও
অহংকার হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তাকে বলেঃ "যে আল্লাহ মানব
সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দ্বারা এবং এরপর শুক্রের মাধ্যমে বংশ ক্রম চালু
রেখেছেন, তুমি তাঁর সাথে কুফরী করছো?" যেমন আল্লাহ এক জায়গায়
বলেনঃ

অর্থাৎ কেমন করে তোমরা আল্লাহর না-শুকরী করছো? অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন।" (২ঃ ২৮) কি করে তুমি এই মহান প্রতিপালকের সত্ত্বা ও তাঁর নিয়ামতরাজ্বিকে অস্বীকার করছো? তাঁর নিয়ামতসমূহ ও তাঁর মহাশক্তির অসংখ্য নমুনা স্বয়ং তোমার মধ্যে ও তোমার উপরে বিদ্যমান রয়েছে। কোন্ অজ্ঞ এমন আছে যে, পূর্বে সে কিছুইছিল না, আল্লাহই তাকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, এটা সে জানে না? নিজে নিজেই হয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিল না। আল্লাহ তাআ'লাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহ অস্বীকারের যোগ্য কেমন করে হয়ে গেলেন? তাঁর একত্ব ও আল্লাহত্ব কে অস্বীকার করতে পারে?

মুসলমানটি তাকে আরো বললোঃ ''আমি তোমার সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, ঐ আল্লাহই আমার প্রতিপালক। তিনি এক ও অংশী বিহীন। আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক স্থাপন করাকে আমি অপছন্দ করি।''এরপর ত'কে সে কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে বলেঃ ''তুমি তোমার সবুজ-

এই আয়াতকে সামনে রেখেই পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তার সন্তান-সন্ততি বা ধন সম্পদ অথবা অবস্থা দেখে আনন্দিত হয়, তার এই কালেমাটি পড়ে নেয়া উচিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তাঁর যে বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন, পরিবারবর্গ হোক বা ধন-সম্পদ হোক অথবা পুত্র-সন্তান হোক, যদি সে উপরোক্ত কালেমাটি পাঠ করে নেয় তবে ওগুলির উপর কোন বিপদ-আপদ আসবে না মৃত্যু ছাড়া। ' আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে জালাতের একটি কোষাগারের কথা বলবো? ঐ কোষাগার হছে الأَوْلَ وَ الْأُولِاللّٰهِ وَ اللّٰ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ ال

এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, ঐ সং লোকটি ঐ কাফির ধনী লোকটিকে বললোঃ 'আল্লাহ তাআ'লার কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমাকে আখেরাতের উত্তম নিয়ামত দান করবেন। আর তোমার এই বাগানটিকে তিনি ধ্বংস করে দিবেন যা তুমি চিরস্থায়ী মনে করে নিয়েছো। তিনি আকাশ হতে ওর উপর শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। আকাশ হতে তিনি অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে ওটা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাবে। অথবা তিনি ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত করবেন এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

यां غَـُوُلً अर्था९ اِسُـمِ فَاعِل अर्था غَـُولًا अर्थ त्रवक्ष وسُـمِ فَاعِل अर्थ त्रवक्ष عَـُولًا عَلَيْهِ عَ عَلَيْد عَلَيْهِ अर्थ त्रवक्ष व्यात्मात कत्म प्रदेश विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास

এ হাদীসটি আবৃ ইয়া'লা মৃসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবুল ফাতাহ্ (রঃ) বলেছেন যে, এই হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে।

৪২। তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে
গেল এবং সে তাতে যা ব্যয়
করেছিল তার জ্বন্যে হাতে হাত
রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো।
যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল সে
বলতে লাগলোঃ হায়! আমি
যদি কাউকেও আমার
প্রতিপালকের শরীক না করতাম!

৪৩। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহাব্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।

88। এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার আল্লাহরই, যিনি সত্য; পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ। (٤٢) وَأُحِيَّطَ بِثُمُرِهِ فَأُصُبِحُ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَّا أَنْفَقَ اُشُرِكُ بِرَبِي آحَدُّاه كَانَ مُنْتَكِصًرُانَ (٤٤) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ درسط مر ردي براي سردي الحق هو خبر توايا وخبر

এ লোকটির সমস্ত মাল ধ্বংস হয়ে গেল। এ মু'মিন লোকটি তাকে যা থেকে ভয় প্রদর্শন করছিল তা হয়েই গেল। ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাবার পর সে দুঃখে হাত মলতে লাগলো এবং আকাংখা করে বললোঃ 'হায়! যদি আমি আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করতাম তবে কতই না ভাল হতো!' যেগুলির উপর সে গর্ব করতো সেগুলি এ সময় তার কোনই কাজে আসলো না। সন্তান-সন্ততি, কবীলা-গোত্র সব থেকে গেল। কেউই তাকে সাহায্য করতে পারলো না। তার গর্ব অহংকার মাটির সাথে মিশে গেল। না কেউ তার সাহায্যর্থে এগিয়ে এলো, না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হলো। কেউ কেউ নাহায্যর্থে এগিয়ে এলো, না সে নিজে প্রতিকারে সমর্থ হলো। কেউ কেউ এর উপর তার উপর তার বিরতি মেনে থাকেন এবং প্রথম বাক্যটিকে ওর সাথে মিলিয়ে নেন। অর্থাৎ সেখানে সে প্রতিশোধ নিতে পারলো না। আবার কেউ কেউ কিটে কিটা কিটার পঠনে আয়াত শেষ করে পর থেকে নতুন বাক্য ভক্ত করেন। ইথিনে দিটে দ্বিতীয় পঠনে

দ্রভাবার্থ হবেঃ 'প্রত্যেক মু'মিন ও কাফির আল্লাহ তাআ'লার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর নিকট ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। শাস্তির সময় তিনি ছাড়া অন্য কেউই কাজে আসবে না।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

## رري ررد ره را مر مود اري لل رور، فلما داوا باسنا قالوا امنا بالله وحده

অর্থাৎ "তারা আমার শাস্তি দেখে বলতে লাগলোঃ আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনছি।" (৪০ঃ ৮৪) যেমন ফিরাউন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিলঃ "আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনছি যাঁর উপর বাণী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।" ঐ সময় উত্তরে বলা হয়েছিলঃ "এখন তুমি ঈমান আনছো? অথচ ইতিপূর্বে তুমি নাফরমান ছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গিয়েছিলে।"

এই জায়গায় রয়েছে। আবার কেউ কেউ 'ভ' কে যের সহ পড়ে থাকেন। তাঁদের মতে এটা صفت রা বিশেষণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ অর্থাৎ تَحَوَّدُ وَالِنَ اللّهِ مَوْلَمُهُ وَالْحَوَّ (৬ ৬২) ''অতঃপর তাদেরকে সেই আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি তাদের প্রকৃত ও সত্য মাওলা।''

এজন্যেই আবার তিনি বলেনঃ যে আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই হয় তার পুণ্য খুব বেশী হয় এবং পরিণাম হিসেবেও হয় খুবই উত্তম।

৪৫। তাদের কাছে পেশ কর উপমা
পার্থিব জীবনেরঃ এটা পানির
ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি
আকাশ হতে, যদ্দরুণ ভূমির
উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত
হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে

(٤٥) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّ شَكَلَ الْهُمْ مَّ شَكَلَ الْهُمْ مَّ شَكَلَ الْهُمْ مَّ شَكَلَ الْهُمُ الْمُكَاءِ النَّذَلُهُ مِنَ السَّمَّاءِ فَاخْتَلَظَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاصْبَحَ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاصْبَحَ

এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৪৬। ধ্নৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সংকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জ্বন্যে শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্জা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ثُمُقَتَدِرًاهِ (٤٦) اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَالْبِنُونَ رَيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَالْبِنَويَ الْمُنْكِ الْحَيْدَ وَالْبُقِيتُ السَّلِحَتُ خَيْدً عِنْدَ رَبِّكَ السَّلِحَتُ خَيْدً عِنْدَ رَبِكَ السَّلَاهِ مَنْدُ وَمِنْكَ الْمَلَاهِ مَنْدًا وَالْمَالُونَ الْمَلَاهِ مَنْدًا وَالْمَالُونَ الْمَلَاهِ الْمَالُونَ الْمَلْاهِ الْمَالُونَ الْمَلْاهِ الْمَالُونَ الْمَلْاهِ الْمَالُونَ الْمَلْاهِ اللهَ الْمَلْاهِ الْمَالُونَ الْمَلْاهِ الْمَالُونَ الْمَلْاهِ الْمَلْدُونَ الْمَلْاهِ اللّهِ الْمَلْدُونَ الْمَلْاهِ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونُ الْمُلْعُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْ

দুনিয়া নস্ট, ধ্বংস ও শেষ হওয়ার দিক দিয়ে আকাশের বৃষ্টিং মত। এই বৃষ্টি যমীনের বীজ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়, ফলে হাজার হাজার চারা গাছ সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। প্রত্যেক জিনিসের উপর সজীবতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়, কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই সব শুকিয়ে যায় এবং এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওগুলিকে ডানে বামে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পূর্বের ঐ অবস্থার উপর যিনি সক্ষম ছিলেন, তিনি এই অবস্থার উপরও সক্ষম। সাধাণতঃ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বৃষ্টির সাথেই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন সূরায়ে ইউনুসের এক আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنْمَا مَثُلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكُمَاءِ انْذَلْنْهُ مِنَ السِّمَاءِ،

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টিধান্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি।" (১০ঃ ২৪) সূরায়ে যুমারে রয়েছেঃ

الدوتير الله الدوك من السماء ماءً و

অর্থাৎ "তুমি কি এর প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন।" (২২ঃ ৬৩) সূরায়ে হাদীদে আছেঃ

وَتَكَاثُرُ فِي الْآمُوالِ وَالْآوُلَادِ مُكَمَّتُ لِ غَيْثٍ اعْجَبَ الْكُفَّا رَنْبَاتُهُ

অর্থাৎ "তোমরা জেনে রেখো যে, (পরলোকের তুলনায়) পার্থিব জীবন তো কখনও বাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এটা তো শুধু খেলা ও তামাশা এবং (একটা বাহ্যিক) জাঁকজমক এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি আত্মগর্ব করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্য অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র; যেমন বৃষ্টি (বর্ষিত) হলে ওর উৎপন্ন ফল কৃষকদের ভালবোধ হয়।" (৫৭ঃ ২০)

সহীহ হাদীসে আছে যে, দুনিয়ার সবুজ রঙ মিষ্ট (শেষ পর্যন্ত)।" এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

مُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّكَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِالْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

অর্থাৎ "সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট লোভনীয় বস্তুর মুহ্ববত, রমণী হোক, সন্তান-সন্ততি হোক, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হোক।" (৩ঃ ১৪) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

لا مردر و و در رو رو در و و در الم و در برد و د و و و النام المراكم و الله عندة اجرعظيم

অর্থাৎ তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, আর আল্লাহ তাআ'লার নিকটই বড় পুরস্কার রয়েছে।" (৬৪ঃ ১৫) অর্থাৎ তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁরই ইবাদতে নিমগ্ন থাকা দুনিয়া অনুসন্ধান হতে উত্তম। এজন্যে এখানেও আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ بَاوِتِيَات مَالِكُات অর্থাৎ "চিরবিদ্যমান পুণ্যগুলি সবদিক দিয়েই উত্তম।" যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায-

والمُحَدِّدُ لِلْهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلاَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْسَبَرْ-

لَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَاللهُ أَكْبُرُ وَلاَحُولَ وَلاَ اللهُ الْكَبُر وَلاَحُولَ وَلاَ اللهُ اللهُ الْكَبِر وَلاَحُولَ وَلاَ قُونَةً إِلاَّ إِللهُ الْعَالِمِي الْعَظِيمِ -

মুসনাদে আহমাদে রয়েছেঃ হযরত উছমানের (রাঃ) গোলাম বর্ণনা করেছে যে, একদা হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় মুআয়্যিন হাজির হন। হযরত উছমান (রাঃ) তখন পানি চেয়ে পাঠান। তখন তাঁর কাছে একটি বরতনে তিন পোয়ামত পানি আনয়ন করা হয়। তিনি ঐ পানিতে অযু করে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এই অযুর মত অযু করে বলেছিলেনঃ ''যে ব্যক্তি আমার এই অযুর মত অযু করে যুহরের নামায আদায় করবে, ফজুর থেকে নিয়ে যুহর পর্যন্ত তার যত গুনাহ ছিল সব মাফ হয়ে যাবে। তারপর এইভাবে আসরের নামায পড়লে যুহর হতে আসার পর্যন্ত যত পাপ সব মাফ হয়ে যাবে। এরপর অনুরূপভাবে মাগরিবের নামায পড়লে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারপর ঐভাবেই যদি সে এশার নামায আদায় করে, তবে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। অতঃপর রাত্রে ঘুমিয়ে যাবার পর ভোরে উঠে ফজরের নামায যদি সে পড়ে নেয় তবে এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ তার ক্ষমা করে দেয়া হবে।" এটাই হচ্ছে এমন পুণ্য যা পাপসমূহ দুর করে দেয়।" জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ "বে উছমান (রাঃ)! এগুলি তো হলো পুণ্য, এখন আঠুলে টুটু কি তা আমাদেরকে বলে দিন!" তিনি উত্তরে বললেন-ভার্ভার্ভার্ভার্ভার্ভার্ভার্ভার লিখিত কালেমাগুলি পাঠ করাঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ أَكُبُرُولَا حَوْلَ وَلاَقْوَةَ إِلَّا إِللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ ''আমি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই, যে আল্লাহ উচ্চ ও মহান।"

হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, ভাউন্তিভার্ট হচ্ছে

سُنْجَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ اللهَ وَاللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَلاَ عَوْلَ مَوْلًا مَوْلًا اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَلاَ عَوْلًا عَوْلًا عَوْلًا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব তাঁর ছাত্র হযরত আম্মারা'কে (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আচ্ছা, বল তো, كَافِيَاتَ صَالِحًا কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "নামায ও রোযা।" হযরত সাঈদ (রঃ) তখন বলেনঃ "তোমার জবাব সঠিক হয় নাই।" তাঁর ছাত্র বললেনঃ "যাকাত ও হজু।" তিনি বললেনঃ "উত্তর এখনও ঠিক হয় নাই। শুনো, ওটা হচ্ছে নীচের পাঁচটি কালেমাঃ

لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْتُ رَصِّبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَحْوَلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ .

سُبْحَاتَ اللهِ وَالْحَمْثُ لِللَّهِ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْتُ بُرِ-

আلانت المالية হচ্ছে এই কালেমাগুলি।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) জনগণকে বলেনঃ তোমরা المالية খুব বেশী করো।" তারা জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! كالقات কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ

اللهُ اَكْ بَرُ وَلَا إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ وَسَبَحَاتَ اللهِ وَالْحَمْثُ لِللهِ وَالْحَمْثُ لِللهِ وَالْحَمْثُ لِللهِ وَلاَحْوَلُ وَلاَ حُوْلً وَلاَ حُوْلً وَلاَ حُولًا وَلاَ عِللهِ وَاللَّا إِللَّهِ وَاللَّهِ وَالْحَمْثُ لَا لِللَّهِ وَالْحَمْثُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا حُولًا وَلَا قُلْهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْهُ وَلَا قُلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

হযরত সালিম ইবনু আবদিল্লাহর (রঃ) গোলাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান (রঃ) বলেনঃ আমাকে হযরত সা'লিম (রঃ) হযরত মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাযীর (রঃ) কাছে কোন একটি কার্য উপলক্ষে প্রেরণ করেন। তিনি আমাকে বললেনঃ ''তুমি সা'লিমকে (রঃ) বলে দেবে যে, তিনি যেন অমুক কবরের পার্শ্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাথে আমার কিছু কথা আছে।'' সেখানে ঐ দুঁজনের সাক্ষাৎ হয়। সালাম বিনিময়ের পর হযরত

সা'লিম (রঃ) হযরত মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাযীকে (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনার মতে باقيات ضالحات কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ

لَّا اِللهُ اِللهُ وَاللهُ اَكْ بَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَحُولَ وَلِاَفَةَةَ

হেছে এই কালেমাগুলি।" হযরত সা'লিম (রঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ ''এই শেষের কালেমাটি আপনি কখন থেকে বাডিয়ে দিয়েছেন?" উত্তরে হযরত কারাযী (রঃ) বলেনঃ "সব সময়ই আমি এই কালেমাকে গণনা করে থাকি।" দু'বার বা তিনবার এই প্রশ্ন ও উত্তরের আদান-প্রদান হয়। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রঃ) হযরত সা'লিমকে (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ''আপনি কি এই কালেমাটিকে অস্বীকার করছেন?'' জ্বাবে হযরত সা'লিম (রঃ) বলেনঃ ''হাঁ, আমি অস্বীকারই করছি বটে।" তখন তিনি বলেনঃ তা হলে শুনুন! আমি হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) নিকট থেকে শুনেছি এবং তিনি রাসুলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ ''যখন আমাকে মি'রাজ করানো হয় তখন আমি আকাশে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) দেখতে পাই। তিনি হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনার সাথে ইনি কে?" তিনি জ্বাবে বলেনঃ "ইনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।" তিনি তখন আমাকে মার হাবা বলে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমাকে বললেনঃ "আপনি আপনার উন্মতকে বলুন যে, তারা যেন জান্নাতে নিজেদের জন্যে বহু কিছুর বাগান তৈরী করেন। ওর মাটি পবিত্র এবং ওর যমীন খুবই প্রশস্ত।" আমি প্রশ্ন করলামঃ সেখানে বাগান তৈরীর উপায় কি?" জবাবে তিনি বললেনঃ "তারা যেন টিক্টিকি " এই काल्म्याि थूव तिमी तिमी कत्त शांठ कर्त । وَ لَا قَدُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّ

হর্যরত নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাত্রে এশার নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে দেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়তো আকাশে নতুন কিছু ঘটেছে। অতঃপর তিনি বলেনঃ ''আমার পরে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী বাদশাহদের আবির্ভাব ঘটবে। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে এবং তাদের জুলুমের কাজে তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত

নই। আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে না এবং তাদের জুলুমের কাজে তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে না তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। হে জনমণ্ডলী! তোমরা জেনে রেখো যে,

و و ر ر الله و الحدود لا الله و الا الله و المده المعرورو سيحان الله والحمد لله و لا إله الا الله و المله الكير-

এই কালেমাণ্ডলি হলো کا قِیَات صالِحَات অর্থাৎ চিরস্থায়ী ও চির বিদ্যমান পুণ্য। ک

বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বাঃ! বাঃ! এমন পাঁচটি কালেমা রয়েছে যেগুলি মীযানে বা দাঁড়িপাল্লায় খুবই ওজন সই হবে। সেগুলি হচ্ছেঃ

এবং ঐ প্রিটি তিন্দু এবং ঐ প্রিটি তিন্দু থার মৃত্যুতে তার পিতা ধৈর্য ধারণ করেছে ও পুরস্কার কামনা করেছে। বাঃ! পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যে, যারা ঐ গুলির উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ তাআ'লার সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা নিঃসন্দেহে জান্লাতী। সেগুলি হচ্ছে এই যে, তারা বিশ্বাস রাখবে কিয়ামত দিবসের উপর, জান্লাতের উপর, জাহান্লামের উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর এবং হিসাবের উপর।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) এক সফরে ছিলেন। কোন এক জায়গায় অবতরণ করে স্বীয় গোলামকৈ বলেনঃ ''ছুরি আন, খেলা করি।"

হাসান ইবনু আতিয়া (রাঃ) বলেনঃ আমি তখন বললামঃ আপনি এটা কি কথা বললেন? জবাবে তিনি বললেনঃ "সত্যিই, আমি এটা ভুলই করেছি। জেনে রেখো, যে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে এমন কোন একটি কথা বের করি নাই যা আমার জন্যে লাগাম হয়ে যায়, শুধু এই একটি কথা ছাড়া। সুতরাং তোমরা এটা মন থেকে মুছে ফেল এবং আমি এখন যা বলছি তা মনে রেখো। আমি রাসূ্লুল্লাহ্হকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ "যখন মানুষ স্বর্ণ–রৌপ্য জমা করতে উঠে–পড়ে লেগে যাবে; তখন তোমরা নিম্নের কালেমাগুলি খুব বেশী পাঠ করবেঃ

১.এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

الله حراق استُلكَ النَّبات فِي الْاَمْدِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْرَشْدِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْرَشْدِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْرَشْدِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْرَشْدِ وَالْعَرْنِيمَةَ عَلَى الْرَشْدِ وَالْعَرْنِيمَةَ عَلَى الْرَشْدِ وَالْمَالُكَ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْدِولِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْدِولِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْدِولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিজের কাজের উপর স্থিরতা, পুণ্য কাজের প্রতি দৃঢ় সংকল্প ও আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক প্রার্থনা করছি এবং উত্তমরূপে আপনার ইবাদত করার তাওফীক কামনা করছি। আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে প্রশান্ত অন্তর ও সত্যবাদী যবান দান করুন! আপনার জ্ঞানে যা ভাল আমি তাই কামনা করছি এবং আপনার জ্ঞানে যা মন্দ তার থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি এমন মন্দ হতে আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আপনি মন্দ বলে জ্ঞানেন, নিশ্চয় আপনি অদৃশ্যের খবর খুব ভালভাবেই জ্ঞানেন।" '

হযরত সা'দ ইবনু উবাদা' (রাঃ) বলেনঃ "আহ্লে তায়েফের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি নবীর (সঃ) খিদমতে হাযির হই। আমার বাড়ী হতে আমি সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ি এবং আসরের সময় মিনায় পৌছে যাই। পাহাড়ের উপর চড়ি এবং নেমে আসি। তারপর রাস্লুল্লাহর (সঃ) নিকট হাযির হই এবং ইসলাম গ্রহণ করি। তিনি আমাকে সুরায়ে قَامُ الْمُواَلِّدُ الْمُواَلِّدُ الْمُواَلِّدُ الْمُواَلِّدُ الْمُواَلِّدُ الْمُواَلِّدُ الْمُوَالِّدُ الْمُواَلِّدُ اللَّهُ الْمُواَلِّدُ الْمُواَلِّدُ اللَّهُ الْمُواَلِّدُ اللَّهُ الْمُواَلِّدُ اللَّهُ الْمُواَلِّدُ اللَّهُ الْمُواَلِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

سُبُحَاتَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِللَّهِ وَلَا إِلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الَّهِ اللَّهِ وَ اللهُ الَّهِ

এবং বলেনঃ ''এগুলো হলো চিরস্থায়ী পুণ্য।''

এই সনদেই বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাত্রে উঠে অযু করে, কুল্লী করে, অতঃপর এক শ বার

১.এটাও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

পাঠ করে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। শুধু কাউকে হত্যা করার অপরাধ মাফ হয় না।

হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ত্র্রাট্র হলো আল্লাহ তাআ'লার যিক্র এবং নিম্নের কালেমাগুলিঃ

لاً إلى الله والله اكبرسبحات الله والحمد ليه تبارك للم والحمد ليه تبارك للم والحدود و الله تبارك الله والحمد الله تبارك الله والحدول و لا توق إلا بالله و الستغفيرالله وصلى الله على دسول الله و

আর রোযা, নামায, হজু, সাদকা' গোলাম আযাদ করা, জিহাদ করা, সিলারহমী করা এবং সমস্ত পুণ্যের কাজ হচ্ছে بَالِكَات বা চিরস্থায়ী পূণ্য। এগুলির সওয়াব জান্নাতবাসীদেরকে তাদের দুনিয়ায় জীবিত থাকা পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা পৌঁছাতে থাকবেন। বলা হয়েছে যে, পবিত্র কথাও এর অন্তর্ভুক্ত। হয়রত আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, সমস্ত সৎকাজই এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন।

89। স্মরণ কর সেদিনের কথা
যেদিন আমি পর্বতকে করবো
উন্মুলিত এবং তুমি পৃথিবীকে
দেখবে একটি শৃন্য প্রান্তর;
সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত
করবো এবং তাদের কাউকেও
অব্যাহতি দিবো না।

৪৮। আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবেঃ 'তোমাদেরকে (٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَسَرَى الْأَرْضَ بِسَارِزَةً وَحَشَرُنهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُمِنْهُمُ اَحَدًا قَ

(٤٨) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَسَّرةٍ مِبْلُ প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি, করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছো; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণ আমি উপস্থিত করবো না?'

৪৯। এবং সেইদিন উপস্থিত করা 
হবে আমলনামা এবং তাতে যা 
লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে 
তুমি অপরাধীদের দেখবে 
আতংকপ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ 
'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটা 
কেমন গ্রন্থ! ওটা তো ছোট বড় 
কিছুই বাদ দেয় না বরং ওটা সমস্ত 
হিসাব রেখেছে; তারা তাদের 
কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; 
তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি 
ছুলুম করেন না।

زَعَ مُتُهُ اَلَّنُ نَتَجُعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا ٥

(٤٩) وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُحْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِسَا الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِسَا فِيهِ وَيَقُولُونَ لِيوَيْلَتَنَا مَالِ فِيهِ وَيَقُولُونَ لِيوَيْلَتَنَا مَالِ هُذَا الْكِيتُبِ لَا يُعْلَادِرُ هُذَا الْكِيتُبِ لَا يُعْلَادِرُ صَعَادِرُ الْمَعْلَادِرُ الْمَعْلَادِرُ الْمُعْلَادِ وَكَا يَظُلِمُ رَبَّكَ الْمُحَلِمُ وَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِيرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبَّكَ حَاضِيرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبَّكَ حَاضِيرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبِّكَ حَاضِيرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبِّكَ الْمَدَاقِ الْمَاعَمِلُوا الْمَاعِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন যে সব বিশ্ময়কর বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, তিনি সেগুলি বর্ণনা করছেন। সেই দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে যদিও তোমরা একে জমাটবদ্ধ দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু ঐ দিন তা মেঘমালার মত দ্রুতবেগে চলতে থাকবে এবং ধূনো তুলোর মত হয়ে যাবে। যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোন উঁচু-নীচু থাকবে না। এই যমীনে না থাকবে কোন বাড়ীঘর, না থাকবে কোন ছাউনি। কোন আড়াল ছাড়াই সমস্ত সৃষ্টজীব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে হয়ে যাবে। কেউই তাঁর থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। কোথাও কোন আশ্রয়স্থল ও মাথা লুকানোর জায়গা থাকবে না। কোন গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা

যাবে না। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত লোক রয়েছে সবাই একত্রিত হবে। ছোট বড কেউই অনুপস্থিত থাকবে না। সমস্ত লোক আল্লাহ তাআ'লার সামনে সাবিরদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবেন। কারো কোন কথা বলার সাহস হবে না। একমাত্র তাঁরাই কথা বলতে পারবেন যাঁদেরকে আল্লাহ কথা বলার অনুমতি দান করবেন এবং তাঁরাও সঠিক কথাই বলবেন। সেদিন সমস্ত মানুষের সারি একটি হবে অথবা তারা কয়েকটি সারিতে বিভক্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ''তোমার প্রতিপালক আসবেন এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আসবে।" কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করতো তাদেরকে সেইদিন ধমকের সূরে বলা হবেঃ দেখো. যেমন ভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমার সামনে দাঁড় করিয়েছি। তোমরা তো এটা অস্বীকার করতে? আমলনামা তাদের সামনে হাজির করে দেয়া হবে, যাতে ছোট বড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকবে। পাপীরা তাদের দুষ্কর্মগুলি দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত আফসোস করে বলবেঃ হায়! আমরা আমাদের জীবন ও আয়ুকে কি অবহেলায় না কাটিয়ে দিয়েছিলাম। বডই অনুতাপ যে, আমরা দুনিয়ায় শুধু দুষ্কার্যেই লিপ্ত থাকতাম। দেখো, এমন কোন কাজ নেই যা এই কিতাবে (আমল'নামায়) লিখা পড়ে নাই। বরং ছোট-বড় সমস্ত গুনাহর কাজ এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ বলেনঃ "ছনায়েনের যুদ্ধ শেষে আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম। পথিমধ্যে এক ময়দানে আমরা সওয়ারী হতে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেনঃ "যাও লাকড়ি, খড়ি, ডাল-পাতা, কঞ্চি, ছিট্কি যা পাবে কুড়িয়ে নিয়ে এসো।" আমরা এদিক ওদিক ছুটে পড়লাম এবং ডাল, পাতা, কাঁটা খোঁচ, লাকড়ি, যা কিছু কুড়িয়ে নিয়ে আসলাম এবং এগুলোর একটি বড় ঢেরি হয়ে গেল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এই ভাবেই গুনাহ্ জমা হয়ে ঢেরি হয়ে যায়। আল্লাহকে তোমরা ভয় করতে থাকো এবং ছোট বড় গুনাহ হতে পরহেয করো। সবই লিখে নেয়া হচ্ছে ও গণনা করা হচ্ছে। ভাল মন্দ্র যে যা কিছু করেছে তা সে বিদ্যমান পাবে। যেমন ﴿﴿ اللهُ ا

এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। এই পতাকা হবে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা অনুযায়ী, এর দ্বারা তারা পরিচিত হবে।'' অন্য হাদীসে আছে যে, ঐ ঝাণ্ডাটি তার উরুর পার্শ্বে থাকবে এবং ঘোষণা করা হবেঃ ''এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।

মহান আল্লাহ বলেনঃ ''তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না। ক্ষমা ও মাফ করে দেয়া তাঁর বিশেষণ। হাঁ, তবে পাপী ও অপরাধীদেরকে তিনি স্বীয় ক্ষমতা, নিপুণতা এবং আদল ও ইনসাফের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।"

অপরাধী ও অবাধ্য লোকদের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর কাফির ও মুশরিকরা ছাড়া মু'মিনরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা এক অনু পরিমাণও অন্যায় করেন না। তিনি পুণ্যকে বৃদ্ধি করে দেন এবং পাপকে সমান রাখেন। ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা সেদিন সামনে থাকবে। কারো সাথে কোন দুর্ব্যবহার করা হবে না।

হযরত জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''একটি লোক রাস্লুল্লাহ সঃ) হতে একটি হাদীস ন্ধনেছেন এই খবর আমার কাছে পৌঁছে। ঐ হাদীসটি আমি স্বয়ং তাঁর মুখে শুনবার উদ্দে<del>গ্র</del>ে একটি উট ক্রয় করি এবং ওর উপর আসবাবপত্র উঠিয়ে নিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়ি। সুদীর্ঘ এক মাসের ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর কাছে পৌছি। সেখানে পৌঁছে জানতে পারি যে, তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উনায়েস (রাঃ)। আমি দারওয়ানকে বললামঃ যাও, তাঁকে খবর দাও যে, যা'বির (রাঃ) দর্যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ ''জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ কি?" আমি উত্তরে বললামঃ জিনু, হাঁ। এটা শোনা মাত্রই তিনি গায়ের চাদর ঠিক করতে করতে তড়িৎ গতিতে আমার কাছে ছুটে আসলেন। এসেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুআ'নাকার (কাঁধে কাঁধ মেলানোর) পর আমি তাঁকে বললামঃ ''আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি কিসাসের ব্যাপারে কোন একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন। আমি স্বয়ং আপনার মুখে ঐ হাদীসটি ভনবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি এবং খবর শোনা মাত্রই আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীসটি শুনবার পূর্বেই হয়তো আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা আপনার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন আপনি আমাকে ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন। তিনি তখন বলতে শুরু করলেনঃ আমি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ "কিয়ামতের দিন মহামহিমান্বিত

আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন। ঐ সময় তারা উলঙ্গ দেহ ও খৎনাহীন অবস্থায় থাকবে। তাদের কাছে কোনই আসবাবপত্র থাকবে না। তারপর তাদের সামনে ঘোষণা করা হবে যে, ঘোষণা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে। মহান আল্লাহ বলবেনঃ 'আমি মা'লিক। আমি বিনিময় প্রদানকারী। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্লামী জাহান্লামে যাবে না যতক্ষণ না আমি তার ঐ হক আদায় করে না দেবো যা কোন জান্নাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোন জান্নাতীও জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার ঐ প্রাপ্য আদায় করে দেবো যা কোন জাহান্নামীর যিন্মায় রয়েছে। ঐ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।'' আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সবাই তো সেদিন উলঙ্গ দেহ ও মালধন শূন্য অবস্থায় থাকবো, এ অবস্থায় কেমন করে প্রাপ্য আদায় করা হবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁ (যেভাবেই হোক না কেন), সেই দিন পুণ্যবান ও পাপীদের নিকট থেকে হক বা প্রাপ্য আদায় করে নেয়া হবে।" > অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন শিং বিহীন বকরীকে যদি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী শিং দ্বারা গুঁতো মেরে থাকে তবে তার থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।" এর আরো বহু প্রমাণ রয়েছে যেগুলি আমরা খ্রা... الْفَرْدَارِيْنَ الْفَلْسُطُ الْمُ وَارْدِيْنَ الْفَلْسُطُ ... এই আয়াতের তাফসীরে এবং খ্রা... এই আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

০ে। এবং স্মরণ কর, আমি যখন
ফেরেশতাদেরকে বলেছিলামঃ
তোমরা আদমের প্রতি নত হও;
তখন সবাই নত হলো ইবলীস
ছাড়া; সে দ্বিনদের একজন, সে
তার প্রতিপালকের আদেশ
অমান্য করলো; তবে কি
তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে
ও তার বংশধরকে
অভিভাবকর্মপে গ্রহণ করছো?

٥٠) وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلْكِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُواً إِلاَّ إِبْلِيْسُ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَضَضَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهُ افْتَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ اوْلِياءَ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

তারা তো তোমাদের শত্রু;
সীমালংঘনকারীরা যে আল্লাহর
পরিবর্তে অন্যদেরকে
অভিভাকরূপে গ্রহণ করেছে তা
কত নিকৃষ্ট!

مِنَّ دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوَّ مِنْ دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوَّ مِ

মহান আল্লাহ বলছেনঃ ইবলীস তোমাদের এমনকি তোমাদের মূল পিতা হযরত আদমেরও (আঃ) প্রাচীন শত্রু। সূতরাং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও মা'লিককে ছেড়ে তার অনুসরণ করা তোমাদের জন্যে মোটেই সমীচীন নয়। আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও স্লেহ-মমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন। সূতরাং তাঁকে ছেড়ে তাঁর এবং তোমাদের নিজেদেরও শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কত সাংঘাতিক ও মারাত্মক ভূল! এর পূর্ণ তাফসীর সুরায়ে বাকারার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশার্থে সমস্ত ফেরেশতাকে তাঁর সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দেন। সবাই হুকুম পালন করে কিন্তু ইবলীসের মূল ছিল খারাপ, তাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই সে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং পাপাচারী হয়ে যায়। ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয় নূর (জ্যোতি) থেকে, ইবলীস সৃষ্ট হয় অগ্নিশিখা হতে, আর আদমকে (আঃ) যা থেকে সৃষ্টি করা হয় তার বর্ণনা তোমাদের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, প্রত্যেক জিনিসই তার মূলের উপর এসে থাকে। ইবলীস যদিও ফেরেশতাদের মতই আমল করছিল এবং তাঁদের সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল আর আল্লাহর ইবাদতের কাজে দিনরাত নিমগ্ন ছিল, কিন্তু আল্লাহর ঐ নির্দেশ শোনা মাত্রই তার আসল রূপ ফুটে উঠলো। সূতরাং সে অহংকার করলো এবং পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তাআ'লার আদেশ অমান্য করে বসলো। তার সৃষ্টিই তে ছিল আগুন থেকে। যেমন সে নিজেই বলেছেঃ ''আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" ইবলীস কখনই ফেরশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে হচ্ছে জ্বিনদের মূল, মেন হযরত আদম (আঃ) হলেন মানুষের মূল।

এটাও বর্ণিত আছে যে, এই জ্বিনেরাও ছিল ফেরেশতাদের একটি শ্রেণী, যাদেরকে তেজ আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইবলীসের নাম ছিল হারত। সে ছিল জান্নাতের দারোগা। এই দলটি ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারা ছিল নূরী (জ্যোতির্ময়)। জ্বিনের অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্ট ছিল।

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে. ইবলীস সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে ছিল সম্ভ্রান্ত গোত্রভুক্ত। জান্নাত সমূহের সে দারোগা ছিল। সে ছিল দুনিয়ার আকাশের বাদশাহ। যমীনেরও সমাট সে-ই ছিল। এ কারণেই তার মনে অহংকার এসে গিয়েছিল যে. সে সমস্ত আকাশবাসী হতে শ্রেষ্ঠ। তার সেই অহংকার বেডেই চলছিল। এর সঠিক পরিমাণ আল্লাহ তাআ'লাই জানতেন। সূতরাং এটা প্রকাশকরণার্থেই তিনি হযরত আদমকে (আঃ) সিজ্বদা করার তাকে নির্দেশ দেন। সাথে সাথেই তার অহংকার প্রকাশ পেয়ে যায়। অহংকার বশতঃই সে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ অমান্য করে এবং কাফির হয়ে যায়। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে জ্বিন ছিল এবং জান্নাতের দারোগা ছিল; যেমন লোকদেরকে শহরের দিকে সম্পর্ক লাগিয়ে বলা হয়-মক্কী, মাদানী, বসরী, কৃফী ইত্যাদি। সে জান্লাতের খাজাঞ্চি ছিল। সে ছিল দুনিয়ার আকাশের কামান বাহক। এখানকার ফেরেশতাদের সে ছিল নেতা। এই অবাধ্যাচরণের পূর্বে সে ফেরেশতাদের · অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু থাকতো সে যমীনে। সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষা সে ছিল বেশী ইবাদতকারী এবং সবচেয়ে বড় আলেম। একারণেই সে গর্বে ফুলে উঠেছিল। তার গোত্রের নাম ছিল জ্বিন। আসমান ও যমীনের মাঝে সে চলাফেরা করতো। প্রতিপালকের নাফরমানীর কারণে সে তাঁর রোষান লে পতিত হয়। ফলে সে বিতাড়িত শয়তান হয়ে যায় এবং অভিশপ্ত হয়। সূতরাং অহংকারীর তাওবার কোন আশা নেই। তবে, যদি সে অহংকারী না হয় এবং তার দ্বারা কোন পাপকার্য হয়ে যায় তা হলে তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

বর্ণিত আছে যে, যারা জান্নাতের মধ্যে কাজকাম করতো, এই ইবলীস ছিল তাদের দলভুক্ত। পূর্বযুগীয় গুরুজন হতে এ ব্যাপারে আরো বহু 'আছার' বর্ণিত আছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই বানী ইসরাঈলী 'আছার'। এর অধিকাংশের সঠিক অবস্থা আল্লাহ তাআ'লাই অবগত রয়েছেন। এটা সত্য কথা যে, বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন ও পরিত্যাগ যোগ্য হবে যদি ওগুলি আমাদের কাছে বিদ্যমান দলীলগুলির বিপরীত হয়। কথা এই যে, আমাদের জন্যে তো কুরআনই যথেষ্ট। পূর্বের কিতাবগুলি আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। আমরা ওগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত। কেননা ওগুলি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মুক্ত নয়। বহু বানানো কথা ওগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে এমন কোন লোক পাওয়া যায় না, যারা উচ্চমানের হাফিয়, যারা ঐ সব কিতাবকে দোষমুক্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই উন্মতের মধ্যে স্বীয় ফযল ও করমে এমন ইমাম, আলেম, বুযুর্গ, খোদাভীরু ও হাফিযের জন্ম দিয়েছেন যাঁরা হাদীসগুলিকে জমা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা সহীহ হাসান, যঈফ, মুনকার, মাতরূক, মাওয়' ইত্যাদি সবগুলিকেই পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। তাঁরা তাদেরকেও ছাটাই করে পৃথক করে দিয়েছেন। যারা নিজেরাই কথা বানিয়ে নিয়ে হাদীস নামে প্রচার করেছে। যাতে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) পবিত্র ও বরকতময় কথাগুলি রক্ষিত হয় এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকে। কারো যেন সাধ্য না হয় মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশ্রিত করে দেয়। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এই শ্রেণীর সমস্ত লোকের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ও তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখেন! আমীন, আমীন! আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! আর তাঁরা নিঃসন্দেহে এরই যোগ্য বটে। সূতরাং তিনি তাঁদের প্রতি খুশী থাকুন ও তাদেরকে খুশী করুন!

মোট কথা, ইবলীস আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল। সূতরাং হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না এবং আমাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়ো না। অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীরা মন্দ প্রতিফল পাবে। এটা ঠিক ঐরপ যেইরূপভাবে সূরায়ে ইয়াসীনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের এবং পাপী ও পুণ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

"হে অপরাধীরা আজ তোমরা (মু'মিনগণ হতে) পৃথক হয়ে যাও।" (৩৬:৫৯)

৫১। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকি নাই এবং তাদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সুক্রিয় গ্রহণ করবার নই। (٥١) مَا أَشْهَدُتُهُمُ خَلْقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ٥ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ٥

মহান আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলছেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাকে যাকে তোমরা তোমাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছো তারা তোমাদের মতই আমার গোলাম। তাদের কোন কিছুরই মালিকানা নেই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে আহবান করি নাই। বরং তারা নিজেরাই সেই সময় বিদ্যমান ছিল না; সমস্ত কিছু একমাত্র আমিই সৃষ্টি করেছি। সবকেই আমিই পরিচালনা করে থাকি। আমার কোন অংশীদার, উযীর ও পরামর্শদাতা নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْمُ مِّنَ دُوْكِ اللهِ ۚ لَا يُمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَّمَاوِ وَلَا فِي الْآثِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَالَسَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةٌ الْآلِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴿

অর্থাৎ 'যোদেরকে তোমরা নিজেদের ধারণায় কিছু একটা মনে করে রেখেছো তাদের সকলকেই আল্লাহ ব্যতীত ডেকে দেখো। জেনে রেখো যে, আসমান ও যমীনে তাদের কারো এক অনুপরিমাণও অধিকার ও মালিকানা নেই, না তাদের কেউ আল্লাহর অংশীদার, না তাঁরা সাহায্যকারী, না তাদের কেউ আল্লাহর অংশীদার, না তাঁরা সাহায্যকারী, না তাদের কেউ আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে শাফাআ'ত করতে পারে।'' (৩৪ঃ ২২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমার জন্যে এটা শোভনীয়ও নয় এবং আমার কোন প্রয়োজনও নেই যে, তাদেরকে এবং বিশেষ করে বিভ্রান্তকারীদেরকে নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো।

৫২। এবং সেই দিনের কথা স্মরণ
কর যেদিন তিনি বলবেনঃ
'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক
মনে করতে তাদেরকে আহ্বান
কর! তারা তখন তাদেরকে
আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের
আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং
আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে
রেখে দিবো এক ধ্বংস গহরর।'
৫৩। অপরাধীরা আগুন দেখে বৃঝবে
যে, তাদের তথায় পতিত হতে
হবে এবং তারা তা হতে কোন
পরিত্রাণ স্থল পাবে না।

(٥٢) وَيَـوْمَ يَـقُـوْلُ نَـادُوْا شُركاءِ الذّين زَعَمْتُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ٥ (٥٣) وَرَأَ الْـمُجُـرِمُـوْنَ النّارفَظَنُوا انْهُمْ مُواقِعُوْهَا إلنّارفَظَنُوا انْهُمْ مُواقِعُوْهَا إلنّارفَظَنُوا انْهُمْ مُواقِعُوها সমস্ত মুশরিককে কিয়ামতের দিন লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে সবারই সামনে বলা হবেঃ আজ তোমরা তোমাদের ঐ শরীকদেরকে আহ্বান কর যাদেরকে দুনিয়ায় আহ্বান করতে, যাতে তারা তোমাদেরকে আজকের বিপদ হতে রক্ষা করে। তারা তখন আহ্বান করবে, কিন্তু কোন সাড়া পাবে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''আমি এভাবে তোমাদেরকে একক ভাবে এনেছি যেমন ভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। দুনিয়ায় আমি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়ে রেখেছিলাম সে সবগুলি তোমরা তোমাদের পিছনে ছেড়ে এসেছো। আজ তো আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ঐ সব শরীককে দেখছি না যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছিলে এবং বিশ্বাস রেখেছিলে যে, তারা তোমাদের জন্যে শাফাআ'ত করবে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে।'' (৬ঃ ৯৪) অন্য আয়াতে আছেঃ

وَقِيلُ ادْعُوا شَهِ رَكًّا وَكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ،

অর্থাৎ "বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তারা তখন আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে কোন সাড়া দেবে না।" (২৮ ঃ ৬৪) এই বিষয়েরই আয়াত ..... হতে দু'আয়াত পর্যন্ত। সূরায়ে মারইয়ামে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ "তারা হ্মালাহ ছাড়া অন্য মা'বৃদ গ্রহণ করে নিয়েছে এই জন্যে, যাতে তারা তাদের সহয় হয়। না, এই ধারণা অবাস্তব, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে করে তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" তাদের মধ্যে ও তাদের বাতিল মা'বৃদের

মধ্যে পর্দা ও ধ্বংসের গর্ত বানিয়ে দেবো; যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। যেন সুপথ প্রাপ্ত ও পথন্দ্রস্থরা পৃথক পৃথক ভাবে থাকে। জাহান্নামের এই উপত্যাকা তাদেরকে পরস্পরে মিলিত হতে দেবে না। বর্ণিত আছে যে, এটা হবে রক্ত ও পূঁজের উপত্যকা। তাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা হয়ে যাবে। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এর দ্বারা ধ্বংস উদ্দেশ্য। আবার এটাও হতে পারে যে, এর দ্বারা জাহান্নামের কোন উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা প্রভেদ ও ব্যবধান সৃষ্টিকারী অন্য কোন উপত্যকা হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাস্যরাঐ উপাসকদেরকে জবাব পর্যন্ত দিবে না। তাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনও ঘটবে না। কেননা, তাদের মাঝে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি ঐ মুশরিক ও মুসলমানদের মাঝে আড়াল করে দেবো। যেমন-

এবং .... ইত্যাদি আয়াতসমূহে রয়েছে। এই পাপী ও অপরাধীরা এমন অবস্থায় জাহান্লাম দেখবে যে, সত্তর হাজার লাগামে তারা আবদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক লাগামের উপর সত্তর হাযার করে ফেরেশতা থাকবে । দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, ওটাই তাদের কয়েদখানা। জাহান্লামে প্রবেশের পূর্বেই তাদের উপর কঠিন বিপদ, দুঃখ-কস্ট ও যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। এগুলো হবে প্রকৃত শাস্তির পূর্বের শাস্তি। কিন্তু তারা তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। হাদীস শরীফে আছে যে, পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত কাফিররা ঐ ভয়াবহ ও কম্পমান অবস্থাতেই থাকবে যে, তাদের সামনেই রয়েছে জাহান্লাম, আর ওর পূর্বেই তারা ঐরূপ শাস্তি ভোগ করতে রয়েছে।

(3٤) وَلَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هٰذَا صِي هٰذَا مِن كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ الْقَرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ الْقَرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ الْقَرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ مَثَلِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ মানুষের জন্যে আমি আমার কিতাবে সমস্ত কথা খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে এবং হিদায়াতের পথ হতে সরে না যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছুলোক ছাড়া সবাই মুক্তির পথ থেকে সরে পড়ে। মুসনাদে আহমাদ্র বর্ণিত আছে যে, একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলীর (রাঃ) বাড়ীতে আগমন করেন এবং তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''তোমরা যে শুয়ে রয়েছো, নামায পড়ছো না কেন?'' উত্তরে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ ''হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তাআ'লার হাতে রয়েছে। যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখনই আমাদের উঠিয়ে থাকেন।'' রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলীর (রাঃ) মুখে একথা শুনে আর কিছু না বলে ফিরে যেতে উদ্যত হন। ফিরবার পথে তিনি হাঁটুর উপর হাত মেরে বলতে বলতে যাচ্ছিলেনঃ ''মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী বিতর্ক প্রিয়।''

৫৫। যখন তাদের কাছে পথ নির্দেশ আসে তখন তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তাদের কখন হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে বিবিধ শাস্তি এই প্রতীক্ষাই তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন হতে ও তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে বিরত রাখে।

৫৬। আমি শুধু সুসংবাদ দাতা ও
সতর্ককারীরূপেই রাস্লদেরকে
পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য
প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা
অবলম্বনে বিতণ্ডা করে তা দারা
সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে
এবং আমার নিদর্শনাবলী ও

(٥٥) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنُ الْهُدَى الْمُورِيُّ الْهُدَى وَيَسْتَعُفُورُوا رَبَّهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَعُفُورُوا رَبَّهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَعُفُورُوا رَبَّهُمُ الْآانُ الْآلَالِيْنَ الْآلِيْنَ الْمُدْسِلُ الْمُدْسِلُيْنَ الْمُدْسِلِيْنَ وَمُنْذِرِينَ وَالْمِيلُ لِيُدَعِضُوا بِيهِ إِلَيْهُ اللَّالِيلُ لِيُدَحِضُوا بِيهِ إِلَانَهُ الْمُنْفِيلُ لِيلُولِ لَيْهُمُ اللَّهُ الْمُنْفِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَالْمُنْ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُ لَيْعُرُوا إِلَيْهُ الْفِيلُ لِيلُولُ لِيلِيلُ لِيلُولُ لِيلِيلُ لِيلِيلُ لِيلِيلُ لِيلُولُ لِيلِيلُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولِ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلِولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُولُ لِيلِيلُول

যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সবকে তারা বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا الْيَتِي وَمَّا أُنْدِرُوا هُزُوا ٥ انْدِرُوا هُزُوا ٥

আল্লাহ তাআলা পূর্ব যুগের ও বর্তমান সময়ের কাফিরদের ঔদ্ধত্য ও হঠ কারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরেও তারা তা হতে দুরে সরে থাকছে। তারা আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে দেখে নেয়া কামনা করছে। কেউ কেউ আকাংখা করছে যে, তাদের উপর যেন আকাশ ফেটে পড়ে যায়। তাদের কেউ কেউ বলেঃ 'যদি শাস্তি আনতে পার নিয়ে এসো। কুরায়েশরাও প্রার্থনা করে বলেছিলঃ "হে আল্লাহ! এটা যদি সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর নাযিল করুন!" তারা এও বলেছিলঃ "হে নবী (সঃ)! আমরা তো তোমাকে পাগল মনে করছি। যদি তুমি প্রকৃতই সত্য নবী হও তবে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে কেন আনছো না?" ইত্যাদি ইত্যাদি। সূতরাং তারা আল্লাহ তাআ'লার শাস্তির অপেক্ষায় থাকছে এবং তা দেখতে চাচ্ছে। রাসূলদের কাজ তো তথু মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতত্তা করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায় এবং দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের এই মনোবাঞ্ছা তো কখনও পূর্ণ হবার নয়। হক তাদের মিথ্যা কথায় দমে যাবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ এই লোকগুলি আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেগুলিকে বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করছে এবং নিজেদের বে-ঈমানীতে আরো বেডে চলছে।

৫৭। কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমৃহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি

(۵۷) وَمَنْ اَظْلَمُ مِسَمَّنُ ذُكِّرَبِالْيتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتُ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সংপথে আহবান করলেও তারা কখনো সংপথে আসবে না।

৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক
ক্ষমাশীল, দয়াবান তাদের
কৃতকর্মের জন্যে তিনি তাদেরকে
শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের
শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু
তাদের জন্যে রয়েছে এক
প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা হতে
তাদের পরিত্রাণ নেই।

৫৯। ঐ সব জনপদ তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্যে আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ। آكِنَّةُ أَنْ يَّفُ قَاهُ وَهُ وَفِي الْمَا الْمَا

(٥٨) وَرَبُّكَ الْنَخَفُ فُرُو هُمُ وَرُهُ هُمُ وَرُهُ هُمُ الْرَحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ هُمُ الْوَ يُؤَاخِذُ هُمُ الْمَحْمُ الْمُحْمُ الْمَحْمُ الْمَحْمُ الْمَحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ اللَّهُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ اللَّهُ الْمُحْمَلِكُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ اللَّهُ الْمُحْمُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ اللَّهُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلْ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلْ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلْ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلْ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمُ الْ

মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পাপী ও অপরাধী আর কে হতে পারে? যার সামনে তার প্রতিপালকের কালাম যখন পাঠ করা হয় তখন সে ওর প্রতি জ্রাক্ষেপও করে না এবং ওর প্রতি আকৃষ্টও হয় না, বরং মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পূর্বে যে সব দুষ্কর্ম করেছে সেগুলি সবই ভুলে যায়? তার এই দুর্ব্যবহারের শাস্তি এই হয় যে, তার অন্তরের উপর পর্দা পড়ে যায়। ফলে ভাল কাজের প্রতি তার কোন মনোযোগই থাকে না এবং কুরআন বৃক্তে পারে না। তার কানেও বধিরতা এসে যায়। সুতরাং তাকে হিদায়াতের

প্রতি লাখো লাখো দাওয়াত দেয়া যাক না কেন সুপথ প্রাপ্তি তার জন্যে অসম্ভব। হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক বড়ই দয়াবান। তিনি উচ্চ মানের করুণার অধিকারী। যদি তিনি পাপীদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়ে দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণী আজ বাকী থাকতো না। তিনি লোকদের অত্যাচার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন ও ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা মনে করা চলবে না যে, তিনি পাকড়াও করবেনই না। জেনে রেখো যে, তিনি কঠিন শাস্তি দাতা। এটা তো শুধু তাঁর সহনশীলতা, গোপনতার রক্ষণ ও ক্ষমা, যাতে পথভ্রম্ভরা পথে ফিরে আসে এবং পাপীরা তাওবা করতঃ তাঁর করুণার অঞ্চল ধরে নেয়। কিন্তু যারা তাঁর এই সহনশীলতা দ্বারা উপকার লাভ করবে না এবং নিজেদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর পাকড়াও করার দিন অতি নিকটবর্তী। ওটা এমন কঠিন দিন যে, শিশু বুড়ো হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। ঐ দিন কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখা যাবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতেরাও তোমাদের মতই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শেষে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম ও নিশানা মুছে ফেলেছি। তাদের ধ্বংস হওয়ার নির্ধারিত সময় এসে পড়ায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরাও আমার শান্তির ভয় করো। তোমরা শ্রেষ্ঠ নবীকে (সঃ) কন্ট দিচ্ছ এবং তাঁর প্রতি অত্যাচার করছো! তাঁকে অবিশ্বাস করছো! অথচ পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় তোমাদের শক্তি ও সাজ সরঞ্জাম খুবই কম। সুতরাং তোমরা সবসময় আমার শাস্তির ভয় রেখো এবং উপদেশ গ্রহণ করো।

৬০। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মৃসা (আঃ) তার সঙ্গীকে বলেছিলঃ দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি থামবো না, অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

৬১। তারা যখন উভয়ের সংগম স্থলে পৌঁছলো, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ওটা (٦٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْهُ لَا اَبُرَحُ حَتَى اَبُكُعُ مَجْمَعُ الْبَحْرِيْنِ اَوْ اَمْضِى حُقْباً٥ (٦١) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوْتَهُما সুড়ংক্ষের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।

৬২। যখন তারা আরো অগ্রসর
হলো, মৃসা (আঃ) তার
সংগীকে বললোঃ আমাদের
প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো
আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে
পড়েছি।

৬৩। সে বললোঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।

৬৪। মৃসা (আঃ) বললোঃ আমরা
তো এই স্থানটির অনুসন্ধান
করছিলাম; অতঃপর তারা
নিজেদের পদচিহন ধরে ফিরে
চললো।

৬৫। অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলো আমার দাসদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ٥

(٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْمهُ الْتِنَا غَدَا ءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًاه

(٦٣) قَالَ ارْءَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا اللَّهِ السَّخْرَةِ فَانِّيْ نَسِيْتُ الْكَالَّ الْسَيْدَةُ اللَّهِ اللّهِ السَّيْدَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

٦٥) فَـوَجَـدًا عَـبَـدًا مِّرَ عِبَادِنَا الْكَيْنَهُ رَحْمَةً مِّرَ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَكُنَّا عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًاه হযরত মূসাকে (আঃ) বলা হয় যে, দুই সমুদ্রের মিলন স্থলের (মোহনার) পার্শে আল্লাহ তাআ'লার এমন এক বান্দা রয়েছে তাঁর ঐ জ্ঞান রয়েছে যেই জ্ঞান হযরত মূসার (আঃ) নেই। তৎক্ষণাৎ হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেনঃ ''আমি তো সেখানে না পোঁছা পর্যন্ত থামবো না এবং বিশ্রাম গ্রহণ করবো না, বরং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।'' বর্ণিত আছে যে, ঐ দুটি সমুদ্রের একটি হচ্ছে পূর্ব পারস্য উপসাগর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পশ্চিম রোম সাগর। এই স্থানটি তানজা'র পার্শে পশ্চিমা শহরগুলির শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ 'আমাকে যদি যুগ যুগ ধরেও চলতে হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই।' বলা হয়েছে যে, কায়েসের অভিধানে বছরকে خَفَّ দারা কলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, দারা আশি বছর বুঝানো হয়েছে। হযুরত মুজাহিদ (রঃ) সত্তর বছর বলেছেন। হযরত ইবুন আব্বাস (রাঃ) خَفَ এর অর্থ যুগ বলেছেন। হযরত মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা হুকুম করেছিলেনঃ তুমি লবন মাখানো একটি (মরা) মাছ সাথে নিবে। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার এ বান্দার সাক্ষাৎ পাবে।

মাছ সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন এবং চলতে চলতে দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে পৌছে গেলেন। সেখানে 'নহরে হায়াত' ছিল। সেখানে তাঁরা দু'জন শুয়ে পড়ায় মাছটি নড়ে ওঠে। মাছটি তার সঙ্গী হযরত ইউশা'র (আঃ) থলেতে রাখা ছিল। ওটা সমুদ্রের ধারেই ছিল। মাছটি সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বার জন্যে ছটফট করতে থাকে। তখন হযরত ইউশা (আঃ) জেগে ওঠেন। মাছটি তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পানিতে নেমে যায় এবং পানিতে সোজাসুজিভাবে সুড়ঙ্গ হতে থাকে। স্থলে যেমনভাবে সুড়ঙ্গ হয় ঠিক তেমনিভাবে মাছটির গমনের পথে সুড়ঙ্গ হয়ে যায়। পানি এদিক-ওদিক খাড়া হয়ে যায় এবং ঐ সুড়ঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকে। পাথরের মত পানির মধ্যে ছিদ্র হয়ে যায়। মাছটি যেখান দিয়ে গিয়েছে তথাকার পানি পাথরের মত হয়ে গেছে এবং সুড়ঙ্গ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) মারফৃ'রূপে হাদীস এনেছেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পানি এভাবে জমাট হয়ে যায় নাই। যেমন ভাবে জমাট হয়েছিল ঐ মাছটির গমন পথের আশে পাশের পানি।'' স্থল ভাগের সুড়ঙ্গের মতই পানির এই সুড়ঙ্গের চিক্ত হয়রত মুসার (আঃ) সেখানে ফিরে আসা

পর্যন্ত বাকী থেকে যায়। ঐ চিহ্ন দেখেই হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ ''আমরা তো এরই সন্ধানেই ছিলাম।''

মাছটির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা দু'জন সামনের দিকে এগিয়ে যান। এখানে একথাটি স্মরণ রাখার বিষয় যে, একটি কাজ দু'জনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে। মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন শুধু হযরত ইউশা (আঃ) অথচ বলা হয়েছে যে, তাঁরা দু'জন ভুলে গেলেন। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''এ দু'টি সমুদ্রের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল-রত্মসমূহ বের হয়ে থাকে।'' (৫৫ঃ ২২) অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মণিমুক্তা শুধু লবণাক্ত পানির সমুদ্র হতেই বের হয়।

কিছু পথ অতিক্রম করার পর হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীকে বললেনঃ "আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো। আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" তাঁরা এই ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন তাঁদের গন্তব্য স্থান অতিক্রম করার পর। গন্তব্য স্থানে পৌছা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। ঐ সময় তাঁর সঙ্গীর মাছের কথা মনে পড়ে যায়। তাই, তিনি হযরত মূসাকে (আঃ) বলেনঃ "যখন আমরা শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের ঐ কথা বর্ণনা করতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যন্তনকভাবে নিজের পথ করে নিয়ে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল।" হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে কিলেনঃ "আমরা তো ঐস্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।" অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিক্র ধরে ফিরে চললেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দার সাক্ষাৎ পেলো, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ তাআ'লার এই বান্দা হলেন হযরত খিয্র (আঃ)।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) হয়রত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) বলেনঃ "নাউফ নামক লোকটির ধরেণা এই যে, হযরত খিয্রের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎকারী মৃসা বানী ইসরাঈলের মূসা (আঃ) ছিলেন না।" একথা শুনে হযরত ইবনু অব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর ঐ শত্রু মিখ্যাবাদী। আমি হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ "একদা হযরত মৃসা (আঃ) বাণী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ ''সবচেয়ে বড় আলেম কে?'' তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ ''আমি।'' তিনি জ্বাবে ''আল্লাহ জানেন'' একথা না বলায় আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কাছে ওয়াহী নাফিল করেনঃ ''আমার এমন এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়েও বড় আ'লেম।'' তখন হযরত মৃসা (আঃ) বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁর কাছে কিরূপে পৌঁছতে পারি?'' উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে নির্দেশ দেনঃ ''তুমি একটি মাছ সঙ্গে নাও এবং ওটা থলেতে রেখে দাও। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি আমার ঐ বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করবে।" এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মৃসা (আঃ) হযরত ইউশা' ইবনু নূনকে (আঃ) সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। একটি শিলাখণ্ডের পাশে গিয়ে মাথাটি ওর উপর রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তিনি ঘূমিয়ে পড়েন। এদিকে থলের মধ্যে মাছটি লাফাতে শুরু করে এবং এমনভাবে সমুদ্রে নেমে যায় যেমন কেউ সুড়ঙ্গ দিয়ে যমীনের মধ্যে নেমে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা পানির প্রবাহ ও চলাচল বন্ধ করে দেন এবং তাকের মত সমুদ্রের মধ্যে ঐ সুড়ঙ্গটি বাকী থেকে যায়। তিনি জেগে উঠলে তাঁর সঙ্গী হযরত ইউশা' (আঃ) তাঁকে মাছের ঐ ঘটনাটি বলতে ভুলে যান। অতঃপর তাঁরা সেখান থেকে চলতে শুরু করেন। দিন শেষে সারা রাত্রি তাঁরা চলতে থাকেন। হযরত মূসা (আঃ) ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে যেখানে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই জায়গা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্লান্তি মোটেই অনুভব করেন নাই। তিনি তাঁর সঙ্গীর কাছে নাশতা চান এবং ক্লান্তির কথা বলেন। তখন তাঁর সঙ্গী তাঁকে বলেনঃ ''যখন আমরা পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এবং ঐ সময় আমি মাছটিকে ভুলে গিয়েছিলাম এবং ঐ কথা আপনার কাছে বর্ণনা করতে শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়ে তাতে নেমে গিয়েছিল। সমুদ্রে তার জ্বন্যে সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।'' তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ''আমরা ঐ স্থানটিরই সন্ধানে ছিলাম।'' অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। ঐ পাথরটির নিকট পৌঁছে দেখেন সেখানে একটি লোক কাপড় জড়িয়ে বসে রয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ "এই ভূখণ্ডে এই সালাম কেমন?" তিনি বলেনঃ আমি হলাম মূসা (আঃ)।" তিনি জিজেস করেনঃ ''বানী ইসরাঈলের মৃসা (আঃ)?'' তিনি জ্বাবে বলেনঃ ''হাঁ, আমি আপনার কাছে এই জন্যেই এসেছি যে, আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে আপনি যেসব ভাল কথা শিখেছেন তা আমাকে শিখিয়ে দিবেন।" তিনি বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। কারণ, আমার যে জ্ঞান রয়েছে আপনার তা নেই এবং আপনার যে জ্ঞান রয়েছে তা আমার নেই। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের দু'জনকে পৃথক পৃথক জ্ঞান দান করেছেন।" তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "ইনশাআল্লাহ আপনি দেখবেন যে, আমি ধৈর্য ধারণ করবো। আপনার কোন কাজেরই আমি বিরুদ্ধাচরণ করবো না।" হযরত খিয়র (আঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ " আচ্ছা, আপনি যদি আমার সাথে থাকতেই চার্ন, তবে আমাকে নিজে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে জানিয়ে দেই।" এভাবে কথা করে নিয়ে তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করলেন। নদীর তীরে একটি নৌকা ছিল। মাঝিকে হযরত খিয়র (আঃ) তাঁদেরকে নৌকায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। মাঝি হযরত খিয়রকে (আঃ) চিনে নেয় এবং বিনা ভাড়াতেই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নেয়। নৌকায় চড়ে তাঁরা কিছু দুর গিয়েছেন এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) দেখেন যে, হ্যরত খিয্র (আঃ) নীরবে কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা ফাড়তে রুয়েছেন। এ দেখেই হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "আপনি এ করেন কি? মাঝি তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়েছে। আর আপনি তার নৌকা ছিদ্র করতে রয়েছেন! এর ফলে তো নৌকার সব আরোহী ডুবে যাবে। এতো বড়ই অন্যায় কাজ।" জবাবে হযরত খিয়র (আঃ) তাকে বললেনঃ "দেখুন! আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আর্পনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?" হযরত মূসা (আঃ) তখন ওযর পেশ করে বললেনঃ " আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। ভুল বশতঃ আমি প্রশ্ন করে বসেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি কঠোর হবেন না।'' রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ সত্যিই তাঁর প্রথম ত্রুটিটি ভুল বশতঃই ছিল। বর্ণিত আছে যে, এ নৌকাটির একটি তক্তার উপর একটি পাখি এসে বসে এবং পানিতে চঞ্চু ডুবিয়ে পানি নিয়ে উড়ে যায়। ঐ সময় হযরত খিয্র (আঃ) হযরত মূসাকে (আঃ) বলেনঃ "হে মূসা (আঃ) আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞান ততটুকু, এইপাখীটির চঞ্চুতে ওঠা পানিটুকু সমুদ্রের সমস্ত পানির তুলনায় যতটুকু।" অতঃপর নৌকাটি তীরে লেগে যায়। নৌকা থেকে নেমে তাঁরা চলতে থাকেন। পথে কতকগুলি শিশু খেলা করছিল। হযরত খিয্র (আঃ) ওদের একজনকে ধরে এমনভাবে তার গলা মোচড় দেন যে, সাথে সাথেই সে মারা যায়। এতে হযরত মৃসা (আঃ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বলে ফেলেনঃ ''করলেন কি? অন্যায়ভাবে আপনি এই শিশুটিকে মেরে ফেললেনঃ আপনি বড়ই অপরাধমূলক কাজ করলেন?" উত্তরে হযরত খিয্র (আঃ) তাঁকে বললেনঃ ''আমি তাৈ পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?'' এবার হযরত খিয্র (আঃ) পূর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর হলেন। তখন হ্যরত মূসা (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "আচ্ছা, এরপরে যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না এ অধিকার আমি আপনাকে দিলাম। আমার ওযর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।" আবার তাঁরা চলতে থাকেন। তাঁরা এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছেন। তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর কাছে খেতে চাইলে তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে। অতঃপর তাঁরা তথায় এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। হযরত খিযর (আঃ) ওটাকে সুদৃঢ় করে দেন। হযরত মৃসা (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ''আমরা তাদের অতিথি হতে চাইলাম, কিন্তু তারা আমাদের আতিথেয়তা করলো না। এর পরেও যখন আপনি তাদের এই কাজটি করে দিলেন তখন এর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন?" হযরত খিযর (আঃ) তখন বললেনঃ "এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারনে নাই আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো। রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যদি হযরত মৃসা ধৈর্য অবলম্বন করতেন, তবে আল্লাহ তাঁদের দু'জনের আরো বহু কথা আমাদের সামনে বর্ণনা করতেন।''

অন্য সন্দেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, ঐ পাথরটির কাছে হযরত মূসা (আঃ) থেমে যান। সেখানে একটি প্রস্রোবণ ছিল যার নাম ছিল 'নহরে হায়াত'। ওর পানি যার উপর পড়তো সে জ্ঞীবিত হয়ে যেতো। তাতে ঐ পাখিটির পানি নেয়ার পর হযরত খিযরের (আঃ) নিম্নের উক্তিটিও বর্ণিত আছে। তিনি বলেছিলেনঃ ''হে মূসা (আঃ)! আমার, আপনার এবং সমস্ত মাখলুকের জ্ঞান আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের তুলনায় ততুটুকু, এই পাখিটির চঞ্চুর পানি এই সমুদ্রের তুলনায় যতটুকু (শেষ পর্যন্ত)।''

সহীহ বুখারীর আর একটি হাদীসে আছে যে, হযরত সাঈদ জুবাইর (রাঃ) বলেনঃ একদা আমি হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) বাড়ীতে তাঁর কার্ছে ছিলাম। তিনি বলেনঃ ''কারো কিছু প্রশ্ন করার থাকলে আমাকে করতে পারো। আমি বললামঃ আল্লাহ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন। কৃফার একজনু বক্তা আছে যার নাম নাউফ। তারপর পূর্ণ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসটির মতই বর্ণনা করা হয়। তাতে রয়েছে যে, হযরত মূসার (আঃ) ঐভাষণে চক্ষুগুলি অশ্রুসিক্ত হয়েছিল এবং অন্তরগুলি কোমল হয়ে পড়েছিল। তাঁর বিদায় বেলায় একটি লোক তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ ''সারা ভূ-পৃষ্ঠে আপনার চেয়ে বড় আ'লেম আর কেউ আছে কি?'' উত্তরে তিনি বলৈনঃ "না।" তাঁর এই জবাবে আল্লাহ তাআ'লা অসন্তুষ্ট হন। কেননা, তিনি এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তাআ'লার দিকে ফিরিয়ে দেন নাই। তাতে রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) লক্ষণ দেখতে চাইলে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বলেনঃ "একটি মরা মাছ তোমার সাথে রাখো। যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে যাবে সেখানে তুমি ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাবে।" মহান আল্লাহর এই নিদেশ অনুযায়ী তিনি একটি মরা মাছ নিয়ে থলেতে রেখে দেন এবং স্বীয় সঙ্গীকে বলেনঃ "তোমার কাছে ওধু এটুকুই যে, যেখানে এই মাছটি তোমার নিকট থেকে চলে যাবে সেখানে আমাকে খবর দেবে।" তাঁর সঙ্গী বললেনঃ ''এতো খুবই সহজ কাজ।'' তাঁর নাম ছিল ইউশা' ইবনু নূন (আঃ)। 💃 🖼 দারা তাঁকেই বুঝানো হয়েছে।

ঐ দুই বুযর্গ ব্যক্তি একটি গাছের নীচে সিক্ত জায়গায় অবস্থান করছিলেন। 
হযরত মৃসাকে (আঃ) ঘূমে ধরে বসে এবং হযরত ইউশা' (আঃ) জেগে 
থাকেন। এমন সময় মাছটি লাফিয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন যে, এখন তাঁকে 
জাগানো ঠিক নয়। ঐ হাদীসে এও রয়েছে যে, মাছটি পানিতে নেমে যাওয়ার 
সময় পানিতে যে সুড়ঙ্গ হয়েছিল সেটাকে হাদীসের বর্ণনাকারী হয়রত আমর 
(রাঃ) নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও ওর পার্শ্ববর্তী দু'টি অঙ্গুলীকে বৃত্ত করে দেখিয়ে 
দেনঃ 'এই ভাবে হয়েছিল য়েভাবে পাথরে হয়ে থাকে।' ফিরবার পথে সমুদ্র 
তীরে বিছানো সবুজগদীর উপর হয়রত খিয়রকে (আঃ) তিনি দেখতে পান। 
ঐ সময় তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিলেন। হয়রত মৃসার (আঃ) সালামের 
পর তিনি কথা বলেন। ঐ হাদীসে এও রয়েছে যে, হয়রত খিয়র (আঃ) 
হয়রত মৃসাকে (আঃ) বলেছিলেনঃ "আপনার কাছে তো তাওরাত বিদ্যমান 
রয়েছে এবং আকাশ থেকে আপনার নিকট ওয়াহী আসছে, এটা কি য়থেষ্ট 
নয়? আমার জ্ঞান তো আপনার জন্যে উপযুক্ত নয় এবং আপনাকে জ্ঞান 
দানের যোগ্যতাও আমার নেই।" তাতে আছে যে, নৌকাটির তক্তা ভেঙ্গে 
দিয়ে তাতে তিনি একটি তাঁত বেঁধে দেন। প্রথম বারের প্রশ্নটি হয়রত মৃসার 
(১৯৯) ভুল বশতঃই ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল শর্ত হিসেবে। আর তৃতীয়

প্রশুটি তিনি পৃথক হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই করেছিলেন। তাতে আছু যে, যে ছেলেগুলি খেলা করছিল তাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল কাফির ও বুদ্ধিমান। তাকে হযরত খিয়র (আঃ) লটকিয়ে দিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। একটি কিরআতে خَرْكَيْتُ صُلَّامَةُ ও রয়েছে। وَرُاكِيْتُ مُسْلَمَةً এর স্থলে المَا وَالْمَا وَلَيْ وَالْمَا وَقَالَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَلَامِ وَالْمَا وَلَامِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَامِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقُولُ وَلِيْمِ وَلِمَا وَلَامِ وَالْمِالِمِ وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلَامِ وَلِمَا وَلَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلِمَا وَلَامِ وَلِمَا وَلِمِلْمِا وَلِمَا وَلِمِلْمِا وَلِمِلْمِ وَلِمِلْ

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লাকে ও তাঁর আমরকে আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না (শেষ পর্যন্ত)।''

ঐ নাউফ ছিল হযরত কা'বের (রাঃ) স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর) ছেলে। তার উক্তি এই যে, এই আয়াতে যে মৃসার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তিনি ছিলেন মৃসা ইবনু মীশা। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে আমার চেয়ে বড় আ'লেম কেউ যদি থে কে থাকেন তবে আমাকে অবহিত করুন।'' ঐ হাদীসে আছে যে, লবণ মাখানো মাছ তিনি নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। তাতে রয়েছে যে, হযরত খিয্র (আঃ) হযরত মৃসাকে (আঃ) বলেছিলেনঃ "আপনি এখানে কেন এসেছেন? বাণী ইসরাঈলের ব্যাপারেই তো আপানার ব্যস্ততা রয়েছে?" তাতে আছে যে, গুপ্ত কথা হযরত খিয়রকে (আঃ) জানানো হতো। তাই, তিনি হযরত মূসাকে (আঃ) বলেছিলেনঃ ''আপনি আমার কাছে থাকতে পারেন না। কেননা, আপনি তো বাহ্যিক বিষয় দেখেই ফায়সালা করবেন। আর আমি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত রয়েছি।" সুতরাং তিনি হযরত মৃসার (আঃ) সঙ্গে শর্ত করলেনঃ 'উল্টো যা কিছুই আপনি দেখুন না কেন, কিছুই বলতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমি বলে দেই।" বর্ণিত আছে যে, যে নৌকায় তাঁরা আরোহণ করেছিলেন ঐ নৌকাটি ছিল সবচেয়ে দৃঢ়, উর্ত্তম ও সুন্দর। যে শিশুটিকে তিনি হত্যা করেছিলেন সে ছিল অতুলনীয় শিশু। দেখতে ছিল খুবই সুন্দর এবং খুবই বুদ্ধিমানও ছিল। হযরত খিয়র (আঃ) তাকে ধরে পাথরে তার মাথা কুচলিয়ে দিয়ে হত্যা করেন। এ দেখে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হন যে, এমন একটি নিষ্পাপ শিশুকে বিনা কারণে হযরত খিযুর (আঃ) নির্মমভাবে হত্যা করলেন। পতনোন্মুখ প্রাচীরটিকে দেখে হযরত খিয্র (আঃ) থমকে দাঁড়ান। প্রথমে ওটাকে নিয়মিতভাবে ফেলে দেন। তারপর সুন্দরভাবে ওটাকে তৈরী করে দেন। এতে হযরত মূসা (আঃ) বিরক্তি প্রকাশ করেন, এই ভেবে যে, এটা যেন নিজের খেয়ে অপরের মহিষ চরানোরই নামান্তর।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ দেয়ালের নীচের গুপ্তধন ছিল তথ্য ইল্ম।

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর কওম মিসরের উপর জয়যুক্ত হন তখন তারা এখানে এসে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। তখন হযরত মৃসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দেনঃ "তোমার কওমকে আল্লাহর নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও।" এই নিদেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) ভাষণ দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর কওমের সামনে মহান আল্লাহর নিয়ামতরান্ধির বর্ণনা শুরু করে দেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ '' আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে এই নিয়ামত দান করেছেন। ফিরাউন ও তার লোক লক্ষর থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের ঐ শক্রদেরকে পানিতে নিমচ্ছিত করেছেন। তারপর তোমাদেরকে তাদের যমীনের মালিক বানিয়েছেন। তোমাদের নবীর সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং তাঁকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। তিনি তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তোমাদের নবী সমস্ত দুনিয়াবাসী হতে উত্তম।" মোট কথা, বেশ জোরে শোরে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতরাজি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তখন বাণী ইসরা**ঈলে**র একজন লোক তাঁকে বলেঃ "আপনি সবই সত্য কথাই বললেন। হে নবী (আঃ)! দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় আ'লেম আর কেউ আছে কি?'' তিনি স্বর্তঃস্ফুর্তভাবে বলে ফেলেনঃ ''না।'' তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআ'লা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর মাধ্যমে বলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! আমি আমার ইলম কোথায় কোথায় রাখি তা তুমি জ্ঞান কি? নিশ্চয়ই সমুর্দ্রের ধারে একজন লোক রয়েছে যে তোমার চেয়েও বড় আ'লেম।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এর দ্বারা হযরত খিয্রকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) তখন আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ আমি তাঁকে দেখতে চাই।" তাঁর কাছে ওয়াহী আসলোঃ "তুমি সমুদ্রের ধারে চলে যাও। সেখানে একটা মাছ পাবে তা তুমি নিয়ে নেবে। ঐ মাছটি তুমি তোমার সঙ্গীর কাছে সমর্পণ করবে। তারপর সমুদ্রের ধার দিয়ে চলতে থাকবে। যেখানে তুমি মাছটিকে ভুলে যাবে এবং ওটা তোমার নিকট থেকে হারিয়ে যাবে সেখানে তুমি আমার ঐ বান্দাকে পাবে।" হযরত মূসা (আঃ) চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন তিনি তাঁর গোলাম সঙ্গীটিকে মাছের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরে বললোঃ "যে পশ্বরের কাছে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম সেখানে আমি মাছটির কথা ভুলে পিয়েছিলাম এবং আপনার কাছে ওটা বর্ণনা করা হতেও শয়তান আমাকে তুলিয়ে দিয়েছিল। আমি দেখলাম যে, মাছটি যেন সভঙ্গ বানিয়ে নিয়ে সমদ্রে

গমন করছিল।" হযরত মূসা (আঃ) একথা শুনে খুবই বিস্মিত হন। ফিরে গিয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন তখন দেখতে পান যে, মাছটি পানির মধ্যে যেতে শুরু করেছে। হযরত মূসাও (আঃ) স্বীয় লাঠি দ্বারা পানি ফেড়ে ফেড়ে মাছটির পিছনে পিছনে চলতে থাকেন। মাছটি যেখান দিয়ে যাচ্ছিল সেখানকার দুঁদিকের পানি পাথরে পরিণত হচ্ছিল। এটা দেখেও আল্লাহর নবী (আঃ) অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন। মাছটি তাঁকে একটি উপদ্বীপে নিয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত)।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হুররা ইবনু কায়েসের মধ্যে মতানৈক্য ছিল যে, মৃসার (আঃ) ঐ (শিক্ষাদাতা) সঙ্গীটি কে ছিলেন?'' হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, তিনি ছিলেন হযরত খিয্র (আঃ)। ঐ সময়েই হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁকে ডেকে নিয়ে তাঁদের মতানৈক্যের কথা বলেন। তিনি তখন রাস্লুল্লাহর (সঃ) মুখে শোনা হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হাদীসটির প্রায় অনুরূপ। তাতে প্রশ্নকারী লোকটির প্রশ্নের ধারা ছিল নিমুরূপঃ ''ঐ ব্যক্তির অস্তিত্বও কি আপনার জানা অছে যে আপনার চেয়েও বেশী জ্ঞানী?''

৬৬। মৃসা (আঃ) তাকে বললোঃ
সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে
দান করা হয়েছে তা হতে
আমাকে শিক্ষা দিবেন এই
শর্তে আমি আপনার অনুসরণ
করবো কি?

৬৭। সে বললোঃ তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না।

৬৮। যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে? (٦٦) قَالَ لَهُ مُلُوسِلَى هَلَ اللّهِ مَلُوسِلَى هَلَ اللّهِ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مَثَا عُلِمْتَ رُشُدًاهِ مِثَا عُلِمْتَ رُشُدًاهِ (٦٧) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًاهِ مَعِى صَبْرًاهِ (٦٨) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَجُطُ بِهِ خُبُرًاه

৬৯। মৃসা (আঃ) বললোঃ আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবো না।

(٦٩) قَالَ سَتَجِدُنِیُ إِنْ شَاءَ الله صَابِرًا وَ لَا اَعْصِیُ لَكَ اَمْرًاه

৭০। সে বললোঃ আচ্ছা, তুমি যদি
আমার অনুসরণ কর-ই তবে
কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো
না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে
তোমাকে কিছু বলি।

(٧٠) قَالَ فَإِنِ النَّبَعْ تَنِى فَلَا تَسَعُ تَنِى فَلَا تَسَعُلُنِى عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اللَّهِ مَنْ شَيْءٍ حَتَّى اللَّهُ الْحَدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا عَ

এখানে ঐ কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত খিয়রের (আঃ) মধ্যে হয়েছিল। হযরত খিয়র (আঃ) ঐ বিদ্যার সাথে বিশিষ্ট ছিলেন যে বিদ্যা হযরত মুসার (আঃ) ছিল না। আর হযরত মুসার (আঃ) ঐ বিদ্যা জানা ছিল যা হয়রত খিয়রের (আঃ) জানা ছিল না। হয়রত মুসা (আঃ) আদবের সাথে হযরত খিয়রের (আঃ) কাছে আবেদন জানাচ্ছেন যাতে তাঁর প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেন। শিক্ষককে এইভাবে আদবের সাথে প্রশ্ন করাই ছাত্রের উচিত। হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিযরের (আঃ) কাছে আবেদন করছেনঃ ''আপনার অনুমতি হলে আমি আপনার কাছে থাকবো ও আপনার খিদমত করবো এবং আপনার কাছে জ্ঞান লাভ করবো যার দ্বারা আমি উপকৃত হবো। আর এর ফলে আমার আমল ভাল হবে।" জবাবে হ্যরত খিযুর (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ''আপনি আমার কাছে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আমার কাজকর্ম আপনার জ্ঞানের বিপরীত মনে হবে। আমার জ্ঞান আপনার নেই এবং আপনার জ্ঞান আমার নেই। আমি একটি পৃথক খিদমতের কাজে লেগে রয়েছি এবং আপনিও একটা পৃথক খিদমতের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আপনার যে জ্ঞান আছে তার বিপরীত কাজ দেখে সাপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন এটা অসম্ভব। আর ঐ অবস্থা আপনি ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হবেন। কেননাঃ বাতেনী ও গুপ্ত নিপুণতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ আমাকে ঐ জ্ঞান দান করেছেন।" তাঁর এ কথা শুনে হযরত মুসা (আঃ) তাঁকে বলেনঃ "আপনি যা **কিছু করবেন** আমি তা দেখে সহ্য করে নের্বো। কোন ব্যাপারেই আমি স্থাপনার বিরুদ্ধাচরণ করবো না।" তখন হযরত খিযর (আঃ) তাঁকে বললেনঃ

"আপনি যদি একান্তই আমার সাথে থাকতে চান তবে শর্ত এই যে, কোন কিছুর ব্যাপারে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি যা বলবো তা-ই শুনবেন এবং যা করবো তা নীরবে দেখে যাবেন। নিজের পক্ষ থেকে আপনি কোন প্রশ্নের সূচনা করবেন না।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) মহামহিমান্বিত আল্লাহকে জিজ্জেস করেনঃ "আপনার সমস্ত বান্দার মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র কে?" উত্তরে মহান আল্লাহ বলেনঃ "যে সব সময় আমাকে স্মরণ করে, কখনও আমা হতে বিস্মরণ হয় না।" আবার তিনি প্রশ্ন করেনঃ " আপনার সমস্ত বান্দার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী কে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না।" পুনরায় তিনি জিজেস করেন"সবচেয়ে বড় আ'লেম কে?" উত্তরে আল্লাহ পাক বলেনঃ "যে আ'লেম সব সময় ইলমের সন্ধানে থাকে, প্রত্যেকের কাছেই শিখতে চায় এই আশায় যে, কোন হিদায়াতের কথা সে পেয়ে যাবে এবং হয়তো কোন বিভ্রান্তিমূলক কথা থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে পারবে।'' এরপর হযরত মৃসা (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ '<sup>°</sup>এই ভূ—পৃষ্ঠে আপনার কোন বান্দা আমার চেয়েও বড় আলেম আছে কি?'' জবাবে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''হাঁ, আছে।'' তিনি প্রশ্ন করেনঃ ''তিনি কে?'' আল্লাহ তাআ'লা উত্তরে বলেনঃ ''খিয্র (আঃ)।'' তিনি আর্য করেনঃ ''আমি তাঁকে কোথায় খৌজ করবো? আল্লাহ তাআ'লা জবাবে বলেনঃ " সমুদ্রের তীরে পাথরের পার্শ্বে. যেখান থেকে মাছ পালিয়ে যাবে।'' তখন হযরত মুসা (আঃ) তাঁর খোঁজে যাত্রা শুরু করে দেন। তারপর ঐ সব ঘটনা ঘটলো। যার বর্ণনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। ঐ পাথরের কাছে তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়। এই রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে যে, ওটা হচ্ছে দুই সমুদ্রের মিলন স্থল, যেখানকার চেয়ে বেশী পানি অন্য কোথাও নেই, পাখী তার চঞ্চুতে পানি নিয়েছিল। (শেষ পর্যন্ত)।

৭১। অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করলো, পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিলো মৃসা (আঃ) বললোঃ আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবার জন্যে তাতে ছিদ্র

(۷۱) فَانُطَلَقَا وَقَعْتَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلَهَا করলেন? আপনিতো এক শুরুতর অন্যায় কান্ধ করলেন।

৭২। সে বললোঃ আমি কি বলি
নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে
কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে
পারবে না?

৭৩। মৃসা (আঃ) বললোঃ আমার ভুলের জন্যে আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًاه

(۷۲) قَالَ اللهُ اَقَلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ٥

(٧٣) قَـالَ لَا تُـوَّاحِـذُنِـيْ بِمَـا نَسِــيْتُ وَلَا تُـرُهِقْنِـِى مِنْ اَمْرِی عُسُرًاه

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ দু'জনের মধ্যে যখন শর্ত মীমাংসিত হয়ে গেল যে, হযরত মূসা (আঃ) নিজ থেকে কোন প্রশ্ন করবেন না যে পর্যন্ত না ওর হিকমত ও যৌক্তিকতা তাঁর উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে. তখন উভয়ে যাত্রা শুরু করে দেন। পূর্বে বিস্তারিত রিওয়াইয়াতগুলি গত হয়েছে যে, নৌকার মালিকরা হযরত খিয়রকে (আঃ) চিনে নিয়ে বিনা ভাড়াতেই তাঁদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিল। নৌকাটি চলতে চলতে যখন সমুদ্রের মধ্যভাগে পৌঁছে তখন হযরত খিয়র (আঃ) নৌকাটির একটি তক্তা উপড়িয়ে ফেলেন এবং উপর থেকেই জ্যোড় লাগিয়ে দেন। এ দেখে হযরত মূসা (আঃ) ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। শর্তের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং হঠাৎ করে বলে ফেললেনঃ ''আপনি তো এক শুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।''

ত্র وَالْمُ اللهِ وَالْمُ مَا পরিণামের وَالْمُ عَاقِبَتُ وَلَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُو لِلْخَدَابِ

অর্থাৎ "সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু এবং নির্মিত প্রত্যেক প্রাসাদের পরিণাম হচ্ছে ধ্বংস।" اِمْسَارًا শব্দের অর্থ হলো অন্যায়, অপছন্দনীয় ও বিস্ময়কর। হযরত খিয়র (আঃ) তখন হযরত মূসাকে (আঃ) তাঁর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেনঃ "আপনি শর্তের উল্টো করেছেন। আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম য়ে, আপনি এসব বিষয়় অবগত নন এবং এগুলোর জ্ঞান আপনার নেই। সূতরাং চুপ থাকবেন, কোন প্রশ্ন করবেন না। এ সব কাজের য়োক্তিকতা ও হিকমত আল্লাহ তাআ'লা আমাকে জানিয়েছেন, আর আপনার কাছে এগুলি গুপ্ত রয়েছে।" হযরত মূসা (আঃ) তখন হযরত খিয়রকে (আঃ) বললেনঃ "আমার এই ভুলের জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।" পূর্বে বিস্তারিত ঘটনার যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, এই প্রথম প্রশ্নটি বাস্তবিকই ভুল বশতঃই ছিল।

৭৪। অতঃপর তারা চলতে
লাগলো, চলতে চলতে তাদের
সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে
সে তাকে হত্যা করলো; তখন
মুসা (আঃ) বললোঃ আপনি কি
এক নিম্পাপ জীবন নাশ
করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?
আপনি তো এক গুরুতর অন্যায়
কাজ করলেন।

(٧٤) فَانْطَلَقَا وَتَفْتَحَدِّى إِذَا لَقِيا غُلْمًا فَقَتَلَهُ قَالَ اقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيةً بِغَيْرِ نَفْسُ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, এরপর তাঁরা এক সাথে চলতে চলতে এক গ্রামে কতকগুলি বালককে খেলারত অবস্থায় দেখতে পান। তাদের মধ্যে একটি বালক ছিল খুবই সূশ্রী ও বুদ্ধিমান। হযরত খিয্র (আঃ) বালকটিকে ধরে মাথা ভেক্সে দেন অথবা পাথর দ্বারা বা হাত দ্বারা তার গলা মোচড়িয়ে দেন। সাথে সাথে বালকটি মারা যায়। এ দেখে হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ''আপনি এটা কি কাজ করলেন? এক নিম্পাপ ছোট ছেলেকে কোন শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই মেরে ফেললেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!

পঞ্চদশ পারার তাফসীর সমাপ্ত

৭৫। সে বললোঃ আমি কি বলি
নাই যে, তুমি আমার সাথে
কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে
পারবে না?

৭৬। মৃসা (আঃ) বললোঃ এরপর
যদি আমি আপনাকে কোন
বিষয়ে জিজেন করি, তবে
আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন
না; আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত
সীমায় পৌঁছে গেছে।

(۷۵) قَالَ اَلَمْ اَقُلُ لَّكَ اِنَّكَ اِنَّكَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٧٦) قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِيْ عُذْرًا ٥ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِيْ عُذْرًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, হযরত খিয়র (আঃ) দ্বিতীয়বার হযরত মূসাকে (আঃ) তাঁর স্বীকারকৃত শর্তের বিপরীত করার কারণে তিরস্কার করেন। এ কারণেই হযরত মূসাও (আঃ) এইবার অন্য এক পস্থা অবলম্বন করে বলেনঃ "আচ্ছা, এবারও আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর যদি আমি আপনার কোন প্রতিবাদ করি, তবে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। সত্যিই আপনি বারবার আমাকে সতর্ক করে আসছেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেই ক্রেটি করেন নাই। এখন যদি আমি ভুল করি, তবে এর শাস্তি আমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাস্লুল্লাহর (সঃ) অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তাঁর কারো কথা স্মরণ হয়ে যেতো এবং তিনি তার জন্যে দুআ' করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্যে দুআ' করতেন। একদা তিনি বলেনঃ "আল্লাহ আমার উপর দয়া করুন! এবং হযরত মূসার (আঃ) উপরও দয়া করুন! যদি তিনি স্বীয় সঙ্গীর সাথে (হযরত খিয়্রের(আঃ) আরো অনেকক্ষণ অবস্থান করতেন এবং ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো বহু বিস্ময়কর বিষয় আমরা অবগত হতাম। কিন্তু তিনি তো বলে ফেললেনঃ 'এখন আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। সুতরাং আর আমি আপনাকে কন্ট দিতে চাইনে।' একথা বলে তিনি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।" ১

এটা ইমাম ইবন জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭৭। অতঃপর উভয়ে চলতে
লাগলো; চলতে চলতে তারা
এক জ্বনপদের অধিবাসীদের
নিকট খাদ্য চাইলো; কিন্তু তারা
তাদের মেহ্মানদারী করতে
অস্বীকার করলো; অতঃপর
তথায় তারা এক পতনোন্মুখ
প্রাচীর দেখতে পেলো এবং সে
ওটাকে সুদৃঢ় করে দিলো; মৃসা
(আঃ) বললোঃ আপনি তো
ইচ্ছা করলে এর জ্বন্যে
পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে

৭৮। সে বললোঃ এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পার নাই আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

(٧٧) فَانُطَلَقَا مُتَّفِتُهُ إِذًا أَتَياً اَهُلَ قَرْيَةِ إِلْسَتَطْعَما اَهْلَها فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُبْرِيْدُ أَنْ يَّنْقُضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوُ شِئْتُ لَتَّخُذْتُ عَلَيْهِ ٱجُرَّاه (٧٨) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيُنِي وَبَيْنِكَ مُ سَانِبِئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًاه

মহান আল্লাহ বলেন যে, দু'বারের দু'টি ঘটনার পর আবার তাঁরা দু'জন চলতে শুরু করেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি গ্রামে গিয়ে পোঁছেন। বর্লিত আছে যে, ঐ গ্রামটির নাম ছিল ঈকা'। তথাকার লোকেরা ছিল খুবই কৃপণ। তাঁরা দু'জন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তাদের কাছে খেতে চাইলে তারা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে। তাঁরা সেখানে দেখতে পান যে, একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ওটা স্বস্থান ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে। দেয়ালটিকে ঐ অবস্থায় দেখা মাত্রই হয়রত খিয়র (আঃ) কোমর কমে নিয়ে ওটা সুদৃঢ় করে দেন এবং ওটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায়।

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খিয়র (আঃ) পতনোন্মুখ দেয়ালটিকে স্বহস্তে ঠিক করে দেন এবং তা সুদৃঢ় হয়ে যায়। এ সময় হযরত মূসা কালীমূল্লাহ (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ''সুবহানাল্লাহ! এ গ্রামের লোকেরা তো আমাদেরকে খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্জেস করলোই না, এমন কি আমরা তাদের কাছে খাবার চাওয়ার পরেও তারা আমাদেরকে খেতে দিতে অস্বীকার করলো। অথচ আপনি বিনা পারিশ্রমিকেই তাদের দেয়াল ঠিক করে দিলেন। আপনি ইচ্ছা করলে তো পারিশ্রমিক চাইতে পারতেন? এটা তো আপনার ন্যায্য পাওনা?'' তাঁর এই প্রশ্নের জ্বাবে হযরত খিয়র (আঃ) তাঁকে বললেনঃ ''দেখুন! এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেলো। কেননা, শিশুটিকে হত্যা করার সময় আপনি আমার ঐ কাজের প্রতিবাদ করলে আমি আপনাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম। ঐ সময় আপনি নিজেই বলেছিলেনঃ 'এর পর যদি আমি আপনার কোন কাজের প্রতিবাদ করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, বরং আমাকে পৃথক করে দিবেন।' এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নাই আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।''

৭৯। নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই
যে,) ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র
ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা
অবেষণ করতো; আমি ইচ্ছা
করলাম নৌকাটিকে ত্রুটি
করতে, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল
এক রাজা যে বল প্রয়োগে
নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত।

৮০। আর কিশোরটি, তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দারা তাদেরকে বিব্রত করবে।

৮১। অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন (۷۹) اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِي كَانَتُ لِي كِي لِي السَّفِينَةُ فَكَانَتُ السَّفِينَةُ فَكَانَتُ الْبَحْرِ فَارَدُتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَ كَانَ وَرَّاءَهُمُ مَّلِكُ يَا خُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٥ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٥

( ٨٠) وَامَّا الْغُلُمُ فَكَانَ اَبَوْهُ مُـؤُمِنَيْنَ فَخَشِينَا اَنُ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا تَّكُفُراً أَ

(٨١) فَارَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُمَا

তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহন্তর ও ভক্তি ভাল বাসায় ঘনিষ্ঠতর।

رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَاقْرَبُ رُحُمًا ٥

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যুবকটির নাম ছিল হায়সূর। হাদীসে রয়েছে যে, তার প্রকৃতিতে কুফরী ছিল। হযরত খিয্র (আঃ) বলেন যে, খুব সম্ভব ঐ ছেলের মুহব্বত তার পিতা-মাতাকেও কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যেতো। হযরত কাতাদা' (রাঃ) বলেন যে, তার জন্মের কারণে তার পিতা-মাতা খুবই আনন্দিত হয়েছিল এবং তার ধ্বংস দেখে তারা খুবই দুঃখিত হয়, অথচ তার জীবন তাদের জন্যে ধ্বংসাত্মক ছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার মীমাংসার উপরই মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিপালক আমাদের পরিণাম সম্যকরূপে অবগত। আর আমরা তার থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। মু'মিন তার নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, তার চেয়ে ওটাই বেশী উত্তম যা আল্লাহ তার জন্যে পছন্দ করেন। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, মু'মিনের জন্যে আল্লাহ তাআ'লা যে ফায়সালা করেন তা সরাসরি উত্তমই হয়ে থাকে। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন কিছু নিজেদের জন্যে অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর মনে করবে, অথচ ওটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর ও উপকারী।" (২ঃ ২১৬) হযরত খিয়র (আঃ) বলেনঃ 'আমি চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাদেরকে এই ছেলের বিনিময়ে এমন ছেলে দান করবেন-যে হবে খোদাভীরু এবং পিতা-মাতার নিকট হবে অত্যন্ত প্রিয়। অথবা সেই ছেলে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।' পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ছেলের বিনিময়ে আল্লাহ তাআ'লা তার পিতা-মাতাকে একটি মেয়ে দান করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ঐ ছেলেটি নিহত হওয়ার সময় তার মাতা গর্ভবতী ছিল এবং তার গর্ভাশয়ে একটি মুসলমান বাচ্চা ছিল।

৮২। আর ঐ প্রাচীরটি-ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন (AT)

কিশোরের, এর নিমুদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সংকর্মপরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজ হতে কিছু করি নাই; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা।

لِغُلْمَانِ يَتِينَمَيْنِ فِي النَّمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُلَهُمَاوَكَانَ اَبُوهُمَاصَالِكًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشْدِ هُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنْزَ هُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِی ذَلْكَ تَاوِیلُ مَالَمُ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا فَعَالَمُ

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বড় শহরের উপরও গ্রামের প্রয়োগ হয়ে থাকে। কেননা, পূর্বে মহান আল্লাহ ﴿﴿ الْمَدُلُ قَدُرُدُيَةٌ الْمَدُلُ وَالْفَيْلُ وَالْمُوالِيَّةُ مَا الْمُوالِيَّةُ مَا الْمُوالِيَّةُ আর এখানে فَالْمُولِيَّةُ বা 'শহর' বলেছেন। অনুরপভাবে মক্কা শরীফকেই 'গ্রাম' বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَكَايِنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِي الشَّدُّقُوةَ مِنْ قَرَيْتِكَ الَّتِي اخْرَجْتُكُ

অর্থাৎ "বহু এমন গ্রাম ছিল যা তোমার ঐ গ্রাম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল যেখান থেকে তোমাকে বের করে দিয়েছে।" (৪৭ঃ ১৩) অন্য জায়গায় মক্কা ও তায়েফ উভয় শহরকেই গ্রাম বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

كُوْلَانُذِّلَ هَذَا الْقُرَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيْرٍ.

অর্থাৎ "কেন এই কুরআন দুই গ্রামের একজন বড় লোকের উপর অবতীর্ণ করা হয় নাই?" (৪৩ঃ ৩১)

এই আয়াতে আল্লাহ وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلاَمَيْنِ يَتِيْبَكِي الْجِدَارُ وَكَانَ لِفُلاَمَيْنِ يَتِيْبَكِي الْجِدِي وَاسَا 'লা বর্ণনা করেনঃ এই দেয়ালটিকে ঠিক করে দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা এই ছিল যে, এটা ছিল এ শহরের দু'টি পিতৃহীন বালকের অধিকারভুক্ত। ওর

নীচে তাদের মাল প্রোথিত ছিল। সঠিক তাফসীর তো এটাই। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা ছিল জ্ঞান ভাণ্ডার। এমনকি একটি মারফৃ' হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন কারীমে যে গুপ্ত ধনের উল্লেখ আছে তা ছিল খাঁটি সোনার ফালি। তাতে লিখিত ছিলঃ ''বিস্মিত হতে হয় ঐ ব্যক্তিকে দেখে, যে তাকদীরকে বিশ্বাস করে, অথচ স্বীয় প্রাণকে পরিশ্রম ও কন্তের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে পড়ে থাকছে! আশ্চর্যের বিষয় যে, জাহান্নামের শান্তির কথা স্বীকার করেও হাসি–তামাশার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মৃত্যুকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও গাফেল ও উদাসীনভাবে জীবন যাপন করছে।'' ঐ ফালির উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাছ মুহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ (সঃ) লিখিত ছিল। ' পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতেও এই ব্যাপারে কিছু হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত হাসান বসীর (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল সোনার ফালি। তাতে 'বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম' এর পরে প্রায় উপরে উল্লিখিত উপদেশাবলী লিখিত ছিল এবং শেষে কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ লিপিবদ্ধ ছিল। জা'ফর ইবনু মুহাম্মদ (রঃ) বলেন যে, ঐ ফালিতে আড়াই লাইন লিখিত ছিল, পূর্ণ তিন লাইন নয় (শেষ পর্যন্ত)। বর্ণিত আছে যে, এই দুই ইয়াতীম তাদের সপ্তম পুরুষের পুণ্যের বরকতে রক্ষিত হয়েছিল। যে মনীষীরা এই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের এই তাফসীরও পূর্বের তাফসীরের বিপরীত নয়। কেননা, এতেও রয়েছে যে, এই জ্ঞান ও উপদেশপূর্ণ কথাগুলি সোনার ফালির উপর লিখিত ছিল আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, সোনার ফালি নিজেই মাল এবং অতি মূল্যবান সম্পদ। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই আয়াত দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হয় যে, মানুষের পুণ্যের কারণে তার সন্তান সন্ততিরাও দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর মেহেরবানী লাভ করে থাকে। এটা কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। দেখা যায় যে, এই আয়াতে ঐ ইয়াতীম ছেলে দু'টির কোন প্রশংসা বর্ণনা করা হয় নাই, বরং তাদের পিতার সততা ও সংকর্মশীলতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর এটা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, পিতার বরকতের কারণে তাদের হিফাযত করা হয়েছিল। সে ছিল তাদের সপ্তম পুরুষ। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এর একজন বর্ণনাকারী হলেন বাশ্র ইবনু মুন্যির। কথিত আছে যে, তিনি
মুসাইসিয়ার কাষী ছিলেন। তাঁর হাদীস সন্দেহজনক।

এ আয়াতে রয়েছেঃ 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন' এখানে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তাআ'লার সাথে স্থাপন করার কারণ এই যে, যৌবনে পৌঁছাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সক্ষম নয়। দেখা যায় যে, শিশুর ব্যাপারে ও নৌকার ব্যাপারে ইচ্ছার সম্পর্ক আল্লাহ তাআ'লা নিজের দিকে লাগিয়েছেন। যেমন বলেছেনঃ فَارَدُنُ (আমি ইচ্ছা করলাম) এবং گَوْدُنُ (আমি ইচ্ছা করলাম)। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অতঃপর হযরত খিয়র (আঃ) হযরত মূসাকে (আঃ) বললেনঃ ''যে তিনটি ঘটনাকে আপনি বিপজ্জনক মনে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহর রহমত। নৌকার মালিকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে। কিন্তু তা ক্রটিযুক্ত করার ফলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়েছে। শিশুটির হত্যার ফলে তার পিতা-মাতা সাময়িকভাবে দুঃখ পেলেও চিরদিনের দুঃখ ও আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এরপরে তারা সুসন্তান লাভ করেছে। আর দেয়াল ঠিক করে দেয়ার ফলে ঐ সংকর্মশীল লোকটির সন্তানদ্বয়ের গুপ্তধন রক্ষিত হয়। এই কাজগুলি আমি আমার খেয়াল খুশীমত করি নাই' বরং আল্লাহ তাআ'লার আদেশ পালন করেছি মাত্র।" এর দ্বারা কেউ কেউ হযরত খিয়রের নব্ওয়াতের উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে এর উপর পূর্ণভাবে আলোচনা সমালোচনা হয়ে গেছে। কারো কারো মতে তিনি রাসূল ছিলেন। একটি উক্তি আছে যে, তিনি ফেরেশতা ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ গুরুজ্বনের মতে তিনি আল্লাহর ওয়ালী ছিলেন। ইমাম ইবনু কুতায়বা (রঃ) 'মাআ'রিফ' প্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত খিয়রের (আঃ) নাম ছিল বালিয়া ইবনু মালকান ইবনু ফা'লেগ, ইবনু আ'বির ইবনু শা'নিখ ইবনু আরফাখ্শাদ ইবনু সা'ম ইবনু নৃহ্ (আঃ)। তাঁর কুনিয়াত (পিতৃ পদবীযুক্ত নাম) আবুল আব্বাস এবং উপাধী খিয্র (আঃ)। ইমাম নাওয়াভী (রঃ) তাহযীবুল আসমা গ্রন্থে লিখেছেন যে, হ্মরত খিম্র (আঃ) একজন শাহ্যাদা ছিলেন টিতিনি (নাওয়াভী (রঃ)) এবং ইবনু সালাহ্ (রঃ) তো উক্তি করেছেন যে, তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। আর কোন কোন হাদীসেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ওগুলির একটিও বিশুদ্ধ নয়। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী মাশ্হুর হলো ঐ হাদীসটি যাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এর সনদও দুর্বল। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এর বিপরীত মতপোষণ করেছেন এবং আজ পর্যন্ত হযরত খিযরের (আঃ) জীবিত থাকাকেও স্বীকার করেন না। তাঁদের একটি

দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ

## وَمَاجَعَلُنَا لِبُشَرِمِنَ قَبُلِكَ الْخُلُدَ

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)) তোমার পূর্বে কাউকেও আমি চিরস্থায়ী জীবন দান করি নাই।" (২১ঃ ৩৪) আর একটি দলীল হলো বদরের যুদ্ধের দিন নবীর (সঃ) নিম্নরূপ প্রার্থনাঃ "হে আল্লাহ! যদি আমার জামাআতটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে যমীনে আপনার ইবাদত করার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।" অন্য একটি দলীল এটাও যে, যদি হয়রত খিয়র (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে তিনি অবশ্যই রাস্লুল্লাহর (সঃ) খিদমতে হায়র হতেন এবং ইসলাম কবৃল করতেন ও তাঁর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। কেননা, রাস্লুল্লাহ (সঃ) সমস্ত দানব ও মানবের নিকট রাস্লু রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তো একথাও বলেছিলেনঃ "যদি আজ হয়রত মৃসা (আঃ) ও হয়রত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁদেরও আমার আনুগত্য ছাড়া উপায় ছিল না।" তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বলেছিলেনঃ "এখন যারা দুনিয়ার বুকে রয়েছে, আজ থেকে নিয়ে একশ' বছরের মধ্যে তাদের কেউই অবশিষ্ট থাকবে না।" এ ছাড়া আরো বহু দলীল রয়েছে।

মুসনাদে আহ্মাদে রয়েছে যে, হযরত খিয়রকে (আঃ) খিয়র বলার কারণ এই যে, তিনি সাদা বর্ণের শুষ্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, শেষ পর্যস্ত ওর নীচে থেকে সবুজ বর্ণের ঘাস উদগত হয়েছিল। সম্ভবতঃ ভাবার্থ এই যে, তিনি শুষ্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, অতঃপর তা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল। মোট কথা, হযরত খিয়র (আঃ) যখন হযরত মুসাকে (আঃ) প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং তাঁর কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন তখন বলেনঃ ''এটাই ছিল শুপ্ত রহস্য যা উদঘাটন করানোর জন্যে আপনি তাড়াছড়া করছিলেন।''

পূর্বে হযরত মূসার (আঃ) আগ্রহ ও কাঠিন্য বেশী ছিল বলে মহান আল্লাহ
﴿ الْمُ تَسْتُطِعُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর হযরত খিয়ুর (আঃ) যখন রহস্য
খুলে দিলেন তখন আর কাঠিন্য থাকলো না, কাজেই الْمُ تَسْطِعُ শব্দ নিয়ে
আসলেন। এই সিফাত বা বিশেষণ নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يُظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا كَهُ نَقبًا ـ

অর্থাৎ ''এর পর ইয়াজ্জ্ ও মাজ্জ্ ঐ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলো না, বা ভেদ করতেও পারলো না।'' ভেদ করার তুলনায় অতিক্রম করা সহজ বলে فقيف বা ভারীর মুকাবিলা ভারীর দ্বারা করা হয়েছে এবং خفيف বা হালকার মুকাবিলা করা হয়েছে হালকা দ্বারা। এইভাবে শান্দিক ও মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

হযরত মূসার (আঃ) সঙ্গীর আলোচনা ঘটনার শুরুতে ছিল। কিন্তু পরে আর তাঁর আলোচনা করা হয়নি। কেননা, হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিয্রের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। হাদীসে আছে যে, হযরত মূসার (আঃ) এই সাথী ছিলেন হযরত ইউশা' ইবনু নূন (আঃ)। তাঁকেই হযরত মূসার (আঃ) পরে বাণী ইসরাঈলের ওয়ালী বানানো হয়েছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি আবে হায়াত পান করে ছিলেন। এজন্যে তাঁকে একটি নৌকায় বসিয়ে দিয়ে সমুদ্রের মধ্যভাগে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ঐ নৌকাটি এভাবেই চিরদিনের জন্যে সমুদ্রের মধ্যভাগে ছেড়ে দেয়া হয়েছেল। ঐ নৌকাটি এভাবেই চিরদিনের জন্যে সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে চলতে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা এই ঘটনার বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন রয়েছেন হাসান নামক ব্যক্তি। তাঁর বর্ণনা পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হলেন তাঁর পিতা, যিনি অপরিচিত। সনদ হিসেবেও এ ঘটনা ঠিক নয়।

৮৩। তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজেস করে; তুমি বলে দাওঃ আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে বর্ণনা করবো।

৮৪। আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। (۸۳) وَيَسْئُلُونَكَ عَنْ ذِى
الْقَرْنَايُنْ قُلْ سَاتُلُوْا
عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا هُ
عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا هُ
الْارْضِ وَاتَيْنَكُ مِنْ كُلِّ
الْاَرْضِ وَاتَيْنَكُ مِنْ كُلِّ
شَيْء سَبَبًا هُ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। একথা পূর্বেই গত হয়েছে যে, মক্কার কাফিররা আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ

''আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমরা মুহাম্মদকে (সঃ) জিজ্ঞেস করবো এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন না।" তখন তারা তাদেরকে বলেছিলঃ "প্রথম প্রশ্ন তোমরা তাঁকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যিনি সারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছিলেন। তোমরা তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঐ যুবকদের সম্পর্কে করবে, যারা সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর তৃতীয় প্রশ্ন করবে রূহ্ সম্পর্কে।" তাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তরে এই 'সূরায়ে কাহ্ফ' অবতীর্ণ হয়। রিওয়াইয়াতে এটাও আছে যে, ইয়াহূদীদের একটি দল রাস্লুল্লাহকে (সঃ) যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি তাদেরকে দেখেই বলৈনঃ "তোমরা এই ঘটনা জিজ্ঞেস করতে এসেছো।" অতঃপর তিনি তাদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে যে, তিনি রোমের একজন যুবক ছিলেন। তিনিই ইসকানদারিয়া শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁকে একজন ফেরেশতা আকাশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমন কতকণ্ডলি লোককে দেখেছিলেন, যাদের মুখ ছিল কুকুরের মত। কিন্তু এতে বড়ই দীর্ঘসূতিকা, অস্বীকৃতি ও দুর্বলতা রয়েছে। এর মারফৃ' হওয়া প্রমাণিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা বাণী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আবু যার আ'রাযীর (রঃ) মত একজন আল্লামা স্বীয় গ্রন্থ দালাইলুন নবুওয়ার মধ্যে এটা আনয়ন করেছেন। এরূপ বর্ণনা তাঁর ন্যায় একজন মনীষীর পক্ষে অতি বিস্ময়করই বটে। এটাও ঠিক নয়। দ্বিতীয় ইসকান্দার ছিলেন রোমক। তিনি হলেন ইসকান্দার ইবনু ফায়লীস আল মাকদূনী আল ইউনানী। তাঁর উযীর ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক য়্যারিস্টটল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাঁর দ্বারাই রোমের ইতিহাস শুরু হয়। তিনি ছিলেন হযরত ঈসার (আঃ) তিনশ বছর পূর্বে। আর প্রথম ইসকান্দার যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে দেয়া হয়েছে, তিনি তো ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) যামানার লোক। যেমন আযরাকী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এরপর ওর তাওয়াফ করেন। তাঁর উপর তিনি ঈমান আনয়ন করেন এবং তাঁর অনুসারী হন। আল্লাহ তাআ'লার ফযলে তাঁর বহু ঘটনা আল বিদাইয়াহ্ ওয়ান নিহাইয়ার মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি। ওহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর মাথার দুঁদিকে তামা থাকতো বর্লে তাঁকে যুলকারনাইন (দুঁটি শিং বিশিষ্ট) বলা হতো। কারণ এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি রোম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, আসলেই তাঁর মাথার দুঁদিকে শিং-এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত

কিছু ছিল। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ তাঁর এই নামের কারণ এই যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআ'লার একজন সং বান্দা। তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর পথে আহবান করেন। লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায় এবং তাঁর মাথার এক দিকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আবার লোকেরা তাঁর মাথার অন্য দিকে আঘাত করে। ফলে, পুনরায় মৃত্যু বরণ করেন। এজন্যেই তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। সাথে সাথে আমি তাকে সামরিক শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্রও দান করেছিলাম। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আরব অনারব সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল। আমি তাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। তিনি সমস্ত ভাষা জানতেন। যে কওমের সাথে তাঁর যুদ্ধ হতো তিনি তাদের ভাষাতেই কথা বলতেন।

একদা হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হযরত কা'ব আহ্বারকে (রাঃ) বলেনঃ ''আপনি কি বলেন যে, যুলকারনাইন তাঁর ঘোড়াটি সারিয়ার (তারকা) সাথে বাঁধতেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ ''আপনি যখন এটা বললেন তখন শুনুন! আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''আমি তাকে জিনিসের সব সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র দান করেছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে এই অস্বীকারের ব্যাপারে সত্য হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) সাথেই ছিল। এজন্যেও যে, হযরত কা'ব (রাঃ) লিখিত যা কিছু যেখানেই পেতেন বর্ণনা করে দিতেন। যদিও তা মিথ্যা হতো। এজন্যেই তিনি বলতেনঃ "কাবৈর মিথ্যা তো বার বার সামনে এসেছে।" অর্থাৎ তিনি নিজে তো মিথ্যা বানিয়ে নিতেন না বটে, কিন্তু তিনি যে রিওয়াইয়াতই পেতেন তা সনদহীন হলেও বর্ণনা করে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, বানী ইসারাঈলের রিওয়াইয়াত মিথ্যা, অশ্লীল কথন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষিত নয়। তা ছাড়া বানী ইসরাঈলের কথার প্রতি ভ্রাক্ষেপ করারও আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের হাতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সঃ) বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতগুলি মুসলমানদের মধ্যে অনেক অকল্যাণ ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং বড় রকমের ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। হযরত কা'ব (রাঃ) এই বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতকে প্রমাণ করতে গিয়ে কুরআন কারীমের এই

আয়াতের যে শেষাংশ পেশ করেছেন এটাও ঠিক নয়। কেননা, এটাতো সম্পর্ণরূপে প্রকাশমান যে, কোন মানুষকেই আল্লাহ তাআ'লা আসমানের উপর ও সারিয়ার উপর পৌঁছবার ক্ষমতা দেন নাই। বিলকীস সম্পর্কেও কুরআন কারীমে এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ ''তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে।'' এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, বাদশাহদের কাছে সাধারণতঃ যা কিছু থাকে ঐ সবই তার নিকট বিদ্যমান ছিল। অনুরূপ ভাবে হযরত যুলকারনাইনকে আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন তিনি ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করে যেতে পারেন এবং যমীনকে যেন মুশরিক ও কাফিরদের থেকে সম্পর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারেন। আর যেন আল্লা হর তাওহীদ বা একত্মবাদের সাথে একত্মবাদীদের রাজত্ম ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব কাজে যে সব আসবাব ও সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে থাকে ঐ সব কিছুই মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত যুলকারনাইনকে প্রদান করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। হযরত আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত তিনি কি রূপে পৌঁছে ছিলেন?" উত্তরে তিনি বলে ছিলেনঃ ''সুবহানাল্লাহ! মেঘমালাকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্যে সমস্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন ও সর্ব প্রকারের শক্তি তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

৮৫। সে এক পথ অবলম্বন করলো।

৮৬। চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অন্তগমন স্থানে পৌঁছলো তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অন্তগমন করতে দেখলো এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো; আমি বললাম ৪

(٨٥) فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٥

(٨٦) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدُهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا

যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।

৮৭। সে বললোঃ যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিবো, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮। তবে যে বিশ্বাস করে এবং
সংকর্ম করে তার জন্যে প্রতিদান
স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার
প্রতি ব্যবহারে আমি নমু কথা
বলবো।

أَنُ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنُ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ٥

(۸۷) قَالَ اَمَّا مَنُ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَذِبُهُ ثُمَّ يُردُّ إِلَى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُنكُراً ٥ رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تُنكُراً ٥

(۸۸) وَامَا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَكُهُ جَزَاءً الْحُسُنَى وَعَمِلَ صَالِحًا فَكُهُ جَزَاءً الْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًاهُ

যুলকারনাইন একটি পথ ধরে চলতে শুরু করলেন। যমীনের একটি দিক
অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে দিলেন। যমীনের উপর যে সব নিদর্শন
ছিল ওগুলিকে অবলম্বন করে তিনি চলতে লাগলেন। পশ্চিম দিকে যতদূর
পারলেন চলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সূর্যের অন্তগমন স্থানে পৌঁছে
গেলেন। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এর দ্বারা আকাশের ঐ অংশকে বুঝানো
হয় নাই যেখানে সূর্য অন্তমিত হয়। কেননা, সেখান পর্যন্ত পোঁছা কারো
পক্ষেই সম্ভবপর নয়। বরং তিনি ওর ঐ পার্শ্ব পর্যন্ত পোঁছেন যে পর্যন্ত পোঁছা
মানুষের পক্ষে সম্ভব। কতকগুলি কাহিনী যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, তিনি
সূর্য অন্তগমনের স্থান অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং সূর্য তাঁর পেছনে
অন্তমিত হতো এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। অনুমিত হয় যে, এটা আহ্লে
কিতাবের অশ্লীল কথন। তাদের এটা মনগড়া কথা। মোট কথা, যখন তিনি
পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত পোঁছে যান তখন এরূপ মনে হলো যে, যেন
সূর্য প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ত যাচ্ছে। কেউ যদি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে

অস্ত যেতে দেখে তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার এরূপই মনে হবে যে, ওটা যেন পানির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে। অথচ সূর্য চতূর্থ আকাশে রয়েছে এবং ওর থেকে কখনো পৃথক হয় না।

হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মস্ণ কাদা মাটি। কুরআন কারীমের-

(নিশ্চয় আমি মানুষকে খনখনে মাটি দ্বারা যা পচা কাদা হতে তৈরী করে সৃষ্টি করেছি) এই আয়াতের তাফসীরে এটা গত হয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই অর্থ শুনে হযরত নাফে' (রঃ) শুনেন যে, হযরত কা'ব আহবার (রঃ) জিজ্ঞাসার সুরে বলেছিলেনঃ ''আপনারা আমার চেয়ে কুরআন বেশী জানেন। কিন্তু আমি তো কিতাবে পাচ্ছি যে, ওটা কালো বর্ণের মাটিতে ডুবে যায়?'' একটি কিরআতে ক্রিমানির ভূনি হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য গরম জলাশয়ে অস্তমিত হয়। এই দু'টি কিরআত প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং দু'টোই সঠিক। সুতরাং যে কোন একটি পড়া যাবে এবং এ দুটোর অর্থেও কোন বৈপরীত্ব নেই। কেননা, সূর্য নিকটে থাকার কারণে পানি গরম ও কালো হয় এবং তথাকার মাটি কালো বর্ণের হওয়ার কারণে পানির কাদা ঐবর্ণেরই হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে বলেনঃ ''আল্লাহর উত্তেজনাপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে (অস্তমিত হচ্ছে), যদি আল্লাহর হুকুমে এর উত্তেজনা কমে না যেতো। তবে এটা যমীনের সমস্ত কিছু দগ্ধ করে ফেলতো। <sup>১</sup>

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) সূরায়ে কাহ্ফের এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি عَيْنِ حَامِيَةُ পাঠ করনে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমরা তো حَمِيتَةُ পড়ে থাকি।" একথা শুনে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কিরূপ পড়েন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আপনি যেভাবে পড়লেন আমিও সেই ভাবে পড়ে থাকি।" তখন

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর মারফৃ' হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। হতে পারে যে, এটা আবদুল্লাহ ইবনু আমরের (রঃ) নিজস্ব কথা। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমাদের ঘরেই কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয়েছে।" হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে হযরত কা'বকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "তাওরাতে আপনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থান কোথায় পেয়ে থাকেন?" উত্তরে হযরত কাব' (রাঃ) বলেনঃ এ ব্যাপারে আহলুল আরাবিয়্যাহকে জিজ্ঞেস করুন। এ বিষয়ে তাঁরাই ভাল জ্ঞান রাখেন। আমি তাওরাতে পাই যে, সূর্য মাটি ও কাদার মধ্যে অস্তমিত হয়।" ঐ সময় তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা পশ্চিম দিকে ইশারা করেন। এসব ঘটনা শুনে ইবনু হা'যের (রঃ) বলেনঃ আমি ঐ সময় বিদ্যমান থাকলে হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় তুব্বা'র নিম্নের দু'টি ছন্দ পাঠ করতাম যা তিনি যুলকারনাইনের আলোচনায় বলেছিলেনঃ

بَلَغَ الْمَشَادِقَ وَالْمَغَادِبَيَنْبَغِيْ ﴿ اَسْبَابَ اَمْدِمِنْ حَكِيْهِ مُمُوْتِدٍ فَرَأْى مُغِيْبَ الشَّمْسِ عِنْدَعُرُوبِهَا ﴿ فِي عَيْنٍ ذِي خَلْبٍ وَتَاطٍ حَرْمَدٍ

অর্থাৎ "তিনি মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছে যান। কেননা, বিজ্ঞানময় ও পথ প্রদর্শক (আল্লাহ) তাঁকে সর্বপ্রকারের আসবাব ও সরঞ্জাম প্রদান করেছিলেন। তিনি সূর্য অন্ত যাওয়ার সময় দেখতে পান যে, ওটা কালো বর্ণের কাদা মাটিতে অন্তমিত হচ্ছে।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "এই অর অর্থ কি?" উত্তরে বলা হয়ঃ "মাটি।" তিনি প্রশ্ন করেনঃ তিন্" জবাবে বলা হয়ঃ "কাদা।" তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ কি?" উত্তর আসে "কালো।" তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) একটি লোককে বা তাঁর গোলামকে বলেনঃ "এই লোকটি যা বলছে তা লিখে নাও।"

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করেন। যখন তিনি وَكَنَّ الْمَانِيَ الْمَاتِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ مَانُ করেন তখন হযরত কা'ব (রাঃ) বলে ওঠেনঃ "যার হাতে কা'বের (রাঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তাওরাতে এরপই রয়েছে। একমাত্র হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়া আর কাউকেও আমি এরূপভাবে পড়তে শুনি নাই। তাওরাতেও এটাই রয়েছে যে, সূর্য কালো বর্ণের কাদায় অস্তমিত হয়।

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

## وَ وَجُدُ عِنْدُ هَا قُوْمًا لَهُ

অর্থাৎ যুলকারনাইন তথায় একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পান। সেখানে একটি বড শহর ছিল যার ছিল বারো হাজার দরজা। সেখানে কোন গোলমাল ও শোরগোল না হলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তথাকার লোকদের সূর্য অস্ত যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়াও মোটেই বিস্ময়কর নয়। সেখানে যুলকারনাইন একটি বড সম্প্রদায়কে বসবাস করতে দেখতে পান। আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপরও তাঁকে বিজয় দান করেন। এখন এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। তিনি আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ "যারা এখনও কফরী ও শিরকের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দেবো, হত্যা ও হ্বংস দ্বারা অথবা তামার পাত্রকে কঠিনভাবে গরম করে তাদেরকে ওর উপর নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা গলে যাবে। কিংবা সেনাবাহিনীর হাতে তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অতঃপর যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামতের দিনও প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সংকার্যাবলী সম্পাদন করবে তাদের জন্যে প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি ন্ম কথা বলবো।"

৮৯। আবার সে এক পথ ধরলো।

৯০। চলতে চলতে যখন সে
স্র্যোদয় স্থলে পৌঁছলো তখন
সে দেখলো ওটা এমন এক
সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে
যাদের জ্বন্যে সূর্য-তাপ হতে
আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি
সৃষ্টি করি নাই।

(٨٩) ثُمَّ ٱتْبَعَ سَبَبًا ٥

(٩٠) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَكَمْ نَـجْعَلْ لَنَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتُرًا لِهُ . ৯১। প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (۹۱) كَذْلِكُ وَقَدْاَحُطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُراً ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, যুলকারনাইন পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। পথে যে সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হতো. তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। তারা স্বীকার করলে তো ভালই, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। আল্লাহর ফজলে তাদের উপর বিজয় লাভ করে তিনি তাদেরকে নিজের অধীনস্ত করতঃ তথাকার ধন-সম্পদ, গহ পালিত পশু, খাদেম প্রভৃতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। বাণী ইসরাঈলের খবরে রয়েছে যে, তিনি একহাজার ছয় শ' বছর জীবিত ছিলেন এবং বরাবরই ভূ-পূষ্ঠে আল্লাহর দ্বীনের তবলীগের কাজ চালিয়ে যান। সাথে সাথে তাঁর সামাজ্যের আয়তনও বিস্তৃত হয়। সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর মত ছিল। না তারা ঘরবাড়ী তৈরী করে, না তথায় কোন গাছপালা রয়েছে, না রৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের দেহের রঙ ছিল লাল এবং তারা বেঁটে আকৃতির লোক ছিল। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল মাছ। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে নেমে যেতো এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তারা চতুষ্পদ জুত্তুর মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো। এটা হযরত হাসানের (রাঃ) উক্তি। হযরত কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতো না। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে চলে যেতো এবং সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের দূরবর্তী ক্ষেত খামারের দিকে ছড়িয়ে পড়তো। সালমার (রঃ) উক্তি এই যে, তাদের কান ছিল বড় বড়। একটা কান দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতো আর একটি বিছিয়ে দিতো। কাতাদা (রঃ) বলেন, তারা ছিল অসভ্য ও বর্বর। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, সেখানে কখনো কোন ঘরবাড়ী এবং প্রাচীর নির্মিত হয় নাই। সূর্যোদয়ের সময় ঐ লোকগুলি পানিতে নেমে যেতো। সেখানে কোন পাহাঁড় পর্বতও নেই। অতীতে কোন এক সময় তাদের কাছে এক সেনাবাহিনী আগমন করে। তারা তথাকার লোকদেরকে বলেঃ "দেখো, তোমরা সূর্যোদয়ের সময় বাইরে চলে যেয়ো না।" তারা বললোঃ ''না. এটা হতে পারে না. আমরা বরং রাতে রাতেই এখান থেকে

চলে যাবো।" তখন ঐ সেনাবাহিনী তাদেরকে বললোঃ "আচ্ছা বলতো, এই চক্চকে হাড়গুলির ঢেরীটা কিরূপ?" উত্তরে তারা বললোঃ "পূর্বে এখানে এক সেনাবাহিনী এসেছিল। সূর্যোদয়ের সময় তারা এখানেই অবস্থান করেছিল। ফলে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল। এগুলি তাদেরই অস্থি।" একথা শোনা মাত্রই এই সেনাবাহিনী সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যুক অবগত আছি।' তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের কোন কান্ত, কোন কথা এবং কোন চালচলন আল্লাহ তাআ'লার অজ্ঞানা ছিল না। যদিও তাঁর সৈন্যু সংখ্যা অনেক ছিল এবং যমীনের প্রতিটি অংশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তবুও কোন কিছুই মহান আল্লাহর অগোচরে ছিল না। তাঁর জ্ঞান যমীন ও আসমানের সব কিছুকেই পরিবেষ্টনকারী। তাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই।

৯২। আবার সে এক পথ ধরলো।

৯৩। চলতে চলতে সে যখন পর্বত
প্রাচীরের মাধ্যবর্তী স্থলে
পৌঁছলো তখন তথায় সে এক
সম্প্রদায়কে পেলো যারা তার
কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল
না।

৯৪। তারা বললোঃ হে
যুলকারনাইন! ইয়াজ্জ ও
মাজ্জ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি
করছে; আমরা কি তোমাকে কর
দিবো এই শর্তে যে, তুমি
আমাদের ও তাদের মধ্যে এক
প্রাচীর গড়ে দিবে?

৯৫। সে বললোঃ আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা (٩٢) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٥

(٩٣) حَــيْلَى إِذَا بَـلَـغَ بَـيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٥

(٩٤) قَالُوا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا الْمُوْجَ مُفْسِدُونَ فَيَا الْمُوْجَ مُفْسِدُونَ فَهِلُ نَجْعَلُ لَكَ فَي الْآرُضِ فَهَلُ نَجْعَلُ بَيْنَنَا خَرُجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٥

(٩٥) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ

দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; সূতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবৃত প্রাচীর গড়ে দিবো।

৯৬। তোমরা আমার নিকট
লৌহপিণ্ড সমৃহ আনয়ন কর;
অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ
হয়ে যখন লৌহস্তৃপ দুই পর্বতের
সমান হলো তখন সে বললোঃ
তোমরা হাঁপরে দম দিতে
থাকো; যখন ওটা অগ্নিবং উত্তপ্ত
হলো তখন সে বললোঃ
তোম'রা গলিত তাম আনয়ন
কর, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর
উপর।

رُبِّى خَيْرُ فَاعِينُونِيُ بِقُوةِ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُمْ رُدُما ٥

(٩٦) أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَسَتَى إِذَاسَاوِى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا لا قَالَ اتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٥ اتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, যুলকারনাইন পূর্ব দিকে সফর শেষ করে একপথ ধরে চলতে থাকেন। চলতে চলতে দেখতে পান যে, দু'টি পাহাড় পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে কিন্তু ঐ পাহাড় দ্বয়ের মাঝে একটি ঘাঁটি রয়েছে, যেখান দিয়ে ইয়াজ্জ ও মাঁজ্জ বের হয়ে তুর্কীদের উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে থাকে। তারা তাদেরকে হত্যা করে, তাদের বাগান ও ক্ষেত খামার নস্ট করে, শিশুদেরকেও মেরে ফেলে এবং সবদিক দিয়েই তাদের সর্বনাশ সাধন করে। ইয়াজ্জ মা'জ্জও মানুষ, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ হয়রত আদমকে (আঃ) বলবেনঃ "হে আদম (আঃ)!" তিনি তখন বলবেনঃ "লাব্বায়কা ওয়া সা'দাইকা (এই তো আমি হাযির আছি)।" আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ "আগুনের অংশ পৃথক কর।"তিনি বলবেনঃ "কতটা অংশ পৃথক করবো?" জ্বাবে মহান আল্লাহ বলবেনঃ "প্রতি হাযার হতে নয়শ' নিরানকাই জনকে

পৃথক কর (অর্থাৎ হায়ারের মধ্যে নয়শ' নিরানকাই জন জাহান্নামী এবং একজন জান্নাতী) ।"

এটা ঐ সময় হবে যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''তোমাদের মধ্যে দু'টি দল এমন রয়েছে যে, তারা যার মধ্যে থাকবে তাকে বেশী করে দিবে। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মা'জুজ।'' ইমাম নওয়াভী (রঃ) সহীহ মুসলিমের শরাহতে এক অতি বিশ্ময়কর কথা লিখেছেন যে, হযরত আদমের (আঃ) বিশেষ শুক্রের (বীর্যের কয়েক ফোঁটা যা মাটিতে পড়েছিল তা থেকেই ইয়াজুজ-মাজুজকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ শুক্রের সাথে হযরত হাওয়ার (আঃ) শুক্র মিশ্রিত হয় নাই। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এই উক্তিটি খুবই গারীব বা দুর্বল। এর উপর আক্লী (জ্ঞান সম্পর্কীয়) ও নক্লী (শরীয়ত সম্পর্কীয়) কোনই দলীল নেই। আহলে কিতাব হতে এরূপ কথা এসেছে যা মানবার যোগ্য মোটেই নয়। তারা এ ধরণের কথা নিজেরাই বানিয়ে নিয়ে থাকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত সুমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''হযরত নূহের (আঃ) তিনটি পুত্র ছিল। সাম, হা'ম এবং ইয়াফিস। সমস্ত আরব সা'মের বংশধর। সমস্ত হাবশী হা'মের বংশধর। সমস্ত তৃর্কী ইয়াফিসের বংশধর।" <sup>১</sup>

কোন কোন আ'লেমের উক্তি এই যে, ইয়াজ্জ -মাজ্জ তৃর্কীদের পূর্ব পুরুষ ইয়াফিসের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে তুর্কী বলার কারণ এই যে, তাদের ফাসাদ ও দুষ্টামির কারণে তাদেরকে মানুষের জনবসতির পিছনে পাহাড়ের আড়ালে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) যুলকারনাইনের সফর সম্পর্কে, ঐ প্রাচীর নির্মাণ সম্পর্কে এবং ইয়াজুজ-মা'জুজের দেহাকৃতি ও কান ইত্যাদি সম্পর্কে ওহাব ইবনু মুনাববাহ (রঃ) হতে একটি অতিলম্বা চওড়া ঘটনা স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওটা বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক হওয়া ছাড়াও বিশুদ্ধতা হতে বহু দূরে রয়েছে। মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমেও এ ধরনের বহু ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ঐ গুলিও গারীব ও বেঠিক। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদের (রঃ) মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে।

যুলকারনাইন যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছলেন তখন তিনি তথায় এমন এক সম্প্রদায়কে পেলেন যারা দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের হতে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট ভাষা হওয়ার কারণে অন্যদের ভাষা প্রায়ই বুঝতে পারতো না। ঐ লোকগুলি যুলকারনাইনের শক্তি সামর্থ এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পেয়ে তাঁর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেঃ ''যদি আপনি সম্মত হন তবে আমরা কর হিসেবে আপনার জন্যে বহু মালধন ও আসবাবপত্র জমা করবো এবং এর বিনিময়ে আপনি ঐ পর্বত দয়ের মধ্যবর্তী ঘাঁটিকে কোন সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিবেন, যাতে আমরা ঐ বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতি দিনের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি।'' তাদের একথার জবাবে হযরত যুলকারনাইন বললেনঃ ''তোমাদের মাল ধনের আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন তা তোমাদের ধন দৌলত অপেক্ষা বহুগুলে উত্তম ও উৎকৃষ্ট।'' যেমন হযরত সুলাইমান (আঃ) সাবা দেশের রানীর দৃতদেরকে বলেছিলেনঃ

অর্থাৎ ''তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে শ্রেষ্ঠ।" (২৭ঃ ৩৬) অতঃপর যুলকারনাইন ঐ লোকদেরকে বললেনঃ ''তোমরা আমাকে তোমাদের দৈহিক শক্তি ও শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। তাহলে আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে দিচ্ছি।" শব্দটি زَبُرَة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো খণ্ড। যুলকারনাইন তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা আমার নিকট লৌহখণ্ডসমূহ নিয়ে এসো।" তখন তারা তাঁর কাছে ওগুলি আনয়ন করলো। তখন তিনি প্রাচীর নির্মাণ কার্যে লেগে পড়লেন। ওটা দৈর্ঘ ও প্রস্থে এমন হলো যে, সমস্ত জায়গাকে ঘিরে ফেললো এবং পর্বত শিখর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। প্রাচীরটির দৈর্ঘ, প্রস্থু ও পুরুত্বের বর্ণনায় বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যখন প্রাচীরটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়ে গেল তখন তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেনঃ ''এখন তোমরা এই প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে আগুন জ্বালিয়ে দাও এবং হাঁপরে দম দিয়ে থাকো।" যখন ওটা অগ্নিব উত্তপ্ত হলো তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ "এখন তোমরা গলিত তাম আনয়ন কর এবং ওর চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে বহিয়ে দাও।" এ কাজও করা হলো। সূতরাং ঠাণ্ডা হওঁয়ার পর প্রাচীরটি অত্যন্ত মযবুত হয়ে গেল। প্রাচীরটি দেখে মনে হলো যেন তা রেখা যুক্ত চাদর।

বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবী (রাঃ) রাস্লুল্লাহর (সঃ) খিদমতে আরয় করেনঃ "আমি ঐ প্রাচীরটি দেখেছি।" তাঁর এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "ওটা কিরূপ?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "যেন তা রেখাযুক্ত চাদর, যাতে লাল ও কালো রেখা রয়েছে।" তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি ঠিকই বলেছো।" ১

খলীফা ওয়াসিক স্বীয় খিলাফত কালে তাঁর কোন এক আমীর বা সভাষদকে এক সেনাবাহিনী ও বহু সাজ-সরঞ্জামসহ এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, তাঁরা যেন ঐ প্রাচীরটি দেখে এসে তাঁর নিকট ওর বর্ণনা দেন ঐ সেনাবাহিনী দুই বছরেরও অধিক কাল সফর করেন এবং তাঁরা ঐ প্রাচীরের নিকট পৌঁছে যান। তাঁরা দেখতে পান যে, প্রাচীরটি লৌহ ও তাম দ্বারা নির্মিত। তাতে একটি বিরাট দর্যা রয়েছে এবং তাতে একটি বৃহৎ তালা লাগানো আছে। প্রাচীরটির নির্মাণ কার্য শেষ করার পর যে মসল্লা অবশিষ্ট ছিল তা একটি বুরুজে রক্ষিত আছে। সেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। প্রাচীর অত্যন্ত উচ্চ। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওর উপরে আরোহন করা সম্ভবপর নয়। ওর সাথে মিলিত পাহাড়গুলি দু'দিক দিয়ে বরাবর চলে গিয়ে তাঁরা আরো বহু বিস্ময়কর জিনিস অবলোকন করেন এবং ফিরে এসে খলীফার নিকট সব

৯৭। এরপর ইয়াজ্বন্ধ ও মা'জ্বন্ধ তা অতিক্রম করতে পারলো না, বা ভেদ করতেও পারলো না।

৯৮। যুলকারনাইন বললোঃ এটা
আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ;
যখন আমার প্রতিপালকের
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি
ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন
এবং আমার প্রতিপালকের
প্রতিশ্রুতি সত্য।

(٩٧) فَــمَــااسُـطَـاعُــُوا أَنُّ يُظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُـوا لَهُ نَقْباً ٥

(۹۸) قَـالَ لَهٰذَا رَحْمَةُ مِّنْ رَبِي قَـالَ لَهٰذَا رَحْمَةُ مِّنْ رَبِّي رَبِّي وَعُدُرَبِي وَعُدُرَبِي كَانَ وَعُدُرَبِي كَانَ وَعُدُرَبِي

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি
মরসাল।

৯৯। সেই দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিবো দলের পর দলে তরংগের আকারে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবকেই একত্রিত করবো।

٩٩) وَتَركَنَا بَعْضُهُمْ يُومُئِذٍ عَمُومُ فِي بَعْضَ وَنُفِحُ فِي يَمُومُ فِي بَعْضِ وَنُفِحُ فِي الصّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ٥ الصّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিতে গিয়ে বলছেন, ইয়াজুজ ও মাঁজুজের ক্ষমতা নেই যে, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠে তা অতিক্রম করতে পারে এবং এই শক্তিও নেই যে, তাতে ছিদ্র করে ওর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। উপরে চড়া তা ভেঙ্গে দেয়া তুলনায় সহজ বলে اسُطُ عُمُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে । কুলি ক্রিটি শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। মোট কথা, তারা ঐ প্রাচীরের উপর উঠতেও পারে না এবং ওতে ছিদ্র করতেও সক্ষম নয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''ইয়াজুজ ও মা'জুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে খনন করতে থাকে এবং এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তারা যেন সূর্যের আলো দেখেই ফেলবে। তারপর দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাদের নেতা তাদেরকে হুকুম করেঃ ''আজকের মত এখানেই শেষ কর, আগামীকাল এসে আবার ভাঙ্গা যাবে।" কিন্তু পরের দিন এসে তারা ওটাকে পূর্বাপেক্ষা বেশী শক্ত পায়। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় যখন তাদের বের হওয়া আল্লাহ চাবেন, তখন তারা ওটা খনন করতে করতে চোকলা বা বাকলের মত করে ফেলবে। ঐ সময় তাদের নেতা তাদেরকে বলবেঃ ''এখন ছেড়ে দাও, আগামীকাল ইন্শা আল্লাহ আমরা এটা ভেঙ্গে ফেলবো।" সুতরাং ইন্শা-আল্লাহ বলার বরকতে পরের দিন যখন তারা আসবে, তখন ওটাকে যে অবস্তায় ছেডে গিয়েছিল ঐ অবস্তাতেই পাবে। ফলে, তৎক্ষণাৎ তারা ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে ও বাইরে বেরিয়ে পড়বে। বেরিয়ে এসেই তারা সমস্ত পানি অবলেহন করবে। জনগণ বিব্রত হয়ে দূর্গে আশ্রয় নেবে। তারা তাদের তীরগুলি আকাশের দিকে ছুড়বে। তীরগুলি রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তারা তখন বলবেঃ আকাশবাসীদের উপরও আমরা বিজয় লাভ করেছি। অতঃপর তাদের ঘাডে গুটি বের হবে এবং সবাই আল্লাহর

ত্কুমে ঐ প্লেগেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যাঁর হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তাদের দেহ ও রক্ত হবে জন্তুর্বখাদ্য, যার ফলে তারা খুব মোটা তাজা হয়ে যাবে।" >

কা'ব আহ্বার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াজ্জ-মা'জ্জ দৈনিক প্রাচীরটিকে চাটতে থাকে এবং ওটাকে একেবারে ছালের মত করে দেয়। তারপর তারা প্রস্পর বলাবলি করেঃ "আজ চলো, আগামীকাল এটা ভেঙ্গে দেবো।" কিন্তু পরের দিন এসে দেখতে পায় যে, ওটা পূর্বে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে অর্থাৎ আসল অবস্থাতেই ফিরে গেছে। অবশেষে তাদের উপর আল্লাহর ইলহাম হবে এবং তারা যাওয়ার সময় ইনশা-আল্লাহ বলে ফেলবে। সূতরাং তারা ওটাকে গত দিন যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল ঐ অবস্থাতেই পাবে। কাজেই তারা ওটা ভেঙ্গে ফেলবৈ। ২ আমরা যে এটা বর্ণনা করলাম এর পৃষ্ঠপোষকতা ঐ হাদীস দ্বারাও হয় যা মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। হাদীসটি হলোঃ নবীর (সঃ) স্ত্রী হযরত যায়নাব বিন্তে জাহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা নবী (সঃ) ঘুম হতে জাগ্রত হন। তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ কর্ছিল এবং তিনি বলতে ছিলেনঃ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরবের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজূজ ও মা'জুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে।" অতঃপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলীগুলি দ্বারা বৃত্ত করে তা দেখিয়ে দিলেন। উদ্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের মত ভাল লোকগুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি ধ্বংস করে দেয়া হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হাঁ যখন খারাপ ও কলষিত লোকদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবে।" °

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনু মাজাহতেও এ
রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ীও (রঃ) এটা আনয়ন করেছেন এবং বলেছেন য়ে, এ
রিওয়াইয়াতটি গারীব। এর সনদ খুব মজবুত।

২. খুব সম্ভব এই কা'ব (রাঃ) থেকেই হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এটা শুনে থাকবেন এবং তা বর্ণনা করে থাকবেন। তারপর কোন বর্ণনাকারী ধারণা বশতঃ এটাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) উক্তি মনে করে মারফুরপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৩. এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই এটা বর্ণিত হয়েছে। তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণনাকারীদের তালিকায় হয়রত উদ্মে হাবীবার (রাঃ) উল্লেখনেই। গুধু সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এর সনদে এ ধরনের আরো অনেক কপা রয়েছে যা খুবই কম পাওয়া গেছে। যেমন যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন উরওয়া (রাঃ) হতে। অপচ এ দুজন মনীষী হলেন তাবেয়ী। আবার চারজন মহিলা একে অপর হতে বর্ণনা করেছেন এবং তারা চারজনই সাহাবিয়াহ (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে দুঁজন আবার নবীর (সঃ) স্ত্রীর কন্যা এবং বাকী দুঁজন তাঁর স্ত্রী। মুসনাদে বায়্যারেও এই রিওয়াইয়াতটি হয়রত আবু হরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

ঐ প্রাচীরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করে যুলকারনাইন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেনঃ ''এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যে, তিনি দুষ্টদের দুষ্টামী হতে সৃষ্টজীবকে নিরাপত্তা দান করলেন। তবে যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তিনি ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবেন। তখন এর দৃঢ়তা কোনই কাজে আসবে না। উষ্ট্রীর কুঁজ যখন ওর পিঠের সাথে সমানভাবে মিলে থাকে, উঁচু হয়ে থাকে না তখন আরববাসী ওকে ২০০০ বলে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে যে, যখন হয়রত মূসার (আঃ) সামনে আল্লাহ তাআ'লা পাহাড়ের উপর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করেন তখন ঐ পাহাড় যমীনের সমান হয়ে যায়। সেখানেও ১০০০ শব্দ রয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঐ প্রাচীরটিও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং ইয়াজ্জ ও মাজুজের বের হবার পথ বেরিয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লার ওয়াদা অটল ও সত্য। কিয়ামতের আগমনও সত্য। ঐ প্রাচীর ভাঙ্গা মাত্রই ইয়াজুজ-মাজুজ বেরিয়ে পড়বে এবং জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়বে আপন পরের কোন পার্থক্য থাকবে না। এই ঘটনা দাজ্জালের আগমনের পর কিয়ামত সংঘটনের পূর্বে ঘটবে। এর পূর্ণ বর্ণনা-

ر پر بر و برو و و برووه برووه و و و و و مرود و و برو برو برود کار دود کار دود

এই আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশা আল্লাহ। এরপরে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ কিয়ামতের দিন মানব ও দানব সবাই মিশ্রিত হয়ে যাবে।

তাফসীরে ইবনু জারীরে বানু খুযায়া গোত্রের একজন শায়েখের বর্ণনা রয়েছে যে, দানব ও মানব যখন পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে, তখন ইবলীস বলবেঃ ''আমি যাচ্ছি এবং ব্যাপার কি তা জেনে আসছি।'' অতঃপর সে পূর্ব দিকে পালাবে। কিন্তু সেখানে ফেরেশতাদের দল দেখে সে থমকে দাঁড়াবে এবং ফিরে গিয়ে পশ্চিম দিকে যাবে। সেখানেও ঐ একই অবস্থা দেখে ডানে-বামে পালাবে। কিন্তু চতুর্দিকেই ফেরেশতাদের পরিবেষ্টন দেখে নিরাশ হয়ে গিয়ে চীৎকার শুরু করে দেবে। অকস্মাৎ একটা ছোট রাস্তা তার দৃষ্টি গোচর হবে। তখন সে তার সমস্ত সন্তানদেরকে নিয়ে ঐ পথ ধরে চলতে থাকবে। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখবে যে, দুযথের অগ্ন প্রজ্বলিত রয়েছে। জাহান্নামের একজন দারোগা তাকে বলবেঃ ''ওরে কম্টদায়ক কলুষিত শয়তান! আল্লাহ তাআ'লা কি তোর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নাং তুই কি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলি নাং' সে উত্তরে বলবেঃ ''আজ শাসন-গর্জন করছে। কেনং আজ পরিত্রাণের

পথ বাতলিয়ে দাও। আমি আল্লাহ তাআ'লার ইবাদতের জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। যদি আল্লাহর হুকুম হয় তবে আমি এমন ইবাদত করবো যা ভূ-পৃষ্ঠে কেউ কখনো করে নাই।" তার এ কথা শুনে দারোগা বলবেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তোর জন্যে একটা নির্দেশনামা নির্ধারণ করছেন।"সে তখন খুশী হয়ে বলবেঃ "আমি তাঁর হুকুম পালনের জন্যে সর্বপ্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।" তখন হুকুম দেয়া হবেঃ "ঐ নির্দেশনামা এটাই যে, তোরা সবাই জাহান্নামে চলে যা।" এই কলুষিত শয়তান তখন হতভম্ব হয়ে পড়বে। সেখানে ফেরেশতা নিজের পালক দ্বারা তাকে ও তার সন্তানদেরকে ছেচড়াতে ছেচড়াতে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। জাহান্নাম তাদেরকে নিয়ে এমনভাবে তর্জন গর্জন করতে থাকবে যে, সমস্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, সমস্ত রাসূল হাঁটুর ভরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে পড়ে যাবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "ইয়াজ্জ-মা'জ্জ হযরত আদমের (আঃ) বংশধর। যদি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে তারা মানুষের জীবিকার উপর ফাসাদ সৃষ্টি করবে। তাদের এক একজন নিজের পিছনে হাজার জন ছেড়ে মারা যায়, বরং এর চেয়েও বেশী। এদের ছাড়া আরো তিনটি দল রয়েছে। তারা হলোঃ তাভীল, তায়েস ও মানসাক।" >

আউস ইবনু আবি আউস (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, ইয়াজূজ ও মা'জূজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে রয়েছে। এক একজন নিজের পিছনে হাজার বা তারও বেশী রেখে মারা যায়। ২

মহান আল্লাহ বলেনঃ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। হাদীসে আছে যে, ওটা একটা যুগ যাতে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফুৎকারদাতা হবেন হযরত ইসরাফীল (আঃ)। যেমন এটা প্রমাণিত। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কি করে আমি শান্তিতে ও আরামে বসে থাকতে পারি? অথচ শিংগার অধিকারী ফেরেশতা শিংগা মুখে লাগিয়ে, কপাল ঝুঁকিয়ে এবং কান খাড়া করে বসে রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর নির্দেশ হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাহলে আমরা কি বলবো?" উত্তরে

এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা গারীব এমন কি অস্বীকার্য ও দুর্বল।
 এ হাদীসটি সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বললেনঃ ''তোমরা বলোঃ

অর্থাৎ ''আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কার্য নির্বাহক! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি।''

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো। অর্থাৎ তিনি সকলকেই হিসাবের জন্যে জমা করবেন। সবারই হাশর তাঁর সামনে হবে। যেমন সুরায়ে ওয়াকেআ'য় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)!) তুমি বলে দাওঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সকলকে সমবেত করা হবে, এক স্থীরিকৃত দিবসে নির্দিষ্ট সময়ে।" (৫৬ঃ ৪৯) আর এক জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ ''আমি সকলকেই একত্রিত করবো এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট ছেড়ে দেবো না।'' (১৮ঃ ৪৭)

১০০। আর সেই দিন আমি জাহান্মামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট।

১০১। যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।

১০২। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার

يُومَئِذِ لِلْكَفِرِيْنَ عَرَضَاً ﴿ يَوْمَئِذِ لِلْكَفِرِيْنَ عَرَضًا ﴿ يَوْمَئِذُ لِلْكَفِرِيْنَ عَرَضًا ﴿ الْكَفِرِيْنَ كَانَتُ اَعْيُنُهُمُ اللّهِ فِي غِطًا ء عَنْ ذِكْرِيُ فِي غِطًا ء عَنْ ذِكْرِي ﴿ فَي غِطًا ء عَنْ ذِكْرِي ﴿ فَي غِطًا ء عَنْ ذِكْرِي ﴾ وكَانُو الأيستَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ وَكَانُو الأيستَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ وَكَانُو الْاَيسَتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ وَكَانُو اللّهَ اللّهِ يَنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ اللّهُ اللّهِ يَنْ لَا يَسْتَعِلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللل

দাসদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।

مِنْ دُونِیِ اُولِیساءَ اِلْاَلِی مِنْ دُونِیِ اُولِیساءَ اِلْنَا اَعْتَدُنَا جَهَنَّم لِلْكَفِرِینَ نُزَلَّاه

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের ব্যাপারে কি করবেন এখানে তিনি তারই খবর দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্লামে যাওয়ার পূর্বেই জাহান্লাম এবং ওর শান্তি অবলোকন করবে। তাদেরকে ঐ জাহান্লামের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হবেই এই বিশ্বাস রেখে ওর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই তারা চরমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে ছেঁচড়িয়ে টেনে আনা হবে। ওর সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেকটি লাগামের উপর সত্তর হাজার করে ফেরেশতা থাকবে ।

এই কাফিররা পার্থিব সারা জীবনে নিজেদের চক্ষু ও কর্ণকে বেকার করে রেখেছে। না তারা সত্যকে দেখেছে ও শুনেছে এবং না আমল করেছে। তারা শয়তানের সঙ্গী হয়েছে এবং রহমানের (আল্লাহর) স্মরণ থেকে উদাসীন রয়েছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের বাতিল মা'বৃদরাই তাদের পুরো মাত্রায় উপকার করবে। আর তাদের সমস্ত বিপদ–আপদ দূর করে দেবে। এটা কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং তারা তাদের ইবাদতকেও অস্বীকার করে বসবে। সেইদিন (কিয়ামতের দিন) তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে। এই কাফিরদের বাসস্থান তো জাহান্নাম। এই জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত রয়েছে।

১০৩। বলঃ আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো তাদের যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত?

১০৪। ওরাই তারা, পার্থিব জ্বীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎ কর্ম করছে। بِالْآخُسِرِيْنَ أَعْمَالُانُ بِالْآخُسِرِيْنَ أَعْمَالُانُ (١٠٤) الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعُيْهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدَّنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ الْحَيْوةِ الدَّنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ النَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًاه

পারাঃ ১৬

১০৫। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়; ফলে, তাদের কর্ম নিক্ষল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোন শুরুত্ব থাকবে না।

১০৬। জাহান্নাম, ওটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাস্লদেরকে গ্রহণ করেছে বিদ্রুপের বিষয় রূপে। (١٠٥) أُولِيكَ الَّذِينَ كَفُرُوا بِالْيَ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فَلَا مُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَلِمَةِ وَزُنَّاهِ

(۱۰۶) ذلیک جَزَاؤُهُمْ جَهُنَّمُ بِـمَا کُفُرُوا وَاتَّخُذُوا ایتِی وَرُسُلِی هُزُوا ن

হ্যরত মুসআ'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি আমার পিতা অর্থাৎ হযরত সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) আল্লাহ তাআ'লার 🔏 🕉 এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এর দ্বারা কি হারুরিয়া বা খারেজীর্দেরকে বুঝানো হয়েছে?'' তিনি উত্তরে বলেনঃ ''না, বরং এর দ্বারা ইয়াহদী ও খৃস্টানরা উদ্দেশ্য। ইয়াহদীরা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর খৃস্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে. সেখানে খাদ্য ও পানীয় কিছুই নেই। হাঁ তবে খারেজীরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তার পর ভঙ্গ করে দিয়েছে।" <sup>১</sup> হযরত সা'দ (রাঃ) খারেজীদেরকে ফাসেক বলতেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীদের মতে এর দ্বারা খারেজীরাই উদ্দেশ্য। ভাবার্থ এই যে, এই আয়াত দ্বারা যেমন ইয়াহদী ও খৃস্টানরা উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে খারেজীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতিট সাধারণ। যে কেউই আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত ও আনুগত্য ঐ পস্থায় করবে, যে পন্থা আল্লাহ তাআ'লার নিকট পছন্দনীয় নয়, তারা সবাই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা নিজেদের আমলে খুশী হয় এবং মনে করে নেয় যে. তারা আখেরাতের পাথেয় অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিয়েছে এবং তাদের নেক আমল আল্লাহ তাআ'লার নিকট পছন্দনীয় ও তাদের সং ১.এটা ইমাম বখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমলের বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাদের আমল আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনীয় নয়, বরং বর্জনীয়। তারা ভুল ধারণাকারী লোক।

এটা মক্কায় অবতারিত আয়াত। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, মক্কায় অবতারিত আয়াতগুলি দ্বারা ইয়াহৃদী ও খৃস্টানদেরকে সম্বোধন করা হয় নাই এবং তখন পর্যন্ত খারেজীদের তো কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং ঐ শুরুজনদের উদ্দেশ্য এটাই যে, আয়াতের সাধারণ শব্দগুলি এদের সবাইকে এবং এদের মত অন্য যারা রয়েছে তাদের সবাইকে এই ছুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন সূরায়ে গা'শিয়াতে রয়েছেঃ

وُجُونَ يُومَيِّنِ خَاشِعَةً عَامِلَةً ثَا صِبَةً - تَصَلَى نَالَّاحَا مِيَةً ـ

অর্থাৎ ''বহু মুখমণ্ডল সেই দিন লাপ্ত্ব্তি, কস্টভোগী (এবং কস্টভোগের দরুন) কাতর হবে। (তারা) দগ্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে।'' (৮৮ঃ ২-৪) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلُنَهُ هَبَاءُ مَنْ أُورًا

অর্থাৎ ''সামনে বেড়ে গিয়ে আমি তাদের কৃত সমস্ত আমলকে বেকার ও মূল্যহীন করে দিবো।'' (২৫ঃ ২৩) আর এক জায়গায় আছেঃ

و النَّذِينَ كَفَرُوا اعْمَالُهُ مُركسَدا بِ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَا الْمُعْمَانُ مَا الْمُعْمَانُ مَاءً طُحَتَى إِذَا جَاءَةُ لَحْ يَجِدُهُ شَيْعًا .

অর্থাৎ ''যারা কাফির, তাদের আমলসমূহ যেন একটি মরুভূমির মরিচিকা, পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে; শেষ পর্যন্ত যখন ওর নিকট পৌঁছে তখন ওকে কিছুই পায় না।'' (২৪ঃ ৩৯)

এরা ঐ সব লোক যারা নিজেদের পস্থায় ইবাদত ও আমল তো করে এবং মনেও করে যে, তারা অনেক কিছু পূণ্যময় কাজ করলো এবং সেগুলো আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহণীয় ও পছন্দনীয়। কিন্তু তাদের ঐ আমলগুলো আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশিত পস্থায় ছিল না এবং তাঁর রাসূলের (সঃ) নির্দেশ মুতাবেকও ছিল না বলে সেগুলো গ্রহণীয় হওয়ার পরিবর্তে বর্জনীয় হয়ে গেলো এবং প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় হয়ে গেলো। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর রাস্লের (সঃ) রিসালাতের সমস্ত প্রমাণ তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা ওগুলি হতে চক্ষু বন্ধ করে নেয় এবং মেনে নেয়ার পরেও অমান্য করে। তাদের পুণ্যের পাল্লা সম্পূর্ণ শূন্য থাকবে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেহেনঃ 'কিয়ামতের দিন একটি মোটা তাজা ও ভারী ওযনের লোককে আনয়ন করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার কাহে তার ওজন একটি মশার পাখার সমানও হবে না।" তারপর তিনি বলেনঃ "তোমরা ইচ্ছা করলে–

े " فَلَا نُقِيامُ وَ الْقِيامَةِ وَزُنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমের রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, খুব বেশী পানা হারকারী মোটা তাজা লোককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লার সামনে হাজির করা হবে। কিন্তু তার ওজন শস্যের দানার সমানও হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন।

মুসনাদে বায্যারে রয়েছে যে, একজন কুরায়েশী হুল্লা (লম্বা পোষাক বিশেষ) পরিধান করে অহংকার ভরে রাসুলুল্লাহর (সঃ) পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বুরাইদাকে (রাঃ) বলেনঃ "এই লোকটি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের আল্লাহ তাআ'লার নিকট কিয়ামতের দিন কোনই ওজন হবে না।" মারফ্ হাদীসের মত হযরত কা'বের (রাঃ) উক্তিও বর্ণিত আছে।

এটা হচ্ছে তাদের কুফরী, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলদেরকে বিদ্রূপের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করারই প্রতিফল।

১০৭। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে ফিরদাউসের উদ্যান।

১০৮। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থান কামনা করবে না। (۱۰۷) إِنَّ النَّذِيثُنَ أَمَّنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفُرُدُوسِ نُزُلاً فِي (۱۰۸) خُلِدِيْنَ فِينُهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সংকর্মশীল বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে, ওরাই যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁর রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে এবং তাদের কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তাদের জন্যে রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হচ্ছে রোমীয় বাগান। কা'ব (রাঃ) সুদ্দী (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) বলেন, যে, ওটা হলো এমন বাগান যাতে আঙ্গুরের গাছ রয়েছে। আবৃ উমামা (রঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হলো বেহেশতের নাভী স্বরূপ। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হলো বেহেশতের নাভী স্বরূপ। কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, ফিরদাউস হলো সর্বোত্তম জান্নাত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা আল্লাহ তাআ'লার নিকট জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করবে, তখন তাঁর কাছে ফিরদাউসের জন্যে প্রার্থনা করো। কেননা, ওটাই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। ওখান হতেই জান্নাতের নহরগুলি প্রবাহিত হয়।"

এটাই হবে তাদের অতিথিশালা। সেখানে তারা অতিথি হিসেবে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না এবং বের হবার তারা কামনাও করবে না। কেননা, ওর চেয়ে সুখময় স্থান আর নেই। সেখানে সর্বপ্রকারের উচ্চমানের জীবনোপকরণের সুব্যবস্থা রয়েছে। কোন কিছুরই অভাব নেই। একের পর এক রহমত আসতেই থাকবে। সুতরাং দৈনন্দিন আগ্রহ, প্রেম-প্রীতি এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। মনে কোন বিরক্তি আসবে না বরং ওরই প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন, তারা এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবে না। অর্থাৎ তারা এটা ছাড়া অন্যটা পছন্দ করবে না এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু ভালবাসবে না। এখান ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় তারা যেতেও চাবে না।

১০৯। বলঃ আমার প্রতিপালকের
কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে
সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে
আমার প্রতিপালকের কথা শেষ
হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে
যাবে সাহায্যার্থে এর মত
আরেকটি সমুদ্র আনলেও।

(۱۰۹) قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا٥ رَبِّى وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا٥ আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝবার জন্যে দুনিয়ায় ঘোষণা করে দাওঃ যদি ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্র সমূহের সমস্ত পানিকে কালি বানানো হয়, অতঃপর আল্লাহর গুণাবলীর বাক্যসমূহ তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ, তাঁর গুণাবলীর কথা এবং তাঁর নিপুণতার কথা লিখতে গুরু করা হয়, তবে এই সমুদ্র কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হবে না। যদিও আবার আরো এইরূপ সমুদ্র আনয়ন করা হয়, এরপর আবারও আনয়ন করা হয় তবুও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর নৈপুণ্য এবং তাঁর দলীল প্রমাণাদির বর্ণনা শেষ হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ

وَكُوْاَتُ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ لَقُلَامٌ وَالْبَحْرِيمَـدُهُ مِـنَ مَدْ مِدْدُورِيمَـدُو مَا يَوْرَدُ مِنْ شَجَرَةٍ لَقَلَامٌ وَالْبَحْرِيمَـدُهُ مِـنَّ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ابْحَرِمَا نَفِدَتَ كَلِمْتَ اللّهِ لَا إِنَّ اللّهُ عَزْيَزَحَكِيبُـمَـ

অর্থাৎ ''সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রয়েছে, যদি তা সমস্তই কলম হয় আর এই যে সমুদ্র রয়েছে, তা ব্যতীত এইরূপ আরো সাতটি সমুদ্র (কালির স্থল) হয়, তবুও আল্লাহর (গুণাবলীর) বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (৩১ঃ ২৭)

সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু, যতটুকু সমুদ্রের পানির একটি ফোঁটা ওর সমস্ত পানির তুলনায়। সমস্ত পাছের কলমগুলি লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে, সমুদ্রের পানির সমস্ত কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তথাপি আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা ও গুণাবলীর বাক্য সমূহ তেমনই থেকে যাবে যেমন ছিল। তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসা অপরিমিত ও অসংখ্য। কে এমন আছে যে, আল্লাহর সঠিক ও পূর্ণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে? এমন কে আছে যে, তাঁর পূর্ণ প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করতে পারে? নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ঐরপই যেরূপ তিনি নিজে বলেছেন। আমরা তাঁর যতই প্রশংসা করি না কেন তিনি তার বহু উর্ধে। এটা স্মরণ রাখার দরকার যে, সারা দুনিয়ার তুলনায় একটি সরিষার দানা যেমন, জান্নাত ও আথেরাতের নিয়ামতরাজির তুলনায় সারা দুনিয়ার নিয়ামত ঠিক তেমনই।

১১০। বলঃ আমি তো তোমাদের
মতই একজন মানুষ, আমার
প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে,
তোমাদের মা'বৃদ একমাত্র
মা'বৃদ; সুতরাং যে তার
প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা
করে সে যেন সংকর্ম করে ও
তার প্রতিপালকের ইবাদতে
কাউকেও শরীক না করে।

رَبِّ الْهُ كُمْ الْهُ وَالْسَمَّا أَنَا بَشَرُ الْمَا ال

হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলেন যে, সর্বশেষ আয়াত যা রাস্লুল্লাহর (সঃ) উপর অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাওঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে থাকো তবে এই কুরআনের মত একটি কুরআন তোমরাও আনয়ন কর। দেখো, আমি কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তো নই। তোমরা আমাকে যুলকারনাইনের ঘটনা জিজ্ঞেস করেছো এবং গুহাবাসীদের ঘটনা সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছো। আমি তাদের সঠিক ঘটনা তোমাদের সামনে বর্ণনা করে দিয়েছি যা প্রকৃত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। যদি আমার কাছে আল্লাহর ওয়াহী না আসতো, তবে আমি এসব অতীতের ঘটনা সঠিকভাবে কি করে তোমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারতাম? জেনে রেখো যে, সমস্ত ওয়াহীর সারমর্ম হচ্ছেঃ তোমরা একত্ববাদী হয়ে যাও, শিরক পরিত্যাগ কর, আমার দাওয়াত এটাই। তোমাদের যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বিনিময় ও পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন শরীয়ত অনুযায়ী আমল করে এবং শির্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। এ দুটো রুকন ছাড়া কোন আমলই আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমলে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং সুন্নাতের মৃতাবেক হতে হবে।

হযরত তাউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ"হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এমন অনেক ভাল কাজ করি যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি এবং সাথে সাথে এটাও চাই যে, লোকেরা আমার আমল দেখুক (ও আমার সুনাম করুক! আমার এ ব্যাপারে হুকুম কি?)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার একথার কোন জবাব দিলেন না। তখন فَكَنُ كَانَ । এই আয়াতিটি অবতীর্ণ হয়। كَانَ الْخِ

বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত উবাদা' ইবনু সামিতকে (রাঃ) জিজ্জেস করেঃ "একটি লোক নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান খায়রাত করে এবং হজ্ব করে, আর এগুলি দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং এটাও চায় যে, তার প্রশংসা করা হোক (তার ব্যাপারে হুকুম কি?)।" উত্তরে হযরত উবাদা ইবনু সা'মিত (রাঃ) বলেনঃ "তার এই সমুদয় ইবাদতই বৃথা হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমার কোন শরীক নেই। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করে, তার সমুদয় ইবাদত তারই জন্যে। তাতে আমার কোনই প্রয়োজন নেই।"

হযরত আবৃ সাঈদ খদুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা পালাক্রমে রাস্লুল্লাহর (সঃ) কাছে আসতাম এবং রাত্রি যাপন করতাম। তাঁর কোন কাজ থাকলে তিনি বলে দিতেন। এরূপ লোকের সংখ্যা অনেক ছিল। একদা রাত্রে আমরা পরস্পর আলাপ আলোচনা করছিলাম এমন সময় রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা এ সব কি সলা পরামর্শ করছো?" উত্তরে আমরা বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তাওবা করছি, আমরা মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং আমাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছিল।" তখন তিনি বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও বেশী ভয়াবহ বিষয়ের খবর দেবো? সেটা হচ্ছে গোপন শির্ক যে, মানুষ অন্য মানুষকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে।" ব

ইবনু গানাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি ও হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) জাবিয়ার মসজিদে গমন করি। সেখানে হযরত উবাদা ইবনু সা'মিতের (রাঃ) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধারণ করেন এবং তাঁর ডান হাত দ্বারা হযরত আবুদ দারদার (রাঃ) বাম হাত ধরেন এবং এইভাবে আমরা তিনজন কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। অতঃপর তিনি আমাদের দু'জনকে সম্বোধন করে বললেনঃ "দেখুন! যদি আপনাদের কোন একজন অথবা দু'জনই কিছুদিন বয়স পান তবে খুব সম্ভব যে, আপনারা ঐ সময়কেও দেখতে পাবেন যে, যারা

১.এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুরসাল।

২.এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) যবান থেকে কুরআন শিক্ষা করেছেন এরূপ ভাল লোক হালালকে হালাল.ও হারামকে হারাম জেনে প্রত্যেক হুকুমকে যথাস্থানে রেখেছেন্ তাঁরা আগমন করবেন এবং জনগণের মধ্যে তাঁদের কদর ও মর্যাদা এমনই হবে যেমন মৃতগাধার মাথা।" আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা চলছিল এমন সময় হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) ও হযরত আউফ ইবনু মা'লিক (রাঃ) আমাদের কাছে এসে পড়লেন এবং বসে গিয়েই হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) বললেনঃ ''হে লোক সকল! আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ওটারই ভয় করছি যা রাস্লুল্লাহর (সঃ) মুখে শুনেছি। অর্থাৎ গোপন প্রবৃত্তি ও শির্ক।" একথা শুনে হযরত উবাদা (রাঃ) ও হযরত আবৃদ দারদা (রাঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ ক্ষমা করুন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেছিলেনঃ ''এই আরব উপদ্বীপে শয়তানের উপাসনা করা হবে এর থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে গোপন কুপ্রবৃত্তি ও কামভাব, এটা আমাদের জানা আছে। এটা হচ্ছে দুনিয়া ও স্ত্রী লোকদের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। কিন্তু হে শাদ্দাদ (রাঃ)! এই শির্ক আমাদের বোধগম্য হয় না যা থেকে আপ'নি আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন।" তখন শাদ্দাদ (রাঃ) বলতে লাগলেনঃ "আচ্ছা বলুন তো, একটি লোক অন্যদেরকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান খায়রাত করে, আপনার মতে তার হুকুম কি? সে শির্ক করলো কি?" সবাই সমস্বরে বলে উঠলেনঃ ''হাঁ, অবশ্যই ঐ ব্যক্তি মুশরিক।'' তিনি তখন বললেনঃ "আমি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে দেখাবার জন্যে রোয়া রাখে সে মুশরিক এবং যে ব্যক্তি জনগণের মধ্যে নিজেকে দাতা হিসেবে পরিচিত করার জন্যে দান খায়রাত করে সেও মুশরিক।" একথা শুনে হযরত আউস ইবনু মালিক (রাঃ) বললেনঃ "এটা হতে পারে না যে, যে আমল আল্লাহ তাআ'লার জন্যে হবে তা তিনি কবুল করবেন এবং যা অন্যের জন্যে তা তিনি বর্জন করবেন।" হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) তখন বলেনঃ এটা কখনো হতে পারে না। আমি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ''আমি সবচেয়ে বড় অংশীদার। যে কেউ আমার সাথে কোন আমলে অন্যকে শরীক করে, আমি তখন আমার অংশও ঐ অন্যকেই প্রদান করি। আর আমি অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবেই আংশিক ও পূর্ণ সব কিছুই পরিত্যাগ করি।" <sup>১</sup>

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, একদা হযরত শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) ক্রন্দন করতে শুরু করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ''আপনাকে কিসে

১.এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কাঁদালো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "একটি হাদীস আমার শ্বরণ হয়েছে এবং ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ 'আমি আমার উন্মতের ব্যাপারে শির্ক ও গোপন কুপ্রবৃত্তিকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করি।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আপনার পরে কি আপনার উন্মত শির্ক করবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হাঁ, শুনো! তারা সূর্য, চন্দ্র, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না বটে, কিন্তু তারা আমলে রিয়াকারী করবে (লোক দেখানো আমল করবে)। গোপন কামভাব এই যে, সকালে রোযা রাখলো এবং যখন প্রবৃত্তির চাহিদার কোন কিছু সামনে আসলো তখন রোযা হেড়ে দিলো।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন বলবেনঃ ''আমি হলাম সবচেয়ে উত্তম শরীক। আমার সাথে যে কেউ অন্যকে শরীক করে, আমি আমার নিজের অংশটাও ঐ শরীককে প্রদান করি।'' ২

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''আমি হলাম শরীকদের মধ্যে সর্বোত্তম শরীক। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে মিলিত করে, আমি তার থেকে মুক্ত এবং তার ঐ সমস্ত আমল ঐ অন্যের জন্যেই।'' ত

হযরত মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শির্ককেই সবচেয়ে বেশী ভয় করছি।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ছোট শির্ক কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "রিয়া (লোক দেখানো কাজ)। কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার সময় আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ "যাও, যাদের জন্যে তোমরা আমল করতে তাদের কাছেই প্রতিদান প্রার্থনা করো। দেখোতো, তাদের কাছে প্রতিদান বা পুরস্কার পাবে কি?" <sup>8</sup>

আবৃ সাঈদ ইবনু আবি ফুযালা' আনসারী (রাঃ) যিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেনঃ আমি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) বলতে ওনেছিঃ ''যখন আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্তকে জমা করবেন এমন

এ হাদীসটি সুনানে ইবনু মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি হাফিয আবৃ বকর বাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩.এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছে।

একদিন যেই দিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, সেই দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেনঃ 'যে ব্যক্তি তার কোন আমলে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও মিলিয়ে নিয়েছে, সে যেন তার ঐ আমলের বিনিময় অন্যের কাছেই চেয়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা শরীকদের শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া।" ১

হযরত আবৃ বাকরা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্যে আমল করেছে, লোকদেরকে দেখিয়েই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের আমলের কথা লোকদেরকে শুনিয়েছে (এবং এভাবে প্রশংসা লাভ করেছে), তাকে শাস্তিও মানুষকে শুনিয়েই দেয়া হবে।" ই হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতেও অনুরূপ রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সং আমল করে গর্ব প্রকাশকারীকে আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন, তার চরিত্র নস্ট করবেন এবং সে জনগণের দৃষ্টিতে হেয় ও লাঞ্ছিত হবে।"এটা বর্ণনা করার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। ত

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন মানুষের সৎ কার্যাবলীর মোহর লাগানো পুস্তিকা আল্লাহ তাআ'লার সামনে পেশ করা হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ "ওটা নিক্ষেপ কর, এটা কবুল কর। ওটা কবুল কর এবং এটা নিক্ষেপ কর।"ঐ সময় ফেরেশতাগণ আর্য করবেনঃ "হে আমানের প্রতিপালক! এই লোকটির আমলসমূহ তো আমরা ভাল বলেই জানি'!" উত্তরে মহান আল্লাহ বলবেনঃ "যে আমলগুলি আমি নিক্ষেপ করতে বলেছি সেগুলি শুধু আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাতে রিয়াকারী বা লোক দেখানো উদ্দেশ্যও ছিল। আজ আমি শুধু ঐ আমলগুলিই কবুল করবো যেগুলি একমাত্র আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। 8

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্ (রঃ) এটাকে মুহাম্মদের (রঃ) হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি হা'ফিষ আবৃ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ''যে মানুষকে দেখাবার ও শুনবার জন্যে দণ্ডায়মান হয় সে আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত না সে বসে পড়ে।''

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মানুষের দেখা অবস্থায় ধীরে সুস্থে ভালভাবে নামায পড়ে এবং একাকী পড়ার সময় অমনোযোগের সাথে তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করে ফেলে, সে তার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত আল্লাহকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আমীর মুআ'বিয়া (রাঃ) এই আয়াতটিকে কুরআনের শেষ আয়াত বলেছেন। কিন্তু তাঁর এই উক্তিটি জটিলতা মুক্ত নয়। কেননা, সূরায়ে কাহ্ফ পুরোপুরি ভাবে মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এরপর মদিনায় বরাবরই দশ বছর পর্যন্ত কুরআন কারীম অবতীর্ণ হতে থাকে। তাহলে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ এইটি শেষ আয়াত এই হিসেবে যে, এটা অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানুসূখ হয় নাই এবং ওর হুকুমেরও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

একটি খুবই গারীব হাদীস হা'ফিয আবূ বকর বায্যার (রঃ) স্বীয় কিতাবে আনয়ন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি

এই আয়াতটি রাত্রিকালে পাঠ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে এতো বড় নূর (জ্যোতি) দান করবেন যা আদন হতে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

এ হাদীসটি আবৃ ইয়ালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।



## সূরায়ে মারইয়াম, মক্কী

(৯৮ আয়াত, ৬ রুকৃ')

سُورة مريم مكية (أيائها: ٩٨، رُكُوعَاتُها: ٦)

এই সূরার প্রারম্ভিক আয়াতগুলি হযরত জা'ফর ইবুন আবি তা'লিব (রাঃ) আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁর সভাসদ বর্গের সামনে পাঠ করেছিলেন।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

- ১। কাফ্-হা-ইয়া-আঈন- সা'দ:
- ২। এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস যাকারিয়ার (আঃ) প্রতি।
- ৩। যখন সে তার প্রতিপালককে
   আহবান করেছিল নিভৃতে।
- ৪। সে বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মন্তক ওলোচ্জ্বল হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হই নাই।
- ৫। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দ্বীনকে ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আপনি আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী।

- بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ( (١) كَهَيْعُصُ ٥
- (٢) ذِكُرُّ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﷺ
- (٣) َ إِذْ نَادٰي رَبَّهُ نِدَاءٌ خَفِيًّا ﴿
- (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّنُ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّنُ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ اَكُنْ بِدُعَاٰبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٥ بِدُعَاٰبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٥
- (٥) وَإِنِّيُّ خِفُتُ النَّمُوَالِيَ مِنُ وَرَآءٍ يُ وَكَانَتِ امْسَرَآتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِيُ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيَّاهُ

১.এটা 'মুসনাদে আহমাদ' ও 'সীরাতে মূহাম্মদ ইবনু ইসহাক' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

৬। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব পাবে ইয়াকূবের (আঃ) বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন সন্তোষভান্ধন। (٦) يَسْرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ الْ يَعْفُوبَ فَصَرِ يَعْفُوبَ فَواجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ٥

এই সুরার প্রারম্ভে যে পাঁচটি অক্ষর রয়েছে এ গুলিকে 'হুরুফে মুকান্তাআহ' বলা হয়। সুরায়ে বাকারার তাফসীরের প্রারম্ভে আমরা এগুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তাআ'লার বান্দা ও নবী যাকারিয়ার (আঃ) প্রতি তাঁর যে দয়া ও অনুগ্রহ নাযিল হয় তারই বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। زَكْتُ يُتُ শব্দিটি এক কিরুআতে ﴿ كَالِرِيُّ রয়েছে ৷ تُكَرِيُّكُ শব্দটির مَد শব্দিটির উভয় কিরআতই মশহূর বা প্রসিদ্ধ। তিনি বাণী ইসরা**ঈলে**র এক অতি খ্যাতি সম্পন্ন নবী ছিলেন। সহীহ বখারীতে রয়েছে যে. তিনি ছতার ছিলেন এবং এ কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তাঁর এই প্রার্থনা ছিল লোকদের কাছে স্বাভাবিক এবং তাদের মনে খেয়াল জাগতে পারে যে, বুড়ো বয়সে তাঁর সন্তান লাভের চাহিদা হয়েছে, তাই তিনি নিভৃতে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। তাঁর নিভতে ও নির্জনে প্রার্থনা করার আর একটি কারণ এই যে, নির্জনে ও নিভৃতে প্রার্থনা আল্লাহ তাআ'লার নিকট খুবই প্রিয়। এ প্রার্থনা তাড়াতাডি কবুল হয়ে থাকে। খোদাভীরু অন্তরকে আল্লাহ তাআ'লা খুব ভালরপ্তাই জানেন। ধীরে ধীরে ও চুপি চুপি কথা বললেও তিনি পূর্ণরূপে শুনতে পান। পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, তিনি রাত্রে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন যখন তাঁর পরিবার পরিজন ও সঙ্গী সাথীরা ঘুমিয়ে থাকতেন। অর্থাৎ আমি তোমার সামনে হাজির আছি, তোমার সামনে আমি বিদ্যমান রয়েছি, তোমার সন্মুখে আমি উপস্থিত রয়েছি।" হযরত যাকারিয়া (আঃ) প্রার্থনায় বলেনঃ ''হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মাথার চুল পেকে সাদা হয়েছে।'' এর দ্বারা তিনি দুর্বলতা ও বার্ধক্যকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের ও বাইরের দুর্বলতা আমাকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে।

তিনি আরো বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে প্রার্থনা করে আমি তো কখনো ব্যর্থ মনোরথ হই নাই এবং আপনার দরবার হতে কখনো শূন্য হস্তে ফিরে যাই নাই। বরং যখনই যা কিছু চেয়েছি তাই আপনি আমাকে দান করেছেন।"

কাসাঈ (রঃ) 
ক্রিক কর্টিকে ক্রিটিকে ক্রিক্তির পড়েছেন অর্থাৎ ও অক্ষরে সাকিন বা জ্বম দিয়ে পড়েছেন। এর দ্বারা ব্রন্ধানো হয়েছে। ১

এটা মনে করা কখনো উচিত নয় যে, হযরত যাকারিয়ার (আঃ) মাল-ধন এদিক ওদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কেননা, নবীগণ (আঃ) এর থেকে সম্পর্ণরূপে পবিত্র। তাঁরা যে এই উদ্দেশ্যে সন্তান লাভের প্রার্থনা জানাবেন যে, সন্তান না থাকলে তাঁর মীরাছ বা উত্তরাধিকার দুরের আত্মীয়দের মধ্যে চলে যাবে. এটা হতে তাঁদের মর্যাদা বহু উর্ধের। দ্বিতীয়তঃ এটাও প্রকাশমান যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ) সারাজীবন ধরে ছতারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে কি এমন সম্পদ থাকতে পারে যার জন্য তিনি এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে. ঐ সম্পদ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যাবে? নবীগণ তো এমনিতেই সারা দুনিয়া হতে. অধিক মাল হতে বহু দুরে সরে থাকেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের তো কোন আকর্ষণই থাকে না। তৃতীয় কারণ এটাও যে, কয়েকটি সনদে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন! ''আমরা নবীদের দল ওয়ারিছ বানাই না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই সবই সাদকারূপে পরিগণিত হয়।" জামে' তিরমিযীতেও সহীহ সনদে এ হাদীস রয়েছে। সূতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, হযরত যাকারিয়া যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট পুত্রের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর ওয়ারিছ হবেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবুওয়াতের

ফারায়েবের পরিভাষায় আল্লাহর কিতাবে যাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে ঐ সব ওয়ারিসকে আসহাবে ফুরুয় বলা হয়। এই আসহাবে ফুরুয়কে অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ য়ে ওয়ারিছরা পেয়ে থাকে তাদেরকে আসাবা বলা হয়।

ওয়ারিছ, মাল-ধনের ওয়ারিছ নয়। এ জন্যে তিনি বলেছিলেনঃ ''সে আমার ওয়ারিছ হবে ও আ'লে ইয়াকৃবের (আঃ) ওয়ারিছ হবে।''যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمُ لُنُ دَاوَدَ

অর্থাৎ ''সুলাইমান (আঃ) দাউদের (আঃ) ওয়ারিছ হলেন। (২৭ঃ ১৬) অর্থাৎ নবুওয়াতের ওয়ারিছ হলেন, ধন-মালের ওয়ারিছ নয়। অন্যথায় মালে তো অন্য ছেলেরাও ওয়ারিছ হয়। কাজেই মালে বিশেষত্ব বুঝায় না। চতুর্থ কারণ এটাও যে, ছেলে ওয়ারিছ হওয়া তো সাধারণ কথা। এটা সবারই মধ্যে এবং সমস্ত মায্হাবে আছে। সুতরাং এটার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, হযরত যাকারিয়া (রাঃ) নিজের প্রার্থনার এই কারণ বর্ণনা করবেন। এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ উত্তরাধিকার একটা বিশেষ উত্তরাধিকার ছিল এবং সেটাও হলো নবুওয়াতের উত্তরাধিকার । যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ''আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদ্কারূপে পরিগণিত।'' মুজ্জাহিদ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইল্মের উত্তরাধিকার। হযরত যাকারিয়া (আঃ) হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবৃ সা'লেহ (রঃ) বলেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তিনিও তাঁর বড়দের মত নবী হবেন। হাসান (রঃ) বলেন যে, নুবওয়াত ও ইলমের ওয়ারিছ হবেন। সুদ্দীর (রঃ) উক্তি এই যে, হযরত যাকারিয়ার (আঃ) উদ্দেশ্য ছিলঃ আমার ঐ সন্তান আমার ও আলে ইয়াকৃবের (আঃ) ওয়ারিছ হবে।

মুসনাদে আবদির রায্যাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা হযরত যাকারিয়ার (আঃ) উপর দয়া করুন! তাঁর মালের ওয়ারিছের কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ লৃতের (আঃ) উপর রহম করুন! তিনি সুদৃঢ় দুর্গের আকাংখা করে ছিলেন।" তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা আমার ভাই যাকারিয়ার (আঃ) উপর রহম করুন! তিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে একজন ওয়ালী দান করুন, যে আমার ও আলে ইয়াকৃবের ওয়ারিছ হবে।" তিনি আরো বলেনঃ "হে আল্লাহ! তাকে পছন্দনীয় গোলাম বানিয়ে দিন এবং এমন দ্বীনদার ও দিয়ানতদার বানিয়ে দিন যে, যেন আপনার মুহাব্বাত ছাড়াও সমস্ত সৃষ্টজীব তাকে মুহাব্বাত করে। সবাই যেন তার ধর্ম ও চরিত্রকে পছন্দনীয় ও প্রেম প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে।"

১. কিন্তু এই সব হাদীসই মুরসাল। সাহাবী (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেন নাই, তাবেয়ী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এগুলো বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের সমকক্ষতা লাভ করতে রাখে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭। তিনি বললেনঃ হে যাকারিয়া
(আঃ)! আমি তোমাকে এক
পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার
নাম হবে ইয়াহ্ইয়া (আঃ);
এই নামে আমি পূর্বে কারো
নামকরণ করি নাই।

(٧) يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِهِ اسْمُهُ يَحْيلِي لَهُ نَجْعَلُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٥

হযরত যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনা কবুল হয় এবং তাঁকে বলা হয়ঃ তুমি একটি সন্তানের সুসংবাদ শুনে নাও, যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া (আঃ)। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

هُنَالِكَ دَعَاذَكِرِيّارَبُهُ عَنَالَ رَبِّهُ مِنْ لِلْ مِنَ لَا أَنْكَ دُرِيّةً طَيِّبَةً عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ فَا دَتُهُ لَمُ لَكِكَةً وَهُوَقَائِرُ يُسِيّدُ فِي الْمِحْرَابِ لا أَنّ اللّهُ يَبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةً مِنْ اللّهِ وَسَبِيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيّنًا مِسْنَ الصَّلِحِيثُنَ -

অর্থাৎ ''তখন যাকারিয়া (আঃ) প্রার্থনা করলো স্বীয় প্রভূর নিকট, বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! দান করুন আমাকে আপনার নিকট হতে কোন উত্তম সন্তান; নিশ্চয় আপনি খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী। অতঃপর তাকে ফেরেশতারা ডেকে বললোঃ যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলঃ আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়ার (আঃ)। তাঁর অবস্থা এই হবে যে, তিনি সমর্থনকারী হবেন 'কালেমাতুল্লাহর' (নবুওয়াতে ঈসা আঃ) এবং সরদার হবেন ও স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবেন, আর নবীও হবেন এবং উচ্চ স্তরের সুসভ্যও হবেন।" (৩ঃ ৩৮-৩৯)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, তাঁর পূর্বে এই নামের কোন মানুষ ছিল না। এটাও বলা হয়েছে যে, তাঁর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত কেউ হবে না। 'سَمِيًّا' শব্দের এই অর্থই هَلُ تَكُنُمُ لَكُ سَمِيًّا এই আয়াতেও রয়েছে। এ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর পূর্বে কোন বন্ধ্যা স্ত্রী লোকের এইরূপ সন্তান হয় নাই। হযরত যাকারিয়ার কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং তাঁর স্ত্রীও পূর্ব হতেই সন্তানহীনা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত সারা (আঃ) এই দু'জনও সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ ্ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সন্তানহীনা ও বন্ধ্যা ছিলেন বলেই যে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তা নয়। বরং তাদের বিস্ময় প্রকাশের কারণ ছিল তাঁদের ঐ চরম বার্ধক্যের অবস্থায় সন্তান লাভ। হযরত যাকারিয়ার (আঃ) ঐ পূর্ণ বার্ধক্য অবস্থা পর্যন্ত কোন সন্তানই জন্মগ্রহণ করে নাই এবং তাঁর স্ত্রী তো প্রথম থেকেই বন্ধ্যা ছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) অবস্থা তো ছিল এর বিপরীত। কারণ, তখন থেকে তেরো বছর পূর্বে তো তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই বন্ধ্যা হওয়ার কারণে তিনি বিশ্মিত হন নাই। বরং অত্যস্ত বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের (ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ শুনেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সারাও (রাঃ) ঐ সুসংবাদ শুনে আশ্চর্যান্বিতা হয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ ''এই চরম বার্ধক্যের অবস্থায় আমার সন্তান হবে এটা কেমন কথা? আর আমার স্বামীও তো সীমাহীন বন্ধ। এটাতো চরম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে।" তাঁর এ কথা ওনে ফেরেশতারা বলেছিলেনঃ ''আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় প্রকাশ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি তো আল্লাহর বিশেষ রহমত ও তাঁর বিবিধ বরকতসমূহ (নাযিল হয়ে আসছে) নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য, মহামহিমান্বিত।"

৮। সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌছে গেছি!

৯। তিনি বললেনঃ এই রূপই হবে; তোমার প্রতিপালক বললেনঃ এটা আমার জ্বন্যে সহজ্ব সাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। (٨) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِيُ غُلمُ وكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغُتُ ثُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيلًا ٥

(٩) قَالَ كَذٰلِكَ ثَّفَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ٥ হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর প্রার্থনা কবুল হওয়ার ও নিজের সন্তান হওয়ার সুসংবাদ শুনে আনন্দ ও বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন যে, বাহ্যতঃ তো এটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। কেননা স্বামী স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই শুধু নৈরাশ্যই বিরাজ করছে। স্ত্রী বন্ধ্যা, এই পর্যন্ত তার ছেলে মেয়েই হয়নি। আর তিনি শেষ পর্যায়ের বৃদ্ধ। তাঁর অস্থি গুলিও তো মজ্জাহীন হয়ে গেছে। তিনি একেবারে শুম্ক ভালের মত হয়ে গেছেন এবং তাঁর স্ত্রীও তো থুড়থুড়ে বুড়ী। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁদের সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? তাই, তিনি আনন্দিত ও বিশ্মিত হয়েই বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে এর অবস্থা জানতে চান। হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে য়ে, তিনি বলেনঃ 'সমস্ত সুন্নাত আমার জানা আছে। কিন্তু আমি জানি না য়ে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) যুহরে ও আসরে পড়তেন কিনা এবং এটাও জানি না য়ে, তিনি ক্রিট্র বলতেন। তাঁ বিলার পর

ফেরেশ্তারা উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তো এটা ওয়াদাই করেছেন যে, এই অবস্থাতেই এই স্ত্রী হতেই তিনি আপনাকে ছেলে দান করবেন। তাঁর কাছে এ কাজ মোটেই কঠিন নয়। এর চেয়ে বেশী বিশ্ময়কর এবং এর চেয়ে বড় শক্তির কাজ তো তোমরা স্বয়ং দেখেছো এবং সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব, যা কিছুই ছিল না, আল্লাহ তাআ'লাই বানিয়েছেন। সুতরাং যিনি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি কি তোমাদেরকে সন্তান দানে সক্ষম নন? যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

هل اَنَى عَلَى الْإِنْسَ بِي حِيْنَ مِنَ النَّهُ مِرَا مُرَادً وَيَكُنَ شَيَّا مُذْكُوراً وَ অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে মানুষের উপর কালের মধ্যে এমন একটি সময় অতীত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।" (৭৬% ১)

১০। যাকারিয়া (আঃ) বললোঃ হে
আমার প্রতিপালক! আমাকে
একটি নিদর্শন দিন! তিনি
বললেনঃ তোমার নিদর্শন এই
যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারো
সাথে তিন দিন বাক্যালাপ
করবে না।

১.এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১১। অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসলো ও ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললো।

(۱۱) فَخَرَجُ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوْحَى الْيَهِمُ انْ سَبِحُوا مِكْرَةٌ وَعَشِيًّا ٥

আরো বেশী মনের প্রশান্তি ও অন্তরের সান্ত্বনার জন্যে হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! এর কোন একটি নিদর্শন প্রকাশ করুন।'' যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করণ দর্শনের আকাংখা এ জন্যেই প্রকাশ করেছিলেন। হযরত যাকারিয়ার (আঃ) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বলেনঃ "তুমি মৃক বা বোবা হবে না এবং রোগাক্রান্ত হবে না, কিন্তু তুমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না এবং ঐ সময় তোমার মুখ দিয়ে কথা সরবে না। তিন দিন ও তিন রাত এ অবস্থাই থাকবে। এটাই হলো নিদ**র্শন।''** হলোও তাই। তিনি মুখে তাসবীহ পাঠ, ক্ষমতা প্রার্থনা ও প্রশংসা কীর্তন সবই করতে পারতেন। কিন্তু লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেন না। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, سُوتٌ এর অর্থ হলো ক্রমাগত। অর্থাৎ ক্রমাগত তিন দিন ও তিন রাত যুবার্ন পার্থিব কথা হতে বিরত থাকবে। প্রথম উক্তিটিও তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে এবং জমহূরের তাফসীরও এটাই। আর এটাই সঠিকও বটে। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানে এর বর্ণনা গত হয়েছে যে, নিদর্শন চাওয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছিলেনঃ ''তোমার লক্ষ্যুল এটাই যে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে সমর্থ হবে না তিন দিন পর্যন্ত ইশারা ছাড়া; আর তুমি প্রচুর পরিমাণে যিক্র করবে, আর তাস্বীহ পাঠ করবে অপরাহেও।'' সুতরাং ঐ তিন দিন ও তিন রাত তিনি লোকদের সাথে কথা বলতে পারতেন না। ইশারা ইঙ্গিতে শুধু নিজেরা মনের কথা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা নয় যে, তিনি মৃক হয়ে গিয়েছিলেন। এখন ভিনি তাঁর যে কক্ষে গিয়ে নির্জনে সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন, সেখান পেকে বের হয়ে আসেন এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে যে নিয়ামত দান করেছিলেন এবং যে যিক্র ও তাসবীহ্ পাঠের তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঐ ত্তকুম তাঁর কওমের উপরও হয়। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারতেন না বলে ইশারায় তাদেরকে বুঝিয়ে দেন অথবা মাটিতে লিখে বুঝিয়ে দেন।

১২। আমি বললামঃ হে ইয়াহ্ইয়া (আঃ)! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো; আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান।

১৩। এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল সাবধানী।

১৪। পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, অবাধ্য ছিল না।

১৫। তার প্রতি ছিল শান্তি যে দিন সে জন্ম লাভ করে ও শান্তি থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুজ্জীবিত হবে। (۱۲) يَايَحْيلَى خُذِ الْكِتْبَ بِقُوَّةً وَأْتَيْنَاهُ الْمُحْكُمُ صَبِيًّا هُ (۱۳) وَحَنَانًا مِسْنَ لَيُحْنَّ وَزُكُوةً وكَانَ تَقِيًّا هُ

(۱٤) وَّبُرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّاه

(١٥) وَسَلْمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ يَكُونُ وَيُومَ يُبْعَثُ فَيُ رَبِّي عَ عَيَاهُ

আল্লাহ তাআ'লার শুভ সংবাদ অনুযায়ী হযরত যাকারিয়ার (আঃ) ঔরষে হযরত ইয়াহ্ইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে তাওরাত শিক্ষাদেন যা তাঁর উপর পাঠ করা হতো এবং যার হুকুম সমূহ সংলোকেরা ও নবীগণ অন্যদের নিকট প্রচার করতেন। ঐ সময় তিনি ছোট বালক ছিলেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ঐ অসাধারণ নিয়ামতেরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি হযরত যাকারিয়াকে (আঃ) সন্তানও দান করেন এবং তাঁকে বাল্যাব স্থাতেই আসমানী কিতাবের আলেমও বানিয়ে দেন। আর তাঁকে নির্দেশ দেনঃ ''কিতাবকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো ও তা শিখে নাও।'' আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ ''সাথে সাথে আমি তাকে ঐ অল্প বয়সেই বোধসম্পন্ন জ্ঞান, শক্তি, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমন্তা এবং সহনশীলতা দান করেছিলাম।'' শৈশবেই তিনি সৎ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং চেম্থা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত ও জনসেবার কাজে লেগে পড়েন। শিশুরা তাঁকে তাদের সাথে খেলতে ডাকতো। কিন্তু তিনি উত্তরে বলতেনঃ ''আমাদেরকে খেলা করার জন্যে সৃষ্টি করা হয় নাই।'' আল্লাহ তাআ'লা

বলেনঃ ''হযরত যাকারিয়ার (আঃ) জন্যে হযরত ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) অস্তিত্ব ছিল আমার করুণার প্রতীক, যার উপর আমি ছাড়া আর কেউই সক্ষম নয়। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ ''আল্লাহর কসম! 'حَثَاثُ এর ভাবার্থ কি তা আমার জানা নেই। অভিধানে এটা প্রেম,প্রীতি, করুণা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। বাহ্যতঃ ভাবার্থ এটাই জানা যাচ্ছেঃ তাকে প্রেম, প্রীতি, স্লেহ এবং পবিত্রতা দান করেছিলাম।''

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''জাহান্নামে একটি লোক এক হাজার বছর পর্যন্ত এই এই এই ইন্দ্রির বলে ডাকতে থাকবে। <sup>১</sup> হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) সর্বপ্রকারের ময়লা হতে, পাপ হতে এবং নাফরমানী হতে তিনি মুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল সং কার্যাবলী সম্পাদন। তিনি পাপকার্য ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ হতে বহু দূরে ছিলেন। সাথে সাথে তিনি পিতা-মাতার অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কখনো কোন কাজে তিনি পিতা-মাতার অবাধ্য হন নাই। কখনো তিনি তাঁদের কোন কথার বিরোধিতা করেন নাই। তাঁরা যে কাজ করতে নিষেধ করতেন তা তিনি কখনো করতেন না। তাঁর মধ্যে কোন ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা ছিল না। এই উত্তম গুণাবলী ও প্রশংসনীয় স্বভাবের কারণে তিনটি অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন। অর্থাৎ জ্বন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং হাশরের দিন। এই তিনটি জায়গাই অতি ভয়াবহ ও অজানা। মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্রই একটি নতুন দুনিয়া দেখা যায় যা আজকের দুনিয়া হতে বিরাট ও সম্পূর্ণ পৃথকরূপে পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুর দিন ঐ মাখলুকের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যাঁয় যাদের সাথে পার্থিব জীবনে কোনই সম্বন্ধ ছিল না। তাদেরকে কখনো দেখেও নাই। এইভাবে হাশরের দিন নিজেকে একটা বিরাট জন সমাবেশে দেখে মানুষ অত্যন্ত হতভম্ব ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। কেননা, ওটাও একটা নতুন পরিবেশ। এই তিন ভয়াবহ সময়ে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে হয়রত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন।

একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত লোক কিছু না কিছু গুনাহ নিয়ে যাবে, একমাত্র হয়রত ইয়াহ্ইয়া ছাড়া। হযরত কাতাদা' (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) গুনাহ্ করা তো দূরের কথা, গুনা হ্র কখনো কোন ইচ্ছাও করেন নি। ২

১.এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে।

২. এটা মারফৃ'রূপে এবং দুই সনদেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দুটো সনদই দুর্বল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ডাল জানেন।

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) পরস্পর সাক্ষাৎ হলে হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহ্ইয়াকে (আঃ) বলেনঃ "আপনি আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থণা করুন! আপনি আমার চেয়ে উত্তম।" উত্তরে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বলেনঃ "আপনিই আমার চেয়ে উত্তম।" তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ "আমি তো নিজেই নিজের উপর সালাম বলেছি, আর আপনার উপর স্বয়ং আল্লাহ সালাম বলেছেন।" এখন এই দুই নবীর (আঃ) ফ্যীলত প্রকাশ হয়ে পড়লো।

১৬। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলো।

১৭। অতঃপর তাদের হতে
নিজেকে আড়াল করবার জন্যে
সে পর্দা করলো; অতঃপর আমি
তার নিকট আমার রহকে
(জিবরাঈলকে আঃ) পাঠালাম,
সে তার নিকট পূর্ণ
মানবাকৃতিতে আজাপ্রকাশ
করলো।

১৮। মারইয়াম বললোঃ তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর-তবে আমি তোমা হতে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি।

১৯। সে বললোঃ আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালক! প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্যে। (١٦) وَاذْكُرْفِي الْكِتْبِ مَرْيَمُ إِذِانْتَبَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شُرْقَيًا ٥

(۱۷) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمُ حِجَابًا تَغُنُّ فَارُسَلْنَّا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًّا سُوِيَّاه

(۱۸) قَسَالَتُ إِنِّنَّ اَعُسُودُ بِالرَّحُمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّاه تَقِيَّاه

(۱۹) قَالَ إِنَّكُمَّا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ <sup>قُط</sup>ِ لِاهَبُ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّاه ২০। মারইয়াম বললোঃ কেমন করে
আমার পুত্র হবে! যখন আমাকে
কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই ও
আমি ব্যভিচারিণীও নই।

২১। সে বললোঃ এইরূপই হবে;
তোমার প্রতিপালক বলেছেনঃ
এটা আমার জ্বন্যে সহজ্বসাধ্য
এবং তাকে আমি এই জ্বন্যে
সৃষ্টি করবো, যেন সে হয়
মানুষের জ্বন্যে এক নিদর্শন ও
আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ;
এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

أَعُلَمُ وَالْتُ اَنَّى يَكُونُ لِنَى عُلَمُونَ لِنَى عُلَمُونَ لِنَى عُلَمُ وَاللَّمَ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

পূর্বে হযরত যাকারিয়ার (আঃ) ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এই বর্ণনা দেয়া হয়েছিল যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সন্তানহীন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মধ্যে সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লা নিজের ক্ষমতাবলে তাঁদেরকে সন্তান দান করেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও খোদাভীরু। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর এর চেয়েও বড় ক্ষমতার নিদর্শন পেশ করছেন। এখানে তিনি হযরত মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন চির কুমারী। কোন পুরুষ তাঁকে কখনো স্পর্শ করে নাই। এভাবে বিনা পুরুষেই আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে তাঁকে সন্তান দান করেন। তাঁর গর্ভে হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম হয়, যিনি আল্লাহর মনোনীত নবী এবং তাঁর রূহ ও কালেমা ছিলেন।

এই দু'টি ঘটনায় পূর্ণভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে বলে এখানে এবং সূরায়ে আল ইমরান ও সূরায়ে আম্বিয়াতেও এ দুটি ঘটনাকে মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে বান্দা আল্লাহ তাআ'লার অতুলনীয় ক্ষমতা এবং ব্যাপক প্রতিপত্তি পর্যবেক্ষণ করে।

হযরত মারইয়াম (আঃ) হযরত ইমরানের কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত দাউদের (আঃ) বংশধর। এই পরিবারটি বানী ইসরাঈলের মধ্যে

পবিত্র পরিবার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। সুরায়ে আল-ইমরানে তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ গত হয়েছে। ঐ যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত মারইয়ামের (আঃ) মাতা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে কুদ্সের খিদমতের জন্যে পার্থিব কাজ কর্ম হতে আযাদ করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই নযর কবুল করেছিলেন। উত্তমরূপে তিনিহযরত মারইয়ামকে (আঃ) বড় করে তুলেছিলেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন্য এবং সংযমী শীলতায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর ইবাদত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও তাকওয়ার কথা সর্বসাধারণের মুখে আলোচিত হতে থাকে। তাঁর লালন পালনের দায়িত্বভার তাঁর খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ) গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় তিনি ছিলেন বাণী ইসরাঈলের নবী। সমস্ত বাণী ইসরাঈল তাদের ধর্মীয় কাজে তাঁরই অনুসারী ছিল। হযরত যাকারিয়ার (আঃ) কাছে হযরত মারইয়ামের (আঃ) বহু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়ে ছিল। বিশেষ করে যখনই তিনি হযরত মারইয়ামের (আঃ) ইবাদত খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তাঁর কাছে নতুন ধরণের অমওসূমী ফল দেখতে পেতেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেনঃ ''হে মারইয়াম! এই ফল কোথা হতে আসলো?'' উত্তরে তিনি বলতেনঃ ''এগুলি আল্লাহ তাআ'লার নিকট হতে এসেছে। তিনি এমন ক্ষমতাবান যে, যাকে ইচ্ছা করেন বে হিসেবে রিয়ক দান করে থাকেন।"

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা হযরত মারইয়ামের (আঃ) গর্ভে হযরত ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, যিনি পাঁচজন স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের একজন ছিলেন।

হযরত মারইয়াম (আঃ) মসজিদে কুদ্সের পূর্ব দিকে গমন করেন। সূদী (রঃ) বলেন যে, হায়েয বা মাসিক ঋ তুর কারণেই তিনি ঐ দিকে গিয়েছিলেন। অন্যদের মতে তিনি অন্য কোন কারণে গিয়েছিলেন। হয়রত ইবনু আকরাস (রাঃ) বলেন যে, আহ্লে কিতাবের উপর বায়তুল্লাহ মুখী হওয়া ও হজু করা ফর্ম করা হয়েছিল। কিন্তু হয়রত মারইয়াম (আঃ) বায়তুল মুকাদাস হতে পূর্ব দিকে গমন করেছিলেন বলে তারা পূর্ব মুখী হয়েই নামায পড়তে ওরু করে দেয়। হয়রত ঈসার (আঃ) জন্মস্থানকে তারা নিজেরাই কিবলা বানিয়ে নেয়। বর্ণিত আছে যে, হয়রত মারইয়াম (আঃ) যে জায়গায় গিয়েছিলেন সেটা ছিল ঐ জনদপ হতে দূরে এক নির্জন স্থান। কথিত আছে যে, সেখানে তার শস্যক্ষেত্র ছিল এবং তাতে তিনি পানি দিতে গিয়েছিলেন। একথাও বলা হয়েছে যে, সেখানে তিনি একটি কক্ষ বানিয়ে

নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জনগণ হতে পৃথক হয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

যখন হযরত মারইয়াম (আঃ) জনগণ হতে পৃথক হয়ে দূরে চলে যান এবং তাদের মধ্যে ও তাঁর মধ্যে আড়াল হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কাছে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ণ মানবাকৃতিতে তাঁর সামনে প্রকাশিত হন। এখানে 'রূহ' দ্বারা এই মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমের مَنَى الْوَرُحُ الْوَرُحُ الْوَرْمِنَى الْوَرْمُ الْوَرْمُ وَالْوَرْمُ الْوَرْمُ الْمُعَامِ الْوَرْمُ الْوَرْمُ الْوَرْمُ الْوَرْمُ الْوَرْمُ الْمُعَامِ الْمُ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيْدِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْ

হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন যে, রোযে আযলে যখন হযরত আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানের রূহসমূহের নিকট হতে তাঁর প্রতিপালক হওয়ার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন ঐ রূহগুলির মধ্যে হযরত ঈসার (আঃ) রূহও ছিল। ঐ রূহকেই মানবাকৃতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মারইয়ামের (আঃ) নিকট পাঠানো হয়। ঐ রূহই তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। ১

হযরত মারইয়াম (আঃ) ঐ জনশূন্য স্থানে একজন অপরিচিত লোক দেখে মনে করেন যে, হয়তো কোন দৃষ্ট প্রকৃতির লোক হবে। তাঁকে তিনি আল্লাহর ভয় দেখিয়ে বলেনঃ "আপনি খোদাভীরু লোক হলে তাঁকে ভয় করুন। আমি তারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।" তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্য দেখেই হয়রত মারইয়াম (আঃ) বুঝে ফেলেছিলেন যে, তিনি ভাল লোকই হবেন এবং তিনি জানতেন য়ে, ভাল লোকের জন্যে আল্লাহর ভয়ই য়থেষ্ট। ফেরেশতা হয়রত মারইয়ামের (আঃ) ভয় ভীতি দৃর করে দেয়ার জন্যে পরিষ্কার ভাবে বলেনঃ "আপনি অন্য কোন ধারণা করবেন না, আমি আল্লাহ তাআ'লার প্রেরিত ফেরেশ্তা।" বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার নাম শুনেই হয়রত জিবরাঈল (আঃ) কেঁপে উঠেন এবং নিজের প্রকৃতরূপ ধারণ করেন। আর বলে দেনঃ " আমি আল্লাহর একজন দৃত রূপে প্রেরিত হয়েছি। তিনি আমাকে এজন্যেই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবেন।"

طعب রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কারী আবৃ উমার ইবনু আলার কিরআত এটাই। দুটো কিরআতেরই মতলব পরিষ্কার।

কিন্তু এই উক্তিটি অস্বাভাবিক হওয়া ছাড়াও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার্য। খুব সম্ভব এটা বাণী ইসরাঈলেরই উক্তি হবে।

হযরত জিবরাঈলের (আঃ) এ কথা শুনে হযরত মারইয়াম (আঃ) আরো বেশী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! আমার সন্তান হওয়া কি করে সম্ভব? আমার তো বিয়েই হয় নাই এবং কখনো কোন খারাপ খেয়াল আমার মনে জাগে নাই। আমার দেহ কখনো কোন পুরুষ লোক স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। সুতরাং আমার সন্তান হওয়া কেমন কথা।"

শব্দ দারা ব্যভিচারিণীকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসেও এই শব্দটি এই অর্থেই এসেছে। যেমন বলা হয়েছেঃ مَهْـُـرُالْبَغِي অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর খরচা হারাম।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর এই বিস্ময় দূর করার জন্যে বলেনঃ "এটা সত্য বটে, তবে স্বামী ছাড়া বা অন্য কোন উপকরণ ও উপাদান ছাড়াও আল্লাহ তাআ'লা সন্তান দানে সক্ষম। তিনি যা চান তাই হয়। তিনি এই সন্তান ও এই ঘটনাকে মানুষের জন্যে একটা নিদর্শন বানাতে চান। এটা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন হবে যে, তিনি সর্ব প্রকারের সৃষ্টির উপরই সক্ষম। হযরত আদমকে (আঃ) তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে (আঃ) তিনি সৃষ্টি করেছেন নারী ছাড়াই-শুধু পুরুষের মাধ্যমে। বাকী সমস্ত মানুষকৈ তিনি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তথু হযরত ঈসা (আঃ) এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি পুরুষ ছাড়াই শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং মানব সৃষ্টির এই চারটি নিয়ম হতে পারে এবং সবটাই মহান আল্লাহ পুরো করে দেখিয়েছেন। এভাবে তিনি নিজের ব্যাপক ও পূর্ণক্ষমতা ও বিরাটত্বের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটা বাস্তব কথা যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নেই এবং কোন প্রতিপালকও নেই। এই শিশু আল্লাহর রহমতরূপে পরিগণিত হবেন। তিনি তাঁর নবী হবেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান করবেন।'' অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "যখন ফেরেশতাগণ বললোঃ হে মারইয়াম (আঃ)! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন একটি কালেমার যা আল্লাহর পক্ষ হতে হবে; তার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনু মারইয়াম; সম্মানিত হবে ইহলোকে এবং পরলোকে, আর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। মানুষের সাথে কথা বলবে দোল্নার মধ্যে এবং প্রাপ্ত বয়সে এবং সুসভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" অর্থাৎ তিনি বাল্যাবস্থায় ও বৃদ্ধ বয়সে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবান করবেন।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) বলেনঃ "ঈসা (আঃ) আমার পেটে থাকা অবস্থায় যখন আমি নির্জনে থাকতাম তখন সে আমার সাথে কথা বলতো। আর যখন আমি লোকদের সাথে থাকতাম তখন সে তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করতো।" <sup>১</sup>

ঘোষিত হচ্ছেঃ এটাতো এক স্থিরকৃত ব্যাপার। খুব সম্ভব যে, এটাও হযরত জিবরাঈলেরই (আঃ) উক্তি। আবার এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআ'লার এই ফরমান রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। আর এর দ্বারা রহ ফুঁকে দেয়াই উদ্দেশ্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ), যে তার গুপ্তাঙ্গকে পবিত্র রেখেছিল এবং আমি তার মধ্যে আমার রহ ফুঁকে ছিলাম।" সুতরাং এই বাক্যের ভাবার্থ হচ্ছেঃ এটা তো হয়েই যাবে। আল্লাহ তাআ'লা এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২২। অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করলো ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।

২৩। প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর
বৃক্ষ তলে আসন নিতে বাধ্য
করলো; সে বললোঃ হায়! এর
পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও
লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ
বিলুপ্ত হতাম।

(۲۲) فحملته فانتبدت بِهِ مُكَانًا قَصِيًّاه (۲۳) فَاجَاءَ هَا الْمَخَاضُ إلى جِذْع النَّخْلَةِ قَالَتْ

لْكُنْتَنِي مِتُّ قَبْلَ لَهٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا ٥

বর্লিত আছে যে, যখন হযরত মারইয়াম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ শুনে নেন এবং তাঁর সামনে নত হয়ে পড়েন তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর জামার কলারের মধ্যে দিয়ে ফুৎকার দেন, যার ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। এরপর তিনি কঠিনভাবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং জনগণকে তিনি কি জবাব দিবেন একথা ভেবে তিনি কেঁপে ওঠেন। তাঁর ধারণা হলো যে, তিনি নিজেকে লক্ষবার দোষমুক্ত বললেও তাঁর ঐ অস্বাভাবিক কথা বিশ্বাস করবে কে? এভাবে ভয়ে ভয়েই তিনি কালাতিপাত করতে থাকেন। কারো কাছেই তিনি ঐ ঘটনা প্রকাশ করেন নাই। হাঁ, তবে একদা তিনি তাঁর খালা হযরত যাকারিয়ার (আঃ) স্ত্রীর নিকট আগমন করেন।

১.এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাঁর খালা তখন তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলানোর পর বলেন, "হে আমার বোনের মেয়ে আল্লাহর অসীম ক্ষমতাবলে ও তোমার খালুর প্রার্থনার বরকতে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি।" তখন হযরত মারইয়াম (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "খালাজান! আমার সাথে এরপ এরপ ঘটনা ঘটেছে এবং আমিও নিজেকে গর্ভবতী দেখছি।" তিনি ছিলেন নবী পরিবারের মহিলা, কাজেই তিনি আল্লাহর ক্ষমতার উপর এবং মারইয়ামের (আঃ) সত্যবাদিতার উপর ঈমান আনয়ন করেন। এখন থেকে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যখনই তাঁরা দু'জন একত্রে মিলিত হতেন তখন খালা অনুভব করতেন যে, তাঁর পেটের সন্তান যেন তাঁর ভাগিনেয়ীর পেটের সন্তানের সামনে ঝুঁকে পড়ছে ও তাকে সম্মান করছে। তাঁদের মাযহাবে এটা জায়েযও ছিল। এ কারণেই হযরত ইউসুফের (আঃ) দ্রাতাগণ ও তাঁর পিতা মাতা তাঁকে সিজ্ঞদা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআ'লা ফেরেশতাদেরকে হযরত আদমের (আঃ) সামনে সিজ্বদাবনত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের শরীয়তে এইরূপ সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ তাআ'লার জন্যেই বিশিষ্ট হয়ে গেছে। অন্যকারো সামনে সিজ্ঞদাবনত হওয়া আমাদের শরীয়তে হারাম। কেননা, এইরূপ সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর মাহাত্ম্যের বিপরীত। এটা একমাত্র তাঁর জন্যেই শোভা পায়।

ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। তাঁরা দু'জন একই সময়ে নিজ নিজ মায়ের গর্ভে ছিলেন। হযরত ইয়াহইয়ার (আঃ) মাতা প্রায়ই হযরত মায়ইয়ামকে (আঃ) বলতেনঃ "আমার এরপ মনে হচ্ছে যে, আমার পেটের সন্তান যেন তোমার পেটের সন্তানের সামনে সিজদা করছে।" এর দ্বারা হযরত ঈসার (আঃ) উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, আল্লাহ তাআ'লার হকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতেন এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করতেন। জমহুরের উক্তি তো এটাই যে, তিনি নয় মাস পর্যন্ত মাতার গর্ভে ছিলেন। ইকরামা (রঃ) বলেন, আট মাস পর্যন্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, এজন্যেই আট মাস পর্যন্ত থাকা সন্তান প্রায়ই বাঁচে না। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এটা গারীব উক্তি। সন্তবতঃ আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দেখেই তিনি এটা ধারণা করেছেন। কেননা, গর্ভ পৃথক হওয়া এবং প্রসব বেদনা ভুকু হওয়ার বর্ণনা " "অক্ষরের সাথে রয়েছে। আর " অক্ষরেটি " অক্ষরেটে। আর " তা অক্ষরিটি । পিছনে পিছনে আসা বা পরপরই

আসা) এর জন্যে এসে থাকে। কিন্তু এই تعقيب বিষয় অনুপাতে হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে; অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে।'' এখানেও দুই জায়গায় نَعْقِيْبُ এর জন্যেই বটে। কিন্তু হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এই দুই অবস্থায় চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকে। কুরআন কারীমের এক জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ 'তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে?" (২২ঃ ৬৩) এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, বৃষ্টি বর্ষণের বহু দিন পরে মাঠ সবুজ শ্যামল হয়ে থাকে। অথচ এখানেও " রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, ত্র্তি প্রত্যেক জিনিসের জন্যে ওর অনুপাতেই হয়ে থাকে।

সোজা কথা এটাই যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) অন্যান্য স্ত্রী লোকদের মতই গর্ভধারণের পূর্ণ সময় অতিবাহিত করেন এবং ঐ সময় তিনি মসজিদেই কাটিয়ে দেন। মসজিদে আরো একজন খাদেম ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইউসুফ নাজ্জার। তিনি হয়রত মারইয়ামকে (আঃ) ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর প্রতি কিছুটা সিদ্ধিহান হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর সংসার বিমুখতা খোদাভীরুতা, ইবাদত বন্দেগী এবং সত্যবাদিতার প্রতি খেয়াল করে তাঁর ঐ সন্দেহ দূরীভূত হয়। কিন্তু যত যত দিন অতিবাহিত হয়, তাঁর গর্ভ প্রকাশিত হতে থাকে। কাজেই আর তিনি নীরব থাকতে পারলেন না। একদিন আদবের সাথে তাঁকে বললেনঃ "হে মারইয়াম (আঃ)! আপনাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, অসন্তুষ্ট হবেন না। আচ্ছা বলুন তো, বিনা বীজে গাছ হয়? বিনা দানায় কি ফসল হয়? বিনা বাপে কি সন্তান হয়?" হয়রত মারইয়াম (আঃ) তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। তাই, তিনি উত্তরে বললেনঃ "এই সবকিছুই সম্ভব। সর্বপ্রথম যে গাছটি আল্লাহ সৃষ্টি করেন তা বিনা বীজেই ছিল। সর্বপ্রথম যে ফ্সল আল্লাহ উৎপন্ন করেন তা বিনা দানাতেই ছিল। আল্লাহ তাআ'লা

সর্বপ্রথম হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন এবং তাঁর বাপ ছিল না। এমনকি মাও ছিল না।" তাঁর এ জবাবে ঐ লোকটি সব কিছু বুঝে নিলেন এবং আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করতে পারলো না।

হযরত মারইয়াম (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর উপর অপবাদ দিতে শুরু করেছে, তখন তাদেরকে ছেড়ে তিনি বহু দূরে চলে যান। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, যখন গর্ভের অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাঁর কওম তাঁকে নানা কথা বলে। তারা হযরত ইউসুফ নাজ্জারের (রঃ) মত সংলোকের উপর এই অপবাদ দেয়। তখন তিনি তাদের নিকট থেকে সরে পড়েন। না কেউ তাঁকে দেখতে পায় এবং না তিনি কাউকেও দেখতে পান। প্রসব বেদনা উঠে গেলে হযরত মারইয়াম (আঃ) একটি খেজুর গাছের নীচে বসে পড়েন। কথিত আছে যে, এই নির্জন স্থানটিছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের কক্ষটি। এটাও একটি উক্তি আছে যে, যখন তিনি সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছেন, তখন তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়। আর একটি উক্তি আছে যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আট মাইল দূরে গিয়েছিলেন। ঐ বস্তীটির নাম ছিল বাইতে লাহাম। পূর্বেমি'রাজের ঘটনায় একটি হাদীস গত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, হয়রত ঈসার (আঃ) জন্ম গ্রহণের স্থানও ছিল বাইতে লাহাম। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রসিদ্ধ উক্তিও এটাই এবং খৃস্টানরা তো এর উপর একমত। আর উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যদি ও হাদীসটি বিশুদ্ধ হয়।

ঐ সময় হযরত মারইয়াম (আঃ) মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। কেননা, দ্বীনের ফিংনার সময় এ কামনাও জায়েয। তিনি জানতেন যে, কেউই তাঁকে সত্যবাদিনী বলবে না এবং তাঁর বর্ণিত ঘটনাকে সবাই মনগড়া মনে করবে। দুনিয়া তাঁকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে। ইবাদত ও স্থিরতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। সবাই তাঁর দুর্নাম করবে। জনগণের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তাই, তিনি বলতে লাগলেনঃ "হায়! এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম এবং যদি আমাকে সৃষ্টি করাই না হতো! হায়! যদি আমি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!" লজ্জা শরম তাঁকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেললো যে, তিনি ঐ কষ্টের উপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিলেন এবং কামনা করলেন যে, যদি তিনি জনগণের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে পড়তেন। তবে কতই না ভাল হতো! না কেউ তাকে স্মরণ করতো, না কেউ খোঁজ খবর নিতো, না তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতো। হাদীস সমৃহহে মৃত্যু কামনা

করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা ঐ রিওয়াইয়াতগুলিকে تُوَنَّنِي مُسْلِماً । ধ্র আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে দিয়েছি।

২৪। ফেরেশতা তার নিম্ন পার্ব হতে
আহবান করে তাকে বললোঃ
তুমি দুঃখ করো না, তোমার
পাদদেশে তোমার প্রতিপালক
এক নহর সৃষ্টি করেছেন।

২৫। তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, ওটা তোমাকে সুপক্ক তান্ধা খর্জুর দান করবে।

২৬। সুতরাং আহার কর, পান
করো ও চক্ষু জুড়িয়ে নাও;
মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি
তুমি দেখো তখন বলোঃ আমি
দয়াময়ের উদ্দেশ্যে
মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি;
সুতরাং আজ আমি কিছুতেই
কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ
করবো না।

(۲٤) فَنَادُهِا مِنْ تَـحُتِهُا ٱلَّا تَـحُزَنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیًّا ٥

(٢٥) وَهُزِّى الكَيْكِ بِجِنْعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جُنِيُّا هُ

(٢٦) فَكُلِیُ وَاشْرَبِی وَقَرِّیُ عَنْ مِنَ عَلَیْ وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَنْ مِنَ عَلَیْ الْبَیْ مِنَ الْبَیْ مِنَ الْبَیْ مِنَ الْبَیْ مِنَ الْبَیْ مِنَ الْبَیْ مِنْ الْبَیْ مِنْ الْبَیْ مِنْ مَنْ وَمَا فَلَنْ الْبَیْ مَا لَیْوْمَ اِنْسِیاً مَ

এর দ্বিতীয় কিরআত তুঁত তুঁত রয়েছে। এই সম্বোধনকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। হযরত ঈসার (আঃ) প্রথম কাজ তো ওটাই ছিল, যা তিনি তাঁর মাতাকে দোষমুক্ত করা ও পবিত্রতা প্রকাশের ব্যাপারে জনগণের সামনে করেছিলেন। ঐ উপত্যকার নীচের পার্শ্বদেশ হতে হযরত মারইয়াম (আঃ) ঐ চিন্তা ও উদ্বেগের অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে এইভাবে সান্ত্রনা দান করেছিলেন। এই উক্তিও রয়েছে যে, এই সান্ত্রনামূলক কথা হযরত ঈসাই (আঃ) বলেছিলেন। শব্দ

আসেঃ দুঃখ করো না ও চিন্তিতা হয়ো না। দেখো, তোমার পায়ের নীচে নির্মল, স্বচ্ছ মিষ্টপানির ঝরণা তোমার প্রতিপালক প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তুমি এই পানি পান করে নাও। একটি উক্তি এটাও আছে যে, ঐ ঝর্ণনা বা প্রস্রবণ দ্বারা স্বয়ং হযরত ঈসাকেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। যেহেতু এই পানির বর্ণনার পরেই খাবারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ যাও, খেজুরের এই গাছটিকে নাড়া দাও। এর থেকে টাটকা ও পুষ্ট খেজুর ঝরে পড়বে।' কথিত আছে যে, ঐ খেজুরের গাছটি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবার এ উক্তিও আছে যে, ওটা ফল দানকারীইছিল। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ঐ সময় ঐ গাছটি খেজুর শূন্য ছিল। কিন্তু হযরত মারইয়াম (আঃ) ওটা নাড়া দেয়া মাত্রই মহান আল্লাহর কুনরতে তার থেকে খেজুর ঝরে পড়তে থাকে। তাঁর কাছে খাদ্য ও পানীয় সবকিছুই মওজুদ হয়ে গেল। আর তাঁকে পানাহারের অনুমতি দেয়া হলো। বলা হলোঃ 'খাও, পান কর ও চক্ষু জুড়িয়ে নাও।

হযরত আমরা ইবনু মায়মূন (রাঃ) বলেছেন যে, নিফাস বিশিষ্টা (নতুন সন্তান প্রসবকারিণী) মহিলাদের জন্যে টাটকা খেজুর ও শুষ্ক খেজুর অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই।

হযরত আলী ইবনু আবি তা'লিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''তোমরা খেজুর বৃক্ষের সম্মান করো। কেননা, এটাকে ঐ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা দ্বারা হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়েছিলেন। এটা ছাড়া অন্য কোন গাছ নর ও মাদী মিলিত হয়ে ফলে না। স্ত্রী লোকদেরকে তাদের সন্তান প্রসবের সময় টাটকা খেজুর খেতে দেবে। না পেলে শুষ্ক খেজুরই যথেস্ট। আল্লাহ তাআ'লার নিকট অন্য কোন গাছ এর চেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন নয়। এ কারণেই এর নীচে হযরত মারইয়াম (আঃ) অবতারিতা হন।" ১

ত্র অন্য কিরআত ত্র আন্তর আন্তর তার্থ এর হয়েছে। সব কিরআতের ভাবার্থ একই।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ তুমি কারো সাথে কথা বলো না, শুধু ইশারা ইঙ্গিতে তাদেরকে বুঝিয়ে দাও যে, তুমি রোযা রেখেছো। কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, তাদের রোযায় কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি কথা বলা থেকেই রোযা রেখেছি। অর্থাৎ আমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা সম্পর্ণরূপে মুনকার বা অস্বীকার্য।

হারেসা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আমি হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) নিকট অবস্থান করছিলাম। এমন সময় দু'জন লোক তাঁর নিকট আগমন করে। তাদের একজন সালাম করলো 'কিন্তু অন্যজন সালাম করলো না তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''তোমার সালাম না করার কারণ কি?'' তার সঙ্গীরা উত্তরে বললোঃ ''আজ কারো সাথে কথা না বলার সে কসম খেয়েছে।'' তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস্টেদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ ''তুমি লোকদের সাথে কথা বলো ও তাদেরকে সালাম দাও। এটা তো ছিল শুধু হযরত মারইয়ামের (আঃ) জন্য। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সত্যবাদিতা ও মাহাত্ম্য প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। এজন্যে তাঁর পক্ষে ওটা ওযর ছিল।" ১

হযরত আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মাতাকে বলেনঃ ''আপনি বিচলিতা হবেন না।'' তখন তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আঃ) বলেনঃ কিরূপে আমি বিচলিতা না হই? আমার স্বামী নেই এবং আমি কারো অধিকারীভুক্ত বাঁদী বা দাসীও নই। দুনিয়াবাসী বলবে যে, এ সন্তান কিরূপে হলো? আমি তাদের সামনে কি জবাব দেবো? তাদের সামনে আমি কি ওযর পেশ করবো? হায়! যদি আমি ইতিপূর্বেই মরে যেতাম! যদি আমি লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!'' ঐ সময় হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ ''আম্মাজান! কারো সামনে কিছু বলার আপনার কোন প্রয়োজন নেই। যা কিছু বলার আমিই বলবো। আমিই আপনার জন্যে যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি আপনি দেখেন, তবে বলবেনঃ 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ্ব আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবো না।'' তিনি বলেন যে, এগুলি সবই হযরত ঈসার (আঃ) তাঁর মাতার উদ্দেশ্যে উক্তি। অহাবও (রঃ) এরপই বলেছেন।

২৭। অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে
তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত
হলো; তারা বললোঃ হে
মারইয়াম (আঃ) তুমি তো এক
অদ্ধৃত কাণ্ড করে বসেছো!

(۲۷) فَاتَتُ بِهِ قَـُومَهَا تَحُمِلُهُ قَالُوا يَمُرَيمُ لَقَدُ تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمُرَيمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِياً ٥

১. এটা ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৮। হে হারূণ ভগ্নী তোমার পিতা অসংব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।

২৯। অতঃপর মারইয়াম (আঃ)
ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো;
তারা বললোঃ যে কোলের শিশু
তার সাথে আমরা কেমন করে
কথা বলবো?

৩০। সে বললোঃ আমি তো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।

৩১। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে আশিস-ভান্ধন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন দ্বীবিত থাকি, তত দিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।

৩২। আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য।

৩৩। আমার প্রতি ছিল শান্তি, যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি (۲۸) يَاخْتَ هُرُونَ مَا كَانَ اَبُوكِ امْرا سُوْءِ وَمَا كَانَتُ مُنْ مَا عَلَمَا صَلَّمَا اُمك بغياه

(٢٩) فَاشَارَتُ إِلَيْهُ فَالْوا

كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٥

لا تَطِيرُ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ الللَّهِ ال

(٣١) وجَعَلَنِي مُبْرِكًا أَيْنَ

مَاكُنْتُ وَاوْصَىنِي بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّاً فَيْ

(٣٢) وَّبُرَّا بِوَالِدَتِی وَلَمُ يَجُعَلُنِی جَبَّارًا شَقِیًّا ٥

(٣٣) وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَ

ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুখিত হবো।

و و ه ردر رود م رردر ولدت ويوم اموت ويوم مورو ره ابعث حياه

হ্যরত মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার এই হুকুমও মেনে নেন এবং নিজের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে জনগণের নিকট হাজির হন। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখা মাত্রই প্রত্যেকে দাঁতে আঙ্গুল কাটে এবং সবারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ "মারইয়াম (আঃ)! তুমি তো বড়ই মন্দ কাজ করেছো।" নাউফ বাকারী (রঃ) বলেন যে, লোকেরা হযরত মারইয়ামকে (আঃ) খোঁজে বের হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁআ'লার কি মাহাত্ম্য যে, তারা কোথাও তাঁকে খুঁজে পায় নাই। পথে একজন রাখালের সাথে তার্দের সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করেঃ ''এরূপ এরূপ ধরণের কোন স্ত্রী লোককে এই জঙ্গলের কোন জায়গায় দেখেছো কি?'' উত্তরে সে বলেঃ ''না তো। তবে রাত্রে আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। আমার এই সব গরু এই উপত্যকার দিকে সিজদায় পড়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে আমি কখনো এরূপ দেখি নাই। আমি স্বচক্ষে ঐদিকে এক নূর (জ্যোতি) দেখেছি।" লোকগুলি ঐ নিশানা ধরে চলতে শুরু করে। এমতাবস্থায় তারা হযরত মারইয়ামকে (আঃ) দেখতে পায় যে, তিনি সন্তানকে কোলে করে এগিয়ে আসছেন। লোকগুলিকে দেখে সেখানেই তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে পড়েন। তারা সবাই তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং বলতে থাকেঃ "হে মারইয়াম (আঃ)! তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করে বসেছো।" তারা তাঁকে হারূণের ভগ্নী বলে সম্বৌধন করার কারণ এই যে, তিনি হযরত হারূপের (আঃ) বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথবা হয়তো তাঁর পরিবারের মধ্যে হারূণ নামক একজন সং লোক ছিলেন এবং তিনি ইবাদত বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁকেই অনুসরণ করছিলেন। এজন্যেই তাঁকে হারূণের ভগ্নী বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হারূণ নামক একজন দুষ্ট লোক ছিল। এজন্যে লোকেরা উপহাস করে তাঁকে হারূণের বোন বলেছিল। এসব উক্তি হতে সবচেয়ে বেশী গারীব উক্তি হলো এই যে, তিনি হযরত হারূণের (আঃ) ও হযরত মৃসার (আঃ) সহদরা ভগ্নী ছিলেন, যাঁকে হযরত মূসার (আঃ) মাতা হযরত মূসাকে বাব্বে ভরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সময় বলৈছিলেনঃ "তুমি এই বাক্সের পিছনে পিছনে সমুদ্রের ধার দিয়ে এমনভাবে চলবে যে, কেউ যেন বুঝতেই না পারে।" কিন্তু এই উক্তিটি একেবারে ভুল ও ভিত্তিহীন। কেননা, কুরআন কারীম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আঃ) বাণী ইসরাঈলের শেষ নবী ছিলেন। তাঁর পরে শুধু খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) নবী হন। আর হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ''আমিই হযরত ঈসা ইবনু মারইয়ামের (আঃ) সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী কেননা, আমার ও তাঁর মাঝে অন্য কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই।'' ১

সুতরাং যদি মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাযীর (রঃ) উক্তি সঠিক হয় যে, হযরত ঈসার (আঃ) মাতা হযরত মারইয়াম (আঃ) হারূপের (আঃ) ভগ্নী ছিলেন, তবে এটা মানতে হবে যে, তিনি হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলাইমানের (আঃ) পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। কেননা, কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) পরে এসেছেন। আয়াত গুলি হলোঃ

এই আয়াতগুলিতে হযরত দাউদের (আঃ) ঘটনা এবং তাঁর জালৃতকে হত্যা করার বর্ণনা রয়েছে। আর এতে এই শব্দ বিদ্যমান রয়েছে যে, এটা হযরত মূসার (আঃ) পরের ঘটনা। তিনি যে ভুল বুঝেছেন তার কারণ এই যে, তাওরাতে আছেঃ যখন হযরত মূসা (আঃ) বাণী ইসরাঈলসহ সমুদ্র অতিক্রম করেন এবং ফিরাউন তার কওমসহ পানিতে নিমজ্জিত হয়, তখন মারইয়াম বিনতে ইমরান, যিনি হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূণের (আঃ) ভগ্নী ছিলেন, অন্যান্য স্ত্রীলোকসহ দফ (এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র) বাজিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতঃ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাওরাতের এই ইবারত থেকেই কারায়ী (রঃ) মনে করে নিয়েছেন যে, ঐ মারইয়ামই হযরত ঈসার (আঃ) মাতা ছিলেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। হতে পারে যে, হযরত মূসার (আঃ) বোনের নামও মারইয়াম ছিল কিন্তু ঐ মারইয়াম যে ঈসার (আঃ) মাতা ছিলেন এর কোন প্রমাণ নেই, বরং এটা অসম্ভব। হতে পারে যে, দু'জনের একই নাম। একজনের নামে অন্যের নাম রাখা হয়ে থাকে। বাণী ইসরাঈলের তো এটা অভ্যাসই ছিল যে, তারা তাদের নবী ও ওয়ালীদের নামে নিজেদের নাম রাখতো।

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে নাজ্রানে প্রেরণ করেন। সেখানে আমাকে খৃস্টানরা জিজ্ঞেস করেঃ ''তোমরা ঠিটি কৈটি ঐ পড়ে থাকো। অথচ হযরত মূসা (আঃ) তো হযরত ঈসার (আঃ) বহু পূর্বে অতীত হয়েছেন?'' ঐ সময় আমি তাদের এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারলাম না। মদীনায় ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে ওটা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেনঃ ''তুমি তো তাদেরকে ঐ সময়েই এ উত্তর দিতে পারতে যে, ঐ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী নবী ও সৎ লোকদের নামে তাদের সন্তানদের নাম বরাবরই রেখে আসতো।'' ১

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ "এই হারূণ হযরত মূসার (আঃ) ভাই হারূণ (আঃ) নন।" উন্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত কা'বের (রাঃ) একথা অস্বীকার করেন। তখন হযরত কা'ব (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "যদি আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে কিছু শুনে থাকেন, তবে আমি তা মানতে সম্মত আছি। অন্যথায় ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে তো তাঁদের মাঝে ছয় শ বছরের ব্যবধান রয়েছে।" তাঁর একথা শুনে হয়রত আয়েশা (রাঃ) নীরব হয়ে যান। ২

হযতর কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত মারইয়ামের (আঃ) পরিবার ও বংশের লোক উপরের স্তর হতেই সৎ ও দ্বীনদার ছিলেন এবং এই দ্বীনদারী যেন বরাবরই উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। কতকণ্ডলি লোক এরূপই হয়ে থাকেন। আবার কতক পরিবার ও বংশ এর বিপরীতও হয় যে, উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত সবাই খারাপ হয়। এই হারূণ বড়ই বুযুর্গ লোক ছিলেন। এই কারণেই বাণী ইসরাঈলের মধ্যে 'হারূণ' নাম রাখার সাধারণভাবে প্রচলন হয়ে যায়। এমন কি বর্ণিত আছে যে, যেই দিন এই হারূণের জানাযা বের হয় সেই দিন তাঁর জানাযায় ঐ হারূণ নামেরই চল্লিশ হাজার লোক শরীক হয়েছিল।

হযরত মারইয়ামের (আঃ) কওম তাঁকে তিরস্কারের সুরে বলেঃ ''কি করে তুমি এরূপ অসৎ কাজ করলে? তুমি তো ভাল ঘরের মেয়ে! তোমার পিতা–মাতা উভয়েই ভাল ছিলেন। তোমার পরিবারের সমস্ত লোকই পবিত্র। এতদসত্ত্বেও কি করে তুমি একাজ করতে পারলে?'' কওমের এই ভর্ৎসনা মূলক কথা শুনে হযরত মারইয়াম (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর শিশু সন্তানের দিকে

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমেও এটা রয়েছে। ইমাম
তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২. এই ইতিহাসের ব্যাপারে কিছু চিস্তা বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।

ইশারা করেন। তারা তাঁর মর্যাদা স্বীকার করে নাই বলে তাঁকে অন্যায়ভাবে অনেক কিছু বললো। তারা বললোঃ "তুমি কি আমাদেরকে পাগল পেয়েছো যে, আমরা তোমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো? সে আমাদেরকে কি বলবে?" ইতিমধ্যেই হযরত ঈসা (আঃ) মায়ের কোল থেকেই বলে উঠলেনঃ "হে লোক সকল! আমি আল্লাহর একজন দাস।" হযরত ঈসার (আঃ) প্রথম উক্তি ছিল এটাই। তিনি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন এবং নিজের দাসত্বের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি আল্লাহ তাআ'লার 'যাত' বা সন্তাকে সন্তান জন্মদান হতে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন, এমনকি তা সাব্যস্ত করে দিলেন। কেননা, সন্তান দাস হয় না। অতঃপর তিনি বললেনঃ "আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।" এতে তিনি তাঁর মাতার দোষমুক্তির বর্ণনা দিয়েছেন এবং দলীলও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "আমাকে আল্লাহ তাআ'লা নবী করেছেন এবং কিতাব দান করেছেন।"

বর্ণিত আছে যে, যখন ঐ লোকগুলি হযরত মারইয়াম (আঃ) কে তিরস্কার করছিল ঐ সময় হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর দুধ পান করছিলেন। তাদের ঐ তিরস্কার বাণী শুনে তিনি স্তন থেকে মুখ টেনে নেন এবং বাম পার্শ্বে ফিরে তাদের দিকে মুখ করে এই উত্তর দেন। কথিত আছে যে, এই উত্তির সময় তাঁর অঙ্গুলী উত্থিত ছিল এবং হাত কাঁধ পর্যন্ত উঁচু ছিল। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, 'আমাকে কিতাব দিয়েছেন' তাঁর এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমাকে কিতাব দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। এটা পূর্ণ হবেই। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, জন্ম গ্রহণের সময়েই হযরত ঈসার (আঃ) সব কিছু মুখস্থ ছিল এবং তাঁকে সব কিছু শিখিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইযরত ঈসা (আঃ) আরো বলেনঃ ''যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি (আল্লাহ) আমাকে আশিস ভাজন করেছেন। আমি মানুষকে কল্যাণের কথা শিক্ষা দেবো এবং তারা আমার দ্বারা উপকৃত হবে।''

বানৃ মাখযুম গোত্রের গোলাম অহাব ইবনু অর্দ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আ'লেম তাঁর চেয়ে বড় একজন আ'লেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! বলুন তো, আমার কোন আমল আমি ঘোষণা বা প্রচার করতে পারি?'' উত্তরে তিনি বলেনঃ ''ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ। কেননা, এটাই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন যা সহ তিনি তাঁর নবীদেরকে তাঁর বান্দাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

১. কিন্তু এই উক্তিটির সনদ ঠিক নয়।

সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে একমত যে, হযরত ঈসার (আঃ) এই সাধারণ বরকত দ্বারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি যেখানেই আসতেন, যেতেন, উঠতেন ও বসতেন সেখানেই তাঁর একাজ তিনি চালু রাখতেন। আল্লাহর কথা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তিনি কখনো কার্পণ্য করতেন না।

হযরত ঈসা (আঃ) আরো বলেনঃ "আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, ততদিন যেন নামায পড়ি ও যাকাত প্রদান করি।" আমাদের নবীকেও (সঃ) এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছেঃ

অর্থাৎ "মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে লেগে থাকো।" (১৫ঃ ৯৯) সূতরাং হযরত ঈসাও (আঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তাআলা আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দুটি কাজ আমার উপর ফর্য করে দিয়েছেন। এর দ্বারা তকদীর সাব্যন্ত হয় এবং যারা তকদীরকে অস্বীকার করে তাদের দাবী খণ্ডন করা হয়ে যায়।

অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লার আনুগত্যৈর সাথে সাথে আমাকে এ হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকি। কুরআন কারীমে এ দুঁটি বর্ণনা প্রায়ই একই সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করতে।" (১৭ঃ ২৩) অন্য এক জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ "তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার ও তোমার পিতা-মাতার।" (৩১ঃ ১৪)

তিনি বলেনঃ তিনি (আল্লাহ) আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেন নাই। আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এমন উদ্ধৃত করেন নাই যে, আমি তাঁর ইবাদত এবং আমার মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার করি এবং হতভাগ্য হয়ে যাই। সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, হুঁই ও ইলো ঐ ব্যক্তিযে ক্রোধের সময় কাউকেও হত্যা করে ফেলে। পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, পিতা-মাতার অবাধ্য সেই হয়, যে উদ্ধৃত ও হতভাগ্য হয়। দুশ্চরিত্র সেই হয়, যে গর্ব ও অহংকার করে।

বর্ণিত আছে যে, একটি ক্লী লোক হযরত ঈসার (আঃ) মু'জিযাগুলি দেখে তাঁকে বলেঃ "ঐ পেট কতই না বরকতময়, যে পেট আপনাকে বহন করেছে এবং ঐ সন্তান কতইনা কল্যাণময়, যে আপনাকে দুধ পান করিয়েছে।" তার একথার জবাবে হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ "ঐ ব্যক্তির জন্যে সুসংবাদ, যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, অতঃপর ওর অনুসরণ করে এবং উদ্ধত ও হতভাগ্য হয় না।"

এরপর হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্বিত হবো।' এর দ্বারাও হযরত ঈসার (আঃ) দাসত্ব এবং সমস্ত মাখলুকের মত তিনিও যে আল্লাহর এক মাখলুক, এটা প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত মানুষ যেমন অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে এসেছে, অনুরূপ ভাবে তিনিও অস্ত্বিতহীনতা হতে অস্তিত্বে এসেছেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুরও স্বাদ গ্রহণ করবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্বিতও হবেন। তবে এই তিনটি অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হওয়া সত্ত্বে ভার জন্যে এটা সহজ হয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন উদ্বেগ ও ভয়-ভীতি থাকবেনা; বরং তিনি পূর্ণভাবে শান্তি লাভ করবেন। তার উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৩৪। এই মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ); আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।

৩৫। সন্তান প্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির

(٣٥) مَا كَانَ لِلّهِ أَنْ يُتَّخِذُ مِنْ وَلَدٍ لسُبُحْنَهُ أِذَا قَصَٰى করেন তখন বলেনঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

৩৬। আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত করো, এটাই সরল পথ।

৩৭। অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। সুতরাং এই কাফিরদের একমহান দিবসের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। آمُراً فَإِنَّماً يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ هُ (٣٦) وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطً مُسْتَقِيْمُ ٥ بُسْتَقِيْمُ ٥ بَيْنِهِمْ فَويلُ لِلْذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥ مِنْ مُشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফাকে (সঃ) বলছেনঃ
হয়রত ঈসার (আঃ) ঘটনার ব্যাপারে যে লোকদের মতানৈক্য ছিল, ওর মধ্যে
যা সঠিক, তা আমি বর্ণনা করলাম। ﴿ فَصُولُ وَ هَ هَا مَا الْمُحَمَّ وَ هَ هَ هَا مَا الْمُحَمَّ وَ هَ مَا الْمُحَمَّ وَ هَ مَا الْمُحَمَّ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ الْمُحَمَّلُ اللَّهُ الْمُحَمَّ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الحقُّ مِنْ رُبِّكَ فَلَا تَكُنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ -

অর্থাৎ "এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (৩ঃ ৬০) হযরত ঈসা (আঃ) যে আল্লাহর নবী ও বান্দা ছিলেন এ কথা বলার পর আল্লাহ তাআ'লা নিজের সন্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছেন। তাঁর মাহাত্ম্যের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত যে, তাঁর সন্তান হবে। অজ্ঞ ও যালিম লোকেরা যে এই গুজব রটিয়ে ফিরছে তার থেকে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি এর থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি যে কাজের ইচ্ছা করেন, সে জন্যে তাঁর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। তিনি শুধু মাত্র বলেনঃ 'হও' আর তেমনই তা হয়ে যায়। একদিকে হুকুম এবং অন্যদিকে জিনিস মওজুদ। যেমন তিনি বলেনঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَثُلِ أَدْمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّقَالَ لَهُ كُنُ الْمُعَلِّقِ مَثَلِ اللَّهِ كُنُ مِنْ الْمُمُنَّ وَيُولِ اللَّهُ كُنُ مِنْ الْمُمُنَّ وَيُنَا لَهُ كُنُ مِنْ الْمُمُنَّ وَيُنَا لَا يَكُونُ مِنْ الْمُمُنَّ وَيُنَا الْمُمُنَّ وَيُنَا لَا يَعْلَى الْمُمُنَّ وَيُنِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ঈসার (আঃ) আশ্চর্য অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের (আঃ) আশ্চর্য অবস্থার ন্যায়, তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর তাঁ (র-কালব)কে বললেনঃ (সজীব) হয়ে যাও, তখনই তা (সজীব) হয়ে গেলো এই বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর কওমকে বললেনঃ আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো, এটাই সরল পথ! এটাই আমি আল্লাহ তাআ'লার নিকট থেকে নিয়ে এসেছি। যারা এর অনুসরণ করবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং যারা এর বিপরীত করবে তারা পথভ্রম্ভ হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) নিজের সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনার পরেও আহ্লে কিতাবের দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো। ইয়াহূদীরা বললো যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি জারজ সন্তান। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক যে, তারা তাঁর একজন উত্তম রাসূলের উপর জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। তারা বলেছে যে, তাঁর এই কথা বলা ইত্যাদি সবই জাদু। অনুরূপভাবে খৃস্টানরাও বিদ্রান্ত হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, তিনি তো স্বয়ং আল্লাহ এবং এই কথা আল্লাহরই কথা। অন্যেরা বলেছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। আরো অন্যেরা বলেছে যে, তিনি জিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বৃদ। তবে একটি দল প্রকৃত ঘটনা মুতাবেক বলেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। এটাই হচ্ছে সঠিক উক্তি। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা এটাই। আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ তাআ'লা এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে যে, বাণী ইসরাঈলের এক সম্মেলন হয়। তারা চারটি দল ছাঁটাই করে এবং প্রত্যেক কওম নিজ নিজ আলেমকে পেশ করে। এটা হযরত ঈসার (আঃ) আকাশে উঠে যাওয়ার পরের ঘটনা। এখন চারটি দলের চারজন আলেমের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মতানৈক্য হয়। একজন বলে যে, তিনি নিজেই আল্লাহ ছিলেন। তিনি যত দিন ইচ্ছা দুনিয়ায় অবস্থান করেছেন। যাকে ইচ্ছা জীবিত রেখেছেন এবং যাকে ইচ্ছা মেরে ফেলেছেন।

তার পর তিনি আকাশে উঠে গেছেন। এই দলটিকে ইয়াকৃবিয়্যাত বলা হয়। বাকী তিনটি দলের তিনজন আ'লেম ঐ আলৈমকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। তখন ঐ তিন জনের দুজন তৃতীয়জনকে বলেঃ ''তোমার ধারণা ও মতাম ত কি?'' সে বললোঃ "তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন।" এই দলটির নাম নাসতুরিয়্যাহ। অবশিষ্ট দুজন ঐ তৃতীয় জনকৈ বললোঃ "তুমিও ভুল বললে।" অবশিষ্ট দু'জনের একজন অপরজনকে বললোঃ "তুমি তোমার মতামত পেশ কর।" সে বললোঃ "আমার তো আকীদা এই যে, তিনি তিন মা'বৃদের এক মা'বৃদ। এক মা'বৃদ আল্লাহ, দ্বিতীয় মা'বৃদ এই ঈসা (আঃ) এবং তৃতীয় মা'বৃদ তাঁর মাতা মারইয়াম (আঃ)।" এই দলটির নাম ইসরাঈলিয়্যাহ। আর দলটিই ছিল খৃস্টানদের বাদশাহ। তাদের সবার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। চুতর্থ জন বললোঃ "তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন .. আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। তিনি ছিলেন আল্লাহর কালেমা এবং তাঁরই নিকট হতে প্রেরিত আল্লাহর রূহ।" এই দলটি মুসলমান। আর এরাই ছিল সঠিক পথের অনুসারী। তাদের মধ্যে যার অনুসারী যে দল ছিল সেই দল তার উক্তির উপরই চলে গেলো এবং তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু করে দিলো। সর্বযুগে মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকে বলে ঐ সব দল মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করলো। আল্লাহ তাআ'লার উক্তির তাৎপর্য এটাই যে, তারা এমন লোকদেরকে হত্যা করতো মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়ের আদেশ করতো।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এই যে, বাদশাহ কুসতুনতীন তিনবার খৃস্টানদের একত্রিত করে। শেষ বারের সম্মেলনে তাদের দু' হাজার এক শ' সত্তর জন আ'লেম একত্রিত ছিল। কিন্তু তারা সবাই হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারে বিভিন্ন মতাবলম্বী ছিল। এক শ' জন এক কথা বললে সত্তর জন অন্য কথা বলে। পঞ্চাশ জন আরো অন্য কিছু বলে। ষাট জনের আকীদা অন্য। প্রত্যেকের মত একে অপরের বিপরীত ছিল। সবচেয়ে বড় দলটির লোক সংখ্যা ছিল তিনশ ষাট। বাদশাহ এই দলের লোক সংখ্যা বেশী দেখে এই দলভুক্ত হয়ে যায়। রাজ্যের মঙ্গল এতেই ছিল। সুতরাং তার রাজনীতি তাকে এই দলের প্রতিই মনোযোগী করলো। সে অন্যান্য সমস্ত দলকে বের করে দিলো। আর এদের জন্যে সে 'আমানাতে কুবরা' এর প্রখা আবিষ্কার করলো। প্রকৃত পক্ষে এটাই হচ্ছে জঘন্যতম খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা। এখন ঐ আলৈমদের দ্বারা সে শরীয়তের মাসআলার কিতাবগুলি লিখিয়ে নিলো। আর রাজ্যের বহু রীতি–নীতি এবং শহরের জরুরী বিষয়গুলি শরীয়তরূপে তার মধ্যে দাখিল করে দিলো। সে অনেক কিছু নতুন নতুন বিষয়

আবিষ্কার করলো। এভাবে প্রকৃত দ্বীনে মাসীহ্র রূপ পরিবর্তন করে একটা সংমিশ্রিত দ্বীন তৈরী করলো। আর জনগণের মধ্যে ওটা আইন রূপে চালু করে দিলো। তখন থেকে দ্বীনে মাসীহ্ বলতে এটাকেই বুঝায়। ওটার উপর যখন সে সকলকে সম্মত করে ফেললো, তখন চতুর্দিকে গীর্জা ও ইবাদতখানা নির্মাণ করা এবং ওগুলিতে আলমদেরকে বসিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে ঐ নব সৃষ্ট মাসীহিয়্যাতকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল। সিরিয়ায়, জাযীরায় এবং রোমে প্রায় বারো হাজার এইরূপ ঘর তার যুগে নির্মিত হয়। যে জায়গায় শূল তৈরী করা হয়েছিল সেখানে তারা মাতা হায়লানা একটা গম্বুজ তৈরী করিয়ে নিয়েছিল। নিয়মিতভাবে ওর পূজা শুরু হয়ে যায় এবং সবাই বিশ্বাস করে নেয় যে, হযরত ঈসাকে (আঃ) শূলে চড়ানো হয়েছে। অখচ তাদের এ উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। এটাই হলো খৃষ্ট ধর্মের সংক্ষিপ্ত নমুনা।

যারা আল্লাহ তাআ'লার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং সন্তান ও শরীক স্থাপন করে তারা দুনিয়ায় হয়তো অবকাশ লাভ করবে, কিন্তু ঐ ভীষণ ভয়াবহ দিনে চতুর্দিক থেকে তাদের উপর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যাবে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় অবাধ্য বান্দাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেন না বটে, কিন্তু তাদেরকে একেবারে ছেড়েও দেন না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা যালিমকে অবকাশ দেন, কিন্তু যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন তার কোন আশ্রয় স্থল বাকী থাকে না।" একথা বলার পর তিনি কুরআন কারীমের নিশ্রের আয়াতটি পাঠ করেন।

অর্থাৎ ''তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও করার পন্থা এরূপই যে, যখন কোন অত্যাচারী গ্রামবাসীকে পাকড়াও করেন ,তখন নিশ্চিত জানবে যে, তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।'' (১১ঃ ১০২) ় সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''অপছন্দনীয় কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল আর কেউই নেই। মানুষ তাঁর সন্তান স্থাপন করে, তথাপি তিনি তাদেরকে রিয়ক দিতেই রয়েছেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন।" আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "অনেক গ্রামবাসীকে, তারা অত্যাচারী হওয়া সত্ত্বেও আমি অবকাশ দিয়েছি, তারপরে তাদেরকে পাকড়াও করেছি, শেষে তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে।" (২২ঃ ৪৮) অন্য জায়গায় তিনি বলেছেনঃ "অত্যাচারী লোকেরা যেন তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহকে উদাসীন ও অমনোযোগী মনে না করে। তাদেরকে তিনি অবকাশ দিচ্ছেন ঐ দিনের জন্যে, যেই দিন চক্ষু উপরের দিকে উঠে যাবে।" ঐ কথা তিনি এখানেও বলছেনঃ এই কাফিরদের এক মহা দিবসের আগমনে ভীষণ দুর্দশা রয়েছে।

হযরত উবাদা' ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের (আঃ) প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর রূহ; আরো সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা-ই হোক না কেন আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করবেন। ১

৩৮। তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেই দিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিশ্রান্তিতে আছে। (٣٨) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ لا يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ شَبِيْنِ ٥

১ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত।

৩৯। তাদেরকে সতর্ক করে দাও
পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন
সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এখন
তারা অনবধানতায় আছে এবং
তারা বিশ্বাস করবে না।

৪০। চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও ওর উপর যারা আছে তাদের, এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে। (٣٩) وَانْذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرةِ الْحَسْرةِ الْذَ قُصِى الْاَمْرُ وَهُمْ فِي الْآمَرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَانَ عَلَيْهُا نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَانَ عَلَيْهِا كُوالِينَا وَمَانَ عَلَيْهُا كُولُونَا فَيْ الْمُرْضَ

কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, আজ দুনিয়ায় কাফিররা তাদের চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে এবং কানে সোলা দিয়েছে, (চোখেও দেখে না এবং শুনেও শুনে না), কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের চক্ষুগুলি খুবই উচ্জ্বল হয়ে যাবে এবং কানও উত্তমরূপে খুলে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

ر رويه به ولونتری اِذِ الْمَجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُوسِيهِ مُعِنْكُ رَبِّهِم رِيبَاابِصِوْلُوسِمِفًا،

অর্থাৎ ''যদি তুমি দেখো, তবে এক বিশ্ময়কর অবস্থা দেখবে যখন এই অপরাধীরা স্বীয় প্রতিপালকের সামনে মস্তক অবনত করে থাকবে (এবং বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম।" (৩২ঃ ১২) সূতরাং সেই দিন দেখা ও শোনা কোনই কাব্ধে আসবে না এবং দুঃখ ও আফ্সোস করেও কোন লাভ হবে না। যদি তারা দুনিয়ায় চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা কাব্ধ নিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিতো আজ আর দুঃখ ও আফসোস করতে হতো না। সেই দিন চক্ষু ও কর্ণ খুলে যাবে, অথচ আজ তারা অন্ধ ও বধির সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ তুমি মানুষকে ঐ দুঃখ ও আফ্সোস করার দিন থেকে সাবধান করে দাও। যখন সমস্ত কাব্ধের ফায়সালা হয়ে যাবে, জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জা হান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে, সেই দুঃখ ও আফ্সোস করার দিন হতে তারা আজ্ব উদাসীন রয়েছে, এমনকি এটাকে তারা বিশ্বাসই করছে না। তুমি তাদেরকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতীরা জানাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে আনয়ন করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে খাড়া করে দেয়া হবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে "একে চেনো কি?" উত্তরে তারা বলবেঃ "হাঁ, এটা মৃত্যু।" তারপর জাহান্নামীদেরকেও এই একই প্রশ্ন করা হবে। তারাও ঐ একই উত্তর দেবে। তারপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৃত্যুকে যবাহ করে দেয়া হবে। এরপর ঘোষণা করা হবেঃ "হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেলো, মৃত্যু আর হবে না। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্যেও চিরস্থায়ী জীবন হয়ে গেলো, মরণ আর হবে না।" অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) ই তিট্টি তলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি ইশারা করে বলেনঃ "দুনিয়াবাসী গাফলাতে দুনিয়ায় রয়েছে (দুনিয়ায় বাস করে পরকালকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে রয়েছে)।" ১

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) একটি ঘটনা দীর্ঘভাবে বর্ণনা করার পর বলেনঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাহান্লাম ও জান্লাতের ঘর দেখতে থাকবে। ঐদিন হবে দুঃখ ও আফসোস করার দিন। জাহান্লামী তার জান্লাতী ঘরটি দেখতে থাকবে এবং তাকে বলা হবেঃ "যদি তুমি ভাল আমল করতে তবে এই ঘরটি লাভ করতে।" তখন সে দুঃখ ও আফসোস করবে। পক্ষান্তরে জান্লাতীদেরকে তাদের জাহান্লামের ঘরটি দেখানো হবে এবং বলা হবেঃ "যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো তবে তোমরা এই ঘরে যেতে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মৃত্যুকে যবাহ করার পর যখন চিরস্থায়ী বাসের ঘোষণা দেয়া হবে তখন তারা এতো বেশী খুশী হবে যে, আল্লাহ না বাঁচালে খুশীর আধিক্য হেতু তারা মরেই যেতো। আর জাহান্লামবাসীরা ভীষণ দুঃখিত হয়ে যেতো। সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ এটাই। এটা হবে আফসোসের সময় এবং কাজের পরিসমাপ্তিরও সময়। তাই কিয়ামতের সময় এবং কাজের পরিসমাপ্তিরও সময়। তাই কিয়ামতের সময় এবং কাজের পরিসমাপ্তিরও সময়। তাই, কিয়ামতের নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক আমি ছাড়া আর কেউই নয়। আমি ছাড়া কোন কিছুর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দাবীদার কেউই হতে পারে না। আমার সত্ত্বা যুলুম থেকে পবিত্র।

ইসলামের বাদশাহ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু আবদিল আযীয (রাঃ) কৃষায় আবদুল হামীদ ইবনু আবদির রহমানকে পত্র লিখেন। তাতে তিনি লিখেনঃ "হামদ ও সানার পর, আল্লাহ তাআ'লা সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করার সময়েই তাদের উপর মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। সবকেই তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি তাঁর এই নাযিলকৃত সত্য কিতাবের মধ্যে লিখে দিয়েছেন যে, কিতাবকে নিজের ইলম দ্বারা মাহফূয বা রক্ষিত রেখেছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা যে কিতাবকে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (তাতে লিখে দিয়েছেন যে), পৃথিবী ও ওর উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী তিনিই এবং তারা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"

- ৪১। বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের (আঃ) কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী।
- 8২। যখন সে তার পিতাকে বললোঃ হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার ইবাদত কর কেন?
- ৪৩। হে আমার পিতা! আমার
  নিকট তো এসেছে জ্ঞান, যা
  তোমার নিকট আসে নাই।
  সূতরাং আমার অনুসরণ কর,
  আমি তোমাকে সঠিক পথ
  দেখাবো।

- (٤١) وَاذْكُرُ فِي الْكِتَٰبِ اِبُرْهِيَمُ اللهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ٥
- (٤٢) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصُرُولَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًاه يُبُصُرُولَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًاه (٤٣) يَابَتِ إِنِّى قَدْ جَاءَ نِى مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاتِك فَاتَّبِغُنِى الْهُدِكَ صِرَاطًا سَويًاه

৪৪। হে আমার পিতা! শয়য়তানের ইবাদত করো না; শয়য়তান দয়াময়ের অবাধ্য।

৪৫। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে। الشيطن أن الشيطن كان الشيطن كان الشيطن كان الشيطن عَصِيّاه الله مَن عَصِيّاه الله مَن الله مَن الرّحمٰن عَصِيّاه الله مَسْكُ عَذَابٌ مِن الرّحمٰن الرّحمٰن فَتَكُونَ لِلشّيطِن وَلِيّاه فَتَكُونَ لِلشّيطِن وَلِيّاه

মক্কার মুশরিকরা যারা মূর্তিপুজক ছিল এবং নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) অনুসারী মনে করতো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন এবং স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের সামনে স্বয়ং হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা কর। এ সত্য নবী নিজের পিতাকেও পরওয়া করেন নাই। তার সামনে তিনি সত্যকে খুলে দিয়েছিলেন এবং তাকে মূর্তিপূজা হতে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তাকে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেনঃ 'যে মূর্তি তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না তার পূজা কর কেন?

তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেনঃ 'নিশ্চয়ই আমি তোমার পুত্র। কিন্তু আমার মধ্যে আল্লাহর দেয়া যে জ্ঞান রয়েছে তা তোমাদের মধ্যে নেই। তুমি আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করছি এবং আমি তোমাকে অকল্যাণের পথ হতে সরিয়ে কল্যাণের পথে পৌঁছিয়ে দেবো। হে আমার পিতা! মূর্তি পূজা দ্বারা তো শয়তানেরই অনুসরণ করা হয়। সে ঐ পথে পরিচালিত করে এবং এতে সে খুশী হয়। যেমন সূরায়ে ইয়াসীনে রয়েছেঃ

اِن يَدْ عُون مِن دُونِهُ إِلَّا إِنتًا \* وَإِن يَدْ مُونَ اِلَّاسْيَطِنَّا مُرْفِدًا-

অর্থাৎ তারা স্ত্রীলোকদেরকে ডেকে থাকে এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে, প্রকৃত পক্ষে তারা উদ্ধত শয়তানকেই ডেকে থাকে।" (৪ঃ ১১৭)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে আরো বলেনঃ শয়তান আল্লাহ তাআ'লার অবাধ্য ও বিরোধী। তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার ব্যাপারে সে অহংকারী। এ কারণেই সে মহান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে। যদি তুমিও এই শয়তানের আনুগত্য কর, তবে সে তোমাকেও তার অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেবে। হে আমার পিতা! তোমার এই শির্ক ও অবাধ্যতার কারণে আমি আশংকা করছি যে, হয়তো তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু ও সঙ্গী হয়ে যাবে। আর এর ফলে তোমার উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সহানুভূতি দূর হয়ে যাবে। দেখো, শয়তানের কোনই ক্ষমতা নেই। তার আনুগত্য করলে তুমি অতি জঘন্য স্থানে পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

تَاللَّهِ لَقَدْ اُرْسَلُنَا إِلَى اُمْرِضَ قَبْلِكَ فَنَرْبَنَ لَهُ مُ الشَّيْطُنُ اعْمَالُهُ مُوْفُودُ لِيَّهُ مَ الْيُومُ وَلَهُ مُ عَنَا بُ الْبِيْمُ .

অর্থাৎ "এটা নিশ্চিত ও শপথ যুক্ত কথা যে, তোমার পূর্ববর্তী উন্মতদের নিকট ও আমি রাস্ল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু শয়তান তাদের খারাপ কাজগুলিকে তাদের কাছে শোভনীয় ও সুন্দরব্ধপে দেখিয়েছিল এবং সেই আজ তাদের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে যায় (কিন্তু সুফল কিছুই হলো না), তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (১৬ঃ ৬৩)

৪৬। পিতা বললোঃ হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি কি আমার দেব দেবী হতে বিমুখ হচ্ছো? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ (٤٦) قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنَّ الْهِنَّ عَنَّ الْهِنَّ عَنَّ عَنَّ الْهِنِّ مُ لَيِّنَ الْهِنِّ مُ لَيِّنَ الْهُرَّمِيْ مُ لَيِّنَ الْهُرَّمِيْ مُ لَيِّنَ الْهُرَّمِيْ مَ لَيْنِ اللَّهُ مَنْتَ اللَّهُ الْمُرْجُمُنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْتَ اللَّهُ الْمُرْجُمُنَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِي الْمُل

করবোই; তুমি চিরদিনের জ্বন্যে আমার নিকট হতে দৃর হয়ে যাও।

89। ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ
তোমার নিকট হতে বিদায়;
আমি আমার প্রতিপালকের
নিকট তোমার জন্যে ক্ষমা
প্রার্থনা করবো, তিনি আমার
প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

৪৮। আমি তোমাদের দিক হতে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের নিকট হতে পৃথক হিচ্ছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহবান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহবান করে আমি ব্যর্থকাম হবো না। وَاهْجُرُنِينَ مَلِيثًا ٥

(٤٧) قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ سَاسْتَغُفِرُلَكَ رَبِّى لِآنَهُ كَانَ بِيْ خَفِيسًا ٥

(٤٨) وَاَعُتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَاَدُعُوا رَبِّنَ عَسَلَى اللهِ وَاَدُعُوا رَبِّنَ عَسَلَى اللهِ الكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَوِيًا ٥ اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَوِيًا ٥

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে আল্লাহর পথে আহবান করলে এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বললে সে তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিল এখানে আল্লাহ তাআ'লা তারই খবর দিচ্ছেন। সে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বললোঃ 'তুমি কি আমার মা'বৃদদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের উপাসনা করতে অস্বীকার করছো ? তুমি কি তাদেরকে খারাপ বলছো, দোষ দিচ্ছ এবং গালাগালি করছো? জেনে রেখো যে, তুমি যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও, তবে আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলবো। তুমি আমাকে কন্ট দিয়ো না এবং আমাকে কিছুই বলো না। এটাই উত্তম যে, তুমি আমার নিকট থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করো। নচেৎ আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো। উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেনঃ 'আচ্ছা, ঠিক

আছে। তুমি খুশী হও যে, আমি তোমাকে কোন কস্ট দিবো না। কেননা, তুমি আমার পিতা। বরং আমি আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করবো যে, তিনি যেন তোমাকে ভাল হওয়ার তাওফীক দেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করেন। মু'মিনদের নীতি এটাই যে, তারা অজ্ঞদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা জবাব দেয় প্রশান্তভাবে।" (২৫ঃ ৬৩) আর এক জায়গায় আছেঃ "যখন তারা বাজে কথা শুনে, তখন তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ আমাদের কাজ আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। তোমাদের উপর সালাম এবং আমরা অজ্ঞদের মুখোমুখী হতে চাইনে (অর্থাৎ তাদের সাথে ঝগড়া করতে চাইনে)।"

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ 'আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। এটা তাঁরই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে ঈমান, ইখলাস এবং হিদায়াত দান করেছেন। আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার প্রার্থনা কবৃল করবেন।' পিতার সাথে তাঁর এ ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। সিরিয়ায় হিজরত করার পরেও, মসজিদে হারাম নির্মাণ করার পরেও এবং তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেও তিনি প্রার্থনা করতেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার পিতা–মাতাকে এবং সমস্ত মু'মিনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন ক্ষমা করে দিবেন। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁর নিকট ওয়াহী আসেঃ ''মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো না।'' তাঁকে অনুসরণ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরাও তাঁদের মুশরিক আত্মীয় স্বজনের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অতঃপর নিম্নের আয়াত নাযিল হয়ঃ

قُدْ كَانَتُ لَكُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرِهِيَ وَالنَّذِينَ مَعَهُ اَ إِذْ قَالُوا لِقَدْمِهِمُ مِانَّا بَدِيْ وَا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ إِلَى تَوْلِهِ .... إِلاَّ قَوْلَ إِبْدُهِيَّ هَ لِأَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَتْ لَكَ وَمُّا آمَلِكُ لَكَ وَمُّا آمَلِكُ لَكَ وَمُّا آمَلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُعْلَمِنْ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُ

অর্থাৎ "তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীমের (আঃ) মধ্যে ও তাঁর সঙ্গীয় লোকদের মধ্যে; যখন তারা তাদের কওমকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদের থেকে ও আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করছো তাদের থেকে মুক্ত......, ইবরাহীমের (আঃ) ঐ কথাটি ছাড়া যা সে তার পিতাকে বলেছিলঃ আমি সত্ত্বরই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং আমি তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট কোন কিছুরই মালিক নই।" (৬০ঃ ৪) অর্থাৎ হে মুসলমানরা! নিঃসন্দেহে ইবরাহীম (আঃ) তোমাদের অনুসরণ যোগ্য। কিন্তু তিনি যে তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের অনুসরণ যোগ্য নন। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ ''নবী (সঃ) ও মু'মিনদের জন্যে উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (৯ঃ ১১৩) এরপরে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ ''ইবরাহীমের (আঃ) তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা শুধু ঐ ওয়াদার কারণেই যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে এটা প্রকাশিত হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার থেকে বিরত থাকলো, নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী এবং সহনশীল।"

এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি, আমি শুধু আমার প্রতিপালককে আহবান করি। তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকেও আমি শরীক করি না। আমি শুধু তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই। আমি আশা রাখি যে, আমার প্রতিপালককে আহবান করে আমি ব্যর্থকাম হবো না, বরং সফলকাম হবো। তিনি অবশ্যই আমার আহবানে সাড়া দিবেন। ঘটনাও এটাই বটে। এখানে خَسَنُ শৃক্টি يَقْرِيْكُ এর অর্থে এসেছে। কেননা, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পরে তিনিই নবীদের সরদার বা নেতা। তাঁদের সবারই উপর দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৪৯। অতঃপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেলো তখন আমি তাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকৃব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।

৫০। এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ ও তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি। (٤٩) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جُعَلُنَا نَبِيًا ٥

(٥٠) وَوَهُ بُنَا لَـهُمْ مِّـنَ رُخْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ ﴿ صِدْقِ عَلِيًّا ۚ

আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, হয়রত ইবরাহীম খলীল (আঃ) পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, দেশ ও গোত্রকে আল্লাহর দ্বীনের উপর উৎসর্গ করেছিলেন। এই সব থেকে তিনি পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে তাদের থেকে মুক্ত ও পৃথক বলে ঘোষণা করেন। ফলে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে দান করেন ইসহাককে (আঃ) এবং ইসহাককে (আঃ) দান করেন ইয়াকৃবকে (আঃ)। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "তিনি ইয়াকৃবকে (আঃ) অতিরিক্ত রূপে দান করেন।" (২১ঃ ৭২) তৈন্ট ই ঠিনু । سُحَاقَ يَفَقُدُوبَ

অর্থাৎ ''ইসহাকের (আঃ) পিছনে ইয়াকৃবকে (আঃ) দান করেন।'' (১১ঃ ৭১) সুতরাং হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন হযরত ইয়াকূবের (আঃ) পিতা। যেমন সূরায়ে বাকারায় রয়েছেঃ

اَمُ كُنْتُمْ شُهُ لَا وَ ذَحَضَرَيَقُقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيْبِ مِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ مَبَعْدِي فَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهُ الْبَايِكَ وَبُوهِ مَدَوَ اِسْمُعِيْلُ وَاسْحَقَى مَا الْمَالِكُ وَالْمُعَلِّلُ وَالسَّحَقَ مَ

অর্থাৎ ''তোমরা কি হাজির ছিলে যখন ইয়াকৃবের (আঃ) মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। তখন সে তার পুত্রদেরকে বলেঃ আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? উত্তরে তারা বলেঃ আমরা ইবাদত করবো আপনার মা'বুদের এবং আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) এবং ইসহাকের (আঃ) মা'বৃদের।" (২ঃ ১৩৩) সূতরাং এখানে ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি তার বংশক্রম চালু রেখেছি। তাকে আমি পুত্র দান করেছি এবং পুত্রকে পুত্র দান করেছি এবং এভাবে তার চক্ষ্ ঠাণ্ডা রেখেছি। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে হযরত ইয়াকুবের (আঃ) পর তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) নবী হন। এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয় নাই। কেননা, হযরত ইউসুফের (আঃ) নুবওয়াতের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ) জীবিত ছিলেন না। এই দুঁজন অর্থাৎ হযরত ইসহাক (আঃ) ও হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) নুবওয়াত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনেই ছিল। এই জন্যেই এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাস্লুল্লাহকে (সঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ "সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "আল্লাহর নবী ইউসূফ (আঃ), তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকৃব (আঃ), তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ও খলীল ইবরাহীম (আঃ)।" অন্য শব্দে রয়েছেঃ ''কারীম ইবনু কারীম, ইবনু কারীম, ইবনু কারীম ইউসুফ ইবনু ইয়াকৃব, ইবনু ইসহাক্ত ইবনু ইবরাহীম। (সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ খ্যাতি। সারা দুনিয়াবাসী আজ তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দুরুদও সালাম বর্ষিত হোক।

৫১। এই কিতাবে উল্লিখিত মৃসার (আঃ) কথা বর্ণনা করো, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

৫২। আমি তাকে আহবান করেছিলাম তৃর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গৃঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। (۵۱) وَاذْكُـرُ فِي الْكِتَبِ
مُوسِلِي إِنَّهُ كَانَ مُخُلَصًا
وَّكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ (۵۲) وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ
الطُّورِ الْآيَـمَـينِ وَقَرَّبُنهُ ৫৩। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারূণকে (আঃ) নবীরূপে। (۵۳) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ٥

স্বীয় খলীলের (আঃ) বর্ণনার পর আল্লাহর স্বীয় কালীমের (অর্থাৎ মৃসা কালীমুল্লাহর (আঃ) বর্ণনা শুরু করলেন।

এর দ্বিতীয় পঠন مُخَلِّصًا ও রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদতকারী ছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসাকে (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীরা প্রশ্ন করেছিলঃ "(হে রুহুল্লাহ (আঃ)! বলুন তো, 'মুখলিস' ব্যক্তি কে?" উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "যে শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করে। লোকে তার প্রশংসা করুক এটা তার উদ্দেশ্য থাকে না।" অন্য কিরআত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মৃসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ও নির্বাচিত বান্দা ছিলেন। যেমন মহাম'হিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

## رِبِي اصطفيتكَ عَلَى النَّاسِ

অর্থাৎ "আমি তোমাকে লোকদের উপর মনোনীত করেছি।"(৭ঃ১৪৪) হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নবী ও রাসূল ছিলেন। পাঁচজন বড় মর্যাদাসম্পন্ন ও স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। অর্থাৎ নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁদের উপর এবং অন্যান্য সমস্ত নবীর উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাকে আমি আহবান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গূঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। এটা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন তিনি আগুনের সন্ধানে বের হয়ে তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পান এবং সেই দিকে অগ্রসর হন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি গুরুজন বলেনঃ তিনি এতো নিকটবর্তী হন যে, কলমের শব্দ শুনতে পান। এর দ্বারা তাওরাত লিখার কলমকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তিনি আকাশে যান এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলোর সাথে কথা বলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার যে সব কথোপকথন হয়েছিল তার মধ্যে এটাও ছিলঃ

"হে মূসা (আঃ)! যখন আমি তোমার অন্তরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ও তোমার যবানকে আমার স্মরণকারী বানিয়ে দেবো, আর তোমাকে এমন স্ত্রী দান করবো যে পুণ্যের কাজে তোমার সহায়িকা হয়, তখন তুমি জানবে যে, তোমাকে আমি কোন কল্যাণই দান করতে ছাড়ি নাই। আর যাকে একটি জিনিস দান করি না, সে যেন মনে করে নেয় যে, তাকে আমি কোন কল্যাণই দান করি নাই। মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি মূসার (আঃ) উপর আর একটি অনুগ্রহ এই করেছিলাম যে, তার ভাই হারূণকে (আঃ) নবী করে তার সাহায্যার্থে তার সঙ্গী করেছিলাম। এটা সে আকাংখাও করেছিল ও প্রার্থনা জানিয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

وَ آخِي هُرُونُ هُو آفَصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي

অর্থাৎ ''আমার দ্রাতা হারূণ (আঃ) আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব, তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন!'' (২৮ঃ ৩৪) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

يَّهُ أُوْرِيْتُ سُـُولِكَ بِمُوسِي. قَـدُاُورِيْتُ سُـوُلِكَ بِمُوسِي.

অর্থাৎ "হে মূসা (আঃ)! তোমার প্রার্থনা কবৃল করা হলো।" (২০ঃ ৩৬) তাঁর দু'আর শব্দ তিওঁ এই এই (২৬ঃ ১৩) এরূপও রয়েছে। অর্থাৎ "হারূণকেও (আঃ) রাসূল বানিয়ে দিন।" বর্ণিত আছে যে, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা এবং এরচেয়ে বড় সুপারিশ দুনিয়ায় কেউই কারো জন্যে করে নাই। হযরত হারূণ (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

৫৪। এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের (আঃ) কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

৫৫। সে তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। (۵٤) وَاذْكُرْ فِي الْكِتُبِ اِسُمْعِيْلُ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا هُ (۵۵) وكانَ يَامُرُلُولًا نَبِيًّا هُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مُوكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥

এখানে আল্লাহ তাআ'লা ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসামূলক বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি সারা হিজাযের পিতা। তিনি যে ন্যর বা মানত মানতেন এবং যে ইবাদত করার ইচ্ছা করতেন তা তিনি পুরো করতেন। প্রত্যেক হক তিনি আদায় করতেন। একটি লোককে তিনি একদা ওয়াদা দিয়ে বলেনঃ ''আমি তোমার সাথে অমুক জায়গায় সাক্ষাৎ করবো। তুমি সেখানে পৌঁছবে।" ওয়াদা মৃতাবেক হয়রত ইসমাঈল (আঃ) সেখানে হাজির হন। কিন্তু ঐ লোকটি আসে নাই। তার অপেক্ষায় তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ একদিন ও একরাত অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে লোকটির ঐ কথা স্মর্ণ হলে সে সেখানে এসে দেখে যে, তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করতে রয়েছেন। সে জিজ্ঞেস করেঃ ''আপনি কি কাল থেকেই এখানে অবস্থান করছেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ "যখন ওয়াদা ছিল তখন অবস্থান না করে কি পারি?" লোকটি তখন ওযর পেশ করে বলেঃ "জনাব ক্ষমা করবেন, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।" সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, তার অপেক্ষায় সেখানে তাঁর পূর্ণ একটি বছর কেটে যায়। ইবর্নু শৃ্যিব (রঃ) বলেন যে, সেখানে তিনি বাসস্থান বানিয়ে নিয়ে ছিলেন। আবুল হামসা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "নুবওয়াতের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কিছু বাণিজ্যিক লেন দেন করেছিলাম। আমি চলে যাই এবং তাঁকে বলে যাইঃ আপনি এখানেই অবস্থান করুন, আমি এখনই ফিরে আসছি। তারপর আমি সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল হয়ে যাই। এরপর ঐদিন কেটে যায় এবং ঐ রাতও কেটে যায়। তৃতীয় দিনে আমার ঐকথা স্মরণ হলো। আমি গিয়ে দেখি যে, তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। তিনি আমাকে দেখে শুধু এইটুকু বলেনঃ "তুমি আমাকে কস্টে ফেলে দিয়েছো। আমি তিন দিন থেকে এখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।" <sup>১</sup> এটাও বলা হয়েছে যে, এটা তাঁর ঐ ওয়াদার বর্ণনা যা তিনি তাঁর যবাহর সময় তাঁর পিতার সাথে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ ''আব্বা! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'' সত্যিই তিনি তাঁর ঐ ওয়াদা পুরো করেছিলেন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করেছিলেন। ওয়াদা পুরো করা একটা ভাল কাজ এবং ওয়াদার খেলাফ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছেঃ "হে মু'মিনগণ! এইরূপ কথা কেন বলছো যা (নিজেরা) কর না? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, এইরূপ কথা বলা যা (নিজেরা) কর না।"

এটা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তাঁর সুনান গ্রস্থে এবং আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু জা'ফর খারায়েতী (রঃ) তাঁর 'মাকারিমূল আখলাক' গ্রস্থে বর্ণনা করেছেন।

রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলৈ, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।" এসব আচরণ হতে মু'মিন মুক্ত ও পবিত্র হয়ে থাকে। ওয়াদার এই সত্যতাই হযরত ইসমাঈলের (আঃ) মধ্যে ছিল এবং এই পবিত্র বিশেষণ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) মধ্যেও ছিল। কারো সাথে তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করেননি। একদা তিনি আবুল আ'স ইবনু রাবীর (রাঃ) প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ "সে আমার সাথে যে কথা বলেছে সত্য বলেছে এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছে তা পূর্ণ করেছে।" হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খিলাফতে নববীর (সঃ) উপর কদম রেখেই ঘোষণা করেনঃ "নবী (সঃ) কারো সাথে কোন ওয়াদা করে থাকলে আমি পুরো করার জন্যে প্রস্তুত আছি। আর রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপর কারো কোন ঋ ণ থাকলে আমি তা আদায় করার জন্যে মওজুদ আছি।" তখন হযরত জা'বির ইবন আবদিল্লাহ (রাঃ) আর্য করেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বাহরাইন হতে মাল আসলে তিনি আমাকে তিন লপ ভরে মাল দিবেন।" হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) নিকট বাহুরাইন হতে যখন মাল আসলো তখন হযরত জা'বিরকে ডেকে পাঠিয়ে বলেনঃ ''হাতের দু'তালু ভরে মাল উঠিয়ে নাও।'' এভাবে উঠিয়ে নিলে দেখা যায় যে, পাঁচশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উঠিয়ে এসেছে। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "তিন লপের পনের শ' দিরহাম নিয়ে নাও।"

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) রাসূল ও নবী ছিলেন। অথচ হযরত ইসহাকের (আঃ) শুধু নবী হওয়ার কথা বলেছেন। এর দ্বারা ভাই-এর উপর হযরত ইসমাঈলের (আঃ) ফযীলত প্রমাণিত হচ্ছে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) পছন্দ করেছেন। তারপর তাঁর আরো প্রশংসা করা হচ্ছে যে, তিনি আল্লাহ তাআ'লার আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ছিলেন এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও এই হুকুমই দিতে থাকতেন। এই হুকুমই আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকেও (সঃ) দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَأَمْرُا هُلَكَ بِالصَّلْوَةِ وَ اصْطَبِرْعَكَيْهَا ط

অর্থাৎ ''তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের হুকুম করতে থাকো এবং নিজেও ওর উপর দৃঢ়তার সাথে কাজ কারো। (২০ঃ ১৩২) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

يَايَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوْا أَنْهُ مَكُمُوا هَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحَدِنَارًا وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكَةً غِلَاظٌ شِسَادٌ لَّا يَعْصُونَ النَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَعْطُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

অর্থাৎ ''হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনদেরকে সেই অগ্নি হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফেরেশতারা (নিয়োজিত) রয়েছে, তারা কোন বিষয়ে আল্লাহর নাফরমানী করে না, যা তাদেরকে আদেশ করেন, আর তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা (তৎক্ষণাৎ) তা পালন করে।'' (৬৬ঃ ৬) সূতরাং মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নিজেদের পরিবারবর্গকে ও আত্মীয় স্বজনকে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা যেন তাদেরকে শিক্ষাহীনভাবে ছেড়ে না দেয়, অন্যথায় তারা জাহান্নামের গ্রাস হয়ে যাবে অর্থাৎ জাহান্নাম তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ করুলা বর্ষণ করুন, যে রাত্রে (ঘূম থেকে জেগে) ওঠে এবং (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে। অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ স্ত্রী লোকের উপর দয়া করুন, যে রাত্রে (ঘূম হতে জেগে) ওঠে এবং (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে। অতঃপর তার স্বামীকে জাগ্রত করে এবং সে উঠতে অস্বীকার করলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।" )

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "যখন মানুষ রাত্রে ঘুম হতে জেগে ওঠে এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর তারা দু'রাকাআত নামায পড়ে নেয়, তখন আল্লাহর যিক্রকারী ও যিক্রকারিণী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে তাদের নাম লিখে নেয়া হয়।" ২

১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্ (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

২. এহাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ), ইমাম নাসায়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫৬। এই কিতাবে উল্লিখিত ইদ্রীসের (আঃ) কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী নবী।

৫৭। এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা। (٥٦) وَاذْكُـرُ فِي الْكِـتُـبِ
اِدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبِيَّاهُ
الْمِدِينَ اللَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبِيَّاهُ

হযরত ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন এবং আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, (মি'রাজে গিয়ে) রাসলুল্লাহ (সঃ) হয়রত ইদরীসকে (আঃ) চতুর্থ আকাশে দেখতে পান।

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এক অতি বিস্ময় কর হাদীস আনয়ন করেছেন। তা এই যে, হঁযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হযরত কা বকে (রাঃ) وَرَفَعْنَ وُمَكَانَ عَلِيًّا এই আয়াতটির ভাবার্থ জিজেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "হযরত ইদরীসকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা ওয়াহী করেনঃ "সমস্ত বাণী আদমের আমলের সমান তোমার একার আমল আমি দৈনিক উঠিয়ে থাকি। সূতরাং আমি পছন্দ করি যে, তোমার আমল বেড়ে যাক।" অতঃপর তাঁর কাছে বন্ধু ফেরেশতা আগমন করলে তিনি তাঁর কাছে বর্ণনা করেনঃ ''আমার কাছে এরপ ওয়াহী এসেছে। সূতরাং আপনি মালাকুল মাউতকে বলে দিন যে, তিনি যেন আমার জান কবয় বিলম্বে করেন, যাতে আমার নেক আমল বৃদ্ধি পায়।" ঐ ফেরেশতা তখন তাঁকে নিজের পালকের উপর বসিয়ে নিয়ে আকাশে উঠে যান। চতুর্থ আকাশে পৌঁছে মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ঐ ফেরেশতা মালাকুল মাউতকে হযরত ইদরীসের (আঃ) ব্যাপারে সুপারিশ করেন। মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''উনি কোথায়আছেন?'' উত্তরে তিনি বলেনঃ ''এই যে আমার পালকের উপর বসে রয়েছেন।" মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! আমাকে এখনই হুকুম করা হলো যে, আমি যেন হযরত ইদরীসের (আঃ) রূহ চতুর্থ আকাশে কর্বয় করি। আমি চিন্তা করছিলাম যে, যিনি যমীনে রয়েছেন তাঁর রূহ আমি চতুর্থ আকা**শে কি ক**রে কবয করতে পারি।'' সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি হয়রত ইদরীসের (আঃ) জান কবয করে নেন।" ১

হযরত কা'বের (রাঃ) এ বর্ণনাটি ইসরাঈলী রিওয়াইয়াত। এর কতক গুলি খবর স্বীকার্য নয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই রিওয়াইয়াতই অন্য সনদে রয়েছে। তাতে এও আছে যে, হযরত ইদরীস (আঃ) ঐ ফেরেশতার মাধ্যমে মালাকুল মাউতকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমার বয়সের আর কতদিন বাকী আছে?" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে মালাকুল মাউত বলেছিলেনঃ "আমি দেখছি যে, তথু চক্ষুর একটা পলক ফেলার সময় বাকী আছে।" ফেরেশতা তাঁর পরের নীচে তাকিয়ে দেখেন যে, হযরত ইদরীসের (আঃ) প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেছে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইদরীস (আঃ) দরজি ছিলেন। সূচের প্রতিটি ফোঁড়ের সময় তিনি সুবহানাল্লাহ পাঠ করতেন। সন্ধ্যার সময় তাঁর সমান কারো নেক আমল আকাশে উঠে নাই। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হযরত ইদরীসকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন নাই। বরং হযরত ঈসার (আঃ) মতই তাঁকে জীবিতই উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আওফীর (রঃ) রিওয়াইয়াতের মাধ্যমে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে ষষ্ঠ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর সেখানেই তিনি মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন। হাসান (রাঃ) প্রভৃতি শুরুজন বলেন যে, শুন্ন শুনি জাল্লাতকে বুঝানো হয়েছে।

৫৮। নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের (আঃ) ও যাদেরকে আমি নৃহের (আঃ) নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভত, ইবরাহীম (আঃ) ও ইসরাঈলের (আঃ) বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম, তাদের অন্তর্ভু ক্ত। তাদের দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজ্বায় লুটিয়ে পড়তো ক্রন্দন করতে করতে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, এঁরাই হচ্ছেন নবীদের দল অর্থাৎ যাঁদের বর্ণনা এই সূরা য় রয়েছে, কিংবা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অথবা পরে বর্ণনা আসবে। তাঁরা আল্লাহ তাআ'লার ইনআ'ম প্রাপ্ত। সুতরাং এখানে ব্যক্তি বর্ণনা হতে জাতি বর্ণনার দিকে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

এঁরা হলেন হযরত আদমের (আঃ) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ হযরত ইদরীসের (আঃ), বংশোদ্ভূত এবং তাঁদের বংশোদ্ভূত যাঁদেরকে হযরত নূহের (আঃ) সাথে নৌকায় আরৌহণ করানো হয়েছিল। এর দ্বারা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর দ্বারা হযরত ইসহাক (আঃ) হযরত ইয়াকৃব (আঃ) ও হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। হয়রত ইসরাঈলের (আঃ) বংশধর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারূণ (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসাকে (আঃ)। হযরত সুদ্দী (রঃ) ও হযরত ইবনু জারীরের (রঃ) এটাই উক্তি। এজন্যেই তাদের বংশের কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও সবাই হযরত আদমের (আঃ) বংশধর। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কতক এমনও রয়েছেন যাঁরা ঐ মনীষীদের বংশোদ্ভূত নন। যাঁরা হযরত নূহের (আঃ) সাথী ছিলেন। কেননা, হযরত ইদরীস (আঃ) তো হযরত নূহের (আঃ) দাদা ছিলেন। আমি বলিঃ বাহ্যতঃ এটাই সঠিক যে, হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নৃহ (আঃ) ছাড়া অন্যের বংশোদ্ভূত। তবে কতকগুলি লোকের ধারণা এই যে, হযরত ইদরীসও (আঃ) বাণী ইসরাঈলী নবী ছিলেন। তাঁরা বলেন যে, মি'রাজের হাদীসে হযরত ইদরীসের (আঃ) সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাক্ষাতের সময় তাঁকে উত্তম নবী ও উত্তম ভাই বলে অভ্যৰ্থনা জানানো বৰ্ণিত আছে। তিনি উত্তম সন্তান বলেন নাই, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত আদম (আঃ) বলেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহের (আঃ) পূর্ববর্তী নবী ছিলেন। তিনি স্বীয় কণ্ডমকে বলেছিলেনঃ ''তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাহ' এর উক্তিকারী ও এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যাও। তারপর যা ইচ্ছা তাই কর।" কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা অমান্য করে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আমরা এই আয়াতটিকে নবীদের শ্রেণীভুক্ত আয়াত বলেছি। এর দলীল হচ্ছে স্রায়ে আনআ'মের ঐ আয়াতগুলি যেগুলিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকৃব (আঃ), হযরত নৃহ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত আইয়ূব (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হ্যরত হারূণ (আঃ), হ্যরত যাকারিয়া (আঃ), হ্যরত ইয়াহ্ইয়া

(আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইলইয়াস (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াসাআ (আঃ) এবং হযরত ইউনুস (আঃ) প্রভৃতি নবীদের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের প্রশংসা করার পর বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ ''এরা তারাই যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা হিদায়াত দান করেছিলেন। সুতরাং (হে নবী (সাঃ) তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ করো।'' (৬ঃ ৯০) আল্লাহ তাআ'লা একথাও বলেছেনঃ ''নবীদের মধ্যে কারো কারো ঘটনা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি নাই।''

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত মুজাহিদ (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "সূরায়ে 'সাদ' এ কি সিজদা আছে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁ তারপর তিনি এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করে বলেনঃ "তোমাদের নবীকে (সঃ) তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" হযরত দাউদও (আঃ) অনুসূত নবীদের একজন ছিলেন।

ঘোষণা করা হচ্ছেঃ যখন ঐ নবীদের (আঃ) সামনে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তাঁরা ওর দলীল প্রমাণাদি শুনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তাআ'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পড়ে যেতেন। এ জন্যেই এই আয়াতে সিজদার হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ একমত, যাতে ঐ নবীদের অনুসরণ করা হয়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সূরায়ে মারইয়াম পাঠ করেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন সিজদা করেন। অতঃপর বলেনঃ "সিজদা তো করলাম, কিন্তু ঐ কান্না কোথা হতে আনবো?" >

৫৯। তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নম্ট করলো ও লালসা পরবশ হলো; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (٥٩) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ اضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ فَسُوفَ بَلْقُونَ عَيَّاهُ

১.এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) ও ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৬০। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সংকর্ম করেছে; তারা তো জান্লাতে প্রবেশ করবে; তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। (٦٠) إلا مَـنْ تَـابُ وَامَـنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِيكَ يَدُخُلُونَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِيكَ يَدُخُلُونَ الْبَيْنَاكُ الْمُحَلِّدُ مُنْ الْمُحَلِّدُ الْمُحْلِدُ الْمُحْلِدُ الْمُحْلِدُ الْمُحْلِدُ اللّهُ الْمُحْلِدُ اللّهُ الْمُحْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

আল্লাহ সংলোকদের বিশেষ করে নবীদের (আঃ) বর্ণনা করলেন, যাঁরা আল্লাহর হুদ্দের রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংকার্যের নমুনা স্বরূপ এবং মন্দকাজ্ব থেকে দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। এখন তিনি মন্দলোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা ঐ ভাল লোকদের পরে এমনই হয়ে যায় যে, তারা নামায থেকেও বেপরোয়া হয়ে যায়। নামাযের ন্যায় গুরুত্ব পূর্ণ ফরজকেও যখন তারা ভুলে বসে, তখন তো এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, অন্যান্য ফরজগুলিকে কি পরোয়া তারা করতে পারে? কেননা নামায তো হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি এবং সমস্ত আমল হতে এটা উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন। ঐ লোকগুলি তাদের কুপ্রবৃত্তির পিছনে লেগে পড়ে। পার্থিব জীবনেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন তারা চরমভাবে ক্ষতিগুস্ত হবে।

নামাযকে নম্ভ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো বা নামাযকে সম্পূর্ণরূপেই ছেড়ে দেয়া। এ জন্যেই ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং পূর্ব যুগীয় ও পর যুগীয় অনেক গুরুজনের মাযহাব এটাই যে, নামায পরিত্যাগকারী কাফির। ইমাম শাফিয়ীরও (রঃ) একটি উক্তি এটাই। কেননা, হাদীসে রয়েছে যে, বান্দা ও কুফরীর (শিরকের) মধ্যে প্রভেদকারী হচ্ছে নামায। অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে প্রভেদকারী হলো নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেল।" এই মাসআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জায়গা এটা নয়। অথবা নামাযেক ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সঠিকভাবে নামাযের সময়ের পাবন্দী না করা।

হযরত ইবনু মাসউদকে (আঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ কুরআনকারীমে নামাযের বর্ণনা খুবই বেশী রয়েছে। কোথাও রয়েছে নামাযের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারীদের শাস্তির বর্ণনা, কোথাও রয়েছে নামাযে চিরকালীনব্যাপী লেগে থাকার নির্দেশ এবং কোথাও আছে নামাযে যতুবান থাকার হুকুম (এর কারণ কি?) উত্তরে তিনি বলেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযের সময়ের ব্যাপারে অবহেলা না করা এবং সময়ের পাবন্দী করা।" জনগণ বললোঃ

"আমরা মনে করতাম যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাযকে ছেড়ে দেয়া ও ছেড়ে না দেয়া।" হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) তখন বললেনঃ "নামায ছেড়ে দেয়া তো কুফরী।" হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি যতুবান লোকেরা উদাসীনদের তালিকাভুক্ত নয়।

খলীফাতুল মুসলেমীন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু আবদিল আযীয (রঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "এর দ্বারা উদ্দেশ্য সরাসরি নামাযকে ছেড়ে দেয়া নয়, বরং নামাযের সময়কে নস্ট করে দেয়া উদ্দেশ্য । হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই সব অসৎ লোকের আবিভার্ব ঘটবে। এই লোকগুলি চতুষ্পদ জন্তুর মত লম্ফ ঝম্ফ করতে থাকবে। আতা' ইবনু আবি রবাহ্ও একথাই বলেন যে, শেষ যামানায় এ সব লোকের আবির্ভাব হবে। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও গাধার মত রাস্তাতেই লাফাতে থাকবে এবং যে আল্লাহ আকাশে রয়েছেন তাঁকে মোটেই ভয় করবে না। তারা লোকদেরকে দেখে কোন লজ্জা শরমও করবে না।

মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই অপদার্থ পরবর্তী লোকেরা ষাট বছর পরে আসবে যারা নামাযকে নস্ট করে দিবে এবং কুপ্রবৃত্তির পিছনে লেগে পড়বে। তারা কিয়ামতের দিন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর এদের পরে ঐ সব অযোগ্য লোক আসবে যারা কুরআন কারীমের পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ থেকে নীচে নামবে না।

কুরআনের পাঠক তিন প্রকারের রয়েছে। তারা হচ্ছে মু'মিন, মুনাফিক ও পাপাচার।" এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ওয়ালীদকে (রাঃ) তাঁর শিষ্য এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "মুমিন তো ওর সত্যতা স্বীকার করবে, মুনাফিক ওর উপর বিশ্বাস রাখবে না, আর পাপাচার এর দ্বারা নিজের পেট পূর্ণ করবে।"

মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে একটি গারীব হাদীসে রয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন আসহাবে সুফফার নিকট কিছু সাদকা পাঠাতেন, তখন তিনি বলতেনঃ "কোন বারবারী পুরুষ ও বারবারিয়া স্ত্রী লোককে যেন এর থেকে কিছু না দেয়া হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) আমি বলতে শুনেছিঃ "এরাই হচ্ছে ঐ পরবর্তী অপদার্থ লোক যাদের বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।" মুহাম্মদ ইবনু কা'ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, এর দারা পশ্চিমের ঐ বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে, যে চরম দুষ্ট বাদশাহ। হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! আমি মুনাফিকদের বিশেষণ

কুরআনকারীমে পেয়ে থাকি। তা এই যে, তারা নেশাপানকারী, নামায পরিত্যাগকারী, দাবা ও চৌসির ক্রেড়া বিশেষ) খেলোয়াড়, এশার নামাযের সময় শয়নকারী, পানাহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী এবং জামাআ'ত পরিত্যাগকারী।'' হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মসজিদগুলি তাদের থেকে শূন্য দেখা যায় এবং তারা অত্যন্ত শান শওকতের সাথে চলাফেরা করে।

আবুল আশহাব আতারদী (রঃ) বলেন যে, হযরত দাউদের (আঃ) উপর ওয়াহী আসেঃ "তোমার সঙ্গীদেরকে সতর্ক করে দাও যে, তারা যেন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত থাকে। যার অন্তর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পূর্ণ থাকে তাদের জ্ঞান ও বিবেকের উপর পর্দা পড়ে যায়। যখন কোন বান্দা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অন্ধ হয়ে যায়, তখন তাকে আমি সবচেয়ে হালকা শাস্তি এই দেই যে, তাকে আমার আনুগত্য হতে বঞ্চিত রাখি। হয়রত উক্বা ইবনু আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি উন্মতের ব্যাপারে দুটি জিনিসকে ভয় করি। এক এই যে, তারা মিথ্যা কৃত্রিমতা ও প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে যাবে এবং নামাযকে ছেড়ে দিবে। দ্বিতীয় এই যে, মুনাফিকরা দুনিয়াকে দেখাবার জন্যে কুরআনের উপর আমলকারী হয়ে খাঁটি মুমনদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।"

শব্দের অর্থ হলো ক্ষতি ও অকল্যাণ। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম যা অত্যন্ত গভীর। এতে কঠিন শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ওটা রক্ত ও পুঁজে পরিপূর্ণ রয়েছে।

লুকমান ইবনু আ'মির (রঃ) বলেনঃ "আমি হযরত আবৃ উমামা সাদী ইবনু আজলানের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমি তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বলিঃ আপনি রাস্লুল্লাহর (সঃ) কাছে যে হাদীস শ্রবণ করেছেন তা আমাকে শুনিয়ে দিন।" তিনি তখন বলেনঃ আচ্ছা তা হলে শুনো রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন দশ ওজনের একটি পাথর যদি জাহান্লামের ধার থেকে তাতে নিক্ষেপ করা হয় তবে পঞ্চাশ বছর ধরে পড়তে থাকলেও তা জাহান্লামের তুলদেশে পৌছতে পারবে না। ওটা কিও বিলি এর মধ্যে পৌছবে। তিতি এর কর্ণনা তাহ এর বর্ণনা আছে এর মধ্যে রয়েছে। আর বর্ণনা আছে

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

এটা ইমাম আবু জাফর ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা ক্রেছেয়। কিস্তু এটা রাস্লুল্লাহ (সঃ) হতে
বর্ণনা করা মুনকার বা অস্থিকার্য। সনদের দিক দিয়েও এ হাদীসটি গারীব।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে। অর্থাৎ নামাযে অবহেলা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের তাওবা কবৃল করবেন, তাদের পরিণাম ভাল করবেন এবং তাদেরকে জাহাল্লাম হতে বের করে জালাতে পৌছিয়ে দিবেন। তাওবার মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হাদীসে আছে যে, তাওবাকারী এমন হয়ে যায় যে, যেন সে নিম্পাপ। এই লোকগুলি যে সংকর্ম করে তার প্রতিদান ও বিনিময় তারা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কোন একটি পুণ্যের প্রতিদান কম হবে না। তাওবার পূর্ববর্তী পাপের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। এটাই হচ্ছে ঐ দয়াময়ের দয়া ও সহনশীলের সহনশীলতা যে, তাওবা' করার পর তিনি পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিচ্ছেন। সূরায়ে ফুরকানে গুনাহ সমূহের বর্ণনা দেয়ার পর ওর শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ব্যতিক্রম দেখিয়ে বলেনঃ ''আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।''

৬১। এটা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন; তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যন্তাবী।

৬২। সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জ্বন্যে থাকবে জীবনোপকরণ।

৬৩। এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করবো আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুব্রাকীদেরকে। (٦١) جَنَّتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا تِيًّا ۞ (٦٢) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إلَّا سَلْمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ وَزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَّعَشِيًّا۞ فِيهَا بُكُرةً وَّعَشِيًّا۞ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۞ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۞

শুনাহ হতে তাওবা কারীরা যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তা হবে চিরস্থায়ী, যার ভবিষ্যতের ওয়াদা তাদের প্রতিপালক তাদের সাথে করেছেন। ঐ জান্নাতকে তারা দেখে নাই। তবুও তারা ওর উপর ঈমান এনেছে ও ওটাকে বিশ্বাস করেছে। সত্য কথা এটাই যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। জান্নাত লভে বাস্তব কথা। এই জান্নাত সামনে এসেই যাবে। আল্লাহ তাআ'লা ওয়াদা খেলাফও করবেন না এবং ওয়াদার পরিবর্তনও করবেন না।এই লোকদেরকে তথায় অবশ্যই পৌঁছানো হবে। فَ এর অর্থ بَرْبِيلً ও এসে থাকে। ভাবার্থ এটাওঃ আমরা যেখানেই যাই ওটা আমাদের কাছে এসেই পড়ে। যেমন বলা হয়ঃ আমার উপর পঞ্চাশ বছর এসেছে অথবা আমি পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেছি। দুটো বাক্যের অর্থ একই হয়ে থাকে। ঐ জান্নাতীদের কানে কোন বাজে কথা, অপছন্দনীয় কথা আসবে এটা অসম্ভব। তাদের কানে শুধু শান্তির বাণীই পৌঁছবে। চতুর্দিক থেকে বিশেষ করে ফেরেশতাদের পবিত্র মুখ থেকে শান্তিপূর্ণ কথাই বের হবে এবং তা তাদের কানে গুপ্পরিত হবে। যেমন সূরায়ে ওয়াকেআ'তে রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।'' (৫৬ঃ ২৫-২৬) এখানে এটা হয়েছে। সকাল ও সন্ধ্যায় উত্তম ও সুস্বাদু আহার্য বিনা কন্তে ও পরিশ্রমে তাদের কাছে আসতে থাকবে। এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, জান্নাতে দিন ও রাত হবে, বরং ঐ আলো বা জ্যোতি দেখে সময় চিনে নেবে যা আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রথম যে দলটি জানাতে যাবে তাদের মুখমণ্ডল চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। সেখানে তাদের মুখে থুথুও আসবে না এবং নাকে শ্লেম্মাও আসবে না। তাদের পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না। তাদের পানপাত্র ও আসবাবপত্র গুলি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের দেহের ঘর্ম হবে মিশ্ক আম্বারের মত সুগন্ধময়। প্রত্যেক জান্নাতীর এমন দুটি স্ত্রী থাকবে যাদের পরিচ্ছন্ন পায়ের গোছা হতে হাড়ের মজ্জা বাইরে থেকে দেখা যাবে, ঐ বেহেশতীদের একে অপরের প্রতি কোন শক্রতা থাকবে না, সবাই যেন একই হৃদয়ের লোক। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না। সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।" ১

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "শহীদ লোকেরা ঐ সময় জান্নাতের একটি নহরের ধারে জান্নাতের দরজার পার্শ্বে রক্তিম বর্ণের খিলান করা ছাদের নীচে অবস্থান করবে। তাদের কাছে সকাল সন্ধ্যায় আহার্য পৌঁছানো হবে।" ২

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তথাকার সকাল ও সন্ধ্যার কথা দুনিয়ার হিসেবে বলা হয়েছে। আসলে সেখানে রাত্রি হবেই না। বরং সদা আলো ও জ্যোতিই বিরাজ করবে। পর্দা পড়ে যাওয়া ও দরজা বন্ধ হওয়ার দ্বারা জান্নাতীরা সন্ধ্যা বুঝতে পারবে এবং অনুরূপভাবে সরে যাওয়া ও দরজা খুলে যাওয়া দ্বারা তারা সকাল জানতে পারবে। দর্যা বন্ধ হওয়া ও খুলে যাওয়া জান্নাতীদের ইঙ্গিত ও নির্দেশক্রমেই হবে। এই দরজাগুলিও এতো পরিষ্কার ও ঝকঝকে হবে যে, বাইরের জিনিসগুলি ভিতর থেকে দেখা যাবে। দুনিয়ায় দিন রাত্রি ভোগ করা তাদের অভ্যাস ছিল বলে যে সময় তারা চাবে তাই পাবে। আরবের লোকেরা সকাল ও সন্ধ্যায় খাদ্য খেতে অভ্যস্ত ছিল বলেই জান্নাতীদের খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারে সকাল ও সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা যা চাবে এবং যখন চাবে বক্ষ্যমান পেয়ে যাবে। যেমন একটি গারীব ও অস্বীকার্য হাদীসে রয়েছে যে, সকাল সন্ধ্যায় ঠিকানা নয়, বরং রিযক তো অসংখ্য এবং তা সব সময় বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহর বন্ধুদের পার্ষে ঐ সময় এমন সব হর আগমন করবে যাদের মধ্যে নিমুমানের হরেরা ওধুমাত্র যাফরান দ্বারা সৃষ্ট হবে। এই সব নিয়ামত বিশিষ্ট জান্নাতগুলি ঐ সব লোক পাবে যারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত, ক্রোধসম্বরণকারী এবং লোকদেরকে क्षभाकाती। यार्पतत रुवावली وَ الْمُؤْمِنُونَ এর रुक़रा वर्षिण হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ তারাই ফিরদাউসের অধিকারী হবে যাতে তারা স্থায়ী হবে।

৬৪। আমরা আপনার প্রতিপালকের
আদেশ ব্যতীত অবতরণ করবো
না; যা আমাদের সম্মুখে ও
পশ্চাতে আছে ও যা এই দু-এর
অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং
আপনার প্রতিপালক ভুলবার
নন।

৬৫। তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সবারই প্রতিপালক; (٦٤) وَمَا نَتَنَنَّزُلُ إِلَّا بِاَمَـرِ رُبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ آيَدِيْنَا وَمَا خَلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رُبِّكَ نَسِيًّا قَ كَانَ رُبِّكَ نَسِيًّا قَ

وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ

সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকো; তুমি কি তাঁর সমঞ্চণ সম্পন্ন কাউকেও জান?

وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلُ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একবার হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বলেনঃ "আপনি আমার কাছে যত বার আসেন, এর চেয়ে বেশীবার আসেন না কেন?"এর উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ' এটাও বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত জিবরাঈলের (আঃ) আগমনের বিলম্ব হয়। ফলে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বড়ই বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) বারো দিন বা এর চেয়ে কম দিন পর্যন্ত আগমন করেন নাই। অতঃপর তিনি আসলে রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনার আগমনে এতো বিলম্ব হলো কেন? মুশরিকরা তো বহু কিছু গুজব রটাতে জরু করেছিল।" ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এই আয়াত

বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁদের দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) বলেনঃ ''আপনি আগমনে বিলম্ব করায় আমি তো বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।'' হযরত জিবরাঈল (আঃ) জবাবে তাঁকে বলেনঃ ''আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে আমিই বেশী আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আমি আল্লাহ তাআ'লার হুকুমের অনুগত। যখন তিনি নির্দেশ দেন তখনই শুধু আমি আসতে পারি।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমনে বিলম্ব করেন। অতঃপর তিনি আগমন করলে রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "যখন লোকেরা তাদের নখ কাটে না, অঙ্গুলী পরিষ্কার করে না, গোঁফ ছোট করে না এবং মিসওয়াক করে না, তখন আমি কিরূপে আসতে পারি?" অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। ত

১. ইমাম আহমাদ (রঃ) এটা স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী (রঃ) একাকী এটা তাখরীজ করেছেন।

২.কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি গারীব বা দুর্বল।

এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে।

হযরত উদ্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমাদের মজলিস ঠিকঠাক করে নাও। আজ ঐ ফেরেশতা আগমন করছেন যিনি আজকের পূর্বে যমীনে কখনো অবতরণ করেন নাই।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যা এই দু'-এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। অর্থাৎ আগমনকারী পারলৌকিক বিষয়সমূহ, অতীত হয়ে যাওয়া পার্থিব বস্তুরাজি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুর অধিকারী তিনিই। হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক কিছুই ভুলবার নন। তিনি তোমাকে ভুলে যাবেন এটা তাঁর বিশেষণ নয়। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ ''শপথ পূর্বাহেনর, শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।'' (৯৩ঃ ১-৩)

হযরত আবুদ্-দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম এবং যা থেকে তিনি নীরব থেকেছেন তা ক্ষমার্হ। সুতরাং যা ক্ষমার্হ তা তোমরা আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআ'লা কোন কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিনি তিনি আল্লাহ তাতালা কোন কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাতালা কোন কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাতালা কোন কিছু ভুলেন না।" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাতালা কোন কিছু ভুলেন না।"

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ তিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতােদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুরই প্রতিপালক। এমন কেউ নেই, যে তাঁর হুকুম টলাতে পারে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাঁরই ইবাদত করতে থাকাে এবং তাঁরই উপাসনায় ধৈর্যশীল থাকাে তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউই নেই। তিনি বরকতময়। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নামে সমস্ত গুণ ও বিশেষণ বিদ্যমান। তিনি মহামহিমান্বিত।

৬৬। মানুষ বলেঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুখিত হবো?

৬৭। মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?

৬৮। সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো তাদেরকে শয়তানদেরকেসহ একত্র সমবেত করবই ও পরে আমি তাদেরকে নতজ্ঞানু অব স্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই।

৬৯। অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।

৭০। তারপর আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্লামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি। (٦٧) أَوْلاَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ آنَا خَلَقُنْهُ مِنْ قَـبَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٥

٦٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهْنَمْ جِثْبًا ٥

(٦٩) ثُمَّ لَنَنُزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ آيَّهُمَ اشَدُّ عَلَى الرَّحْمُنِ عِتِياً ٥ الرَّحْمُنِ عِتِياً ٥

(٧٠) ثُمَّ لَنَحُنُّ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمۡ اَوۡلَٰى بِهَا صِلِيًّا ٥

কিয়ামতকে অস্বীকারকারী কতকগুলি লোক কিয়ামত সংঘটনকে অসম্ভব মনে করতো এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন তাদের কাছে ছিল অবাস্তব। তারা ঐ কিয়ামতের এবং ঐ দিন নতুনভাবে দ্বিতীয়বারের জীবনের অবস্থা শুনে অত্যন্ত বিশায়বোধ করতো। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

ত্রি হৈছে। তিন্তু হিন্তু হ অর্থাৎ ''যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে তাদের এই উক্তিটিও বিস্ময় মুক্ত নয়। আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো, তখন কি আমরা (পুনরায়) নতুনভাবে সৃষ্ট হবো?'' (১৩ঃ ৫) সুরায়ে ইয়াসীনে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ''সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যুক পরিজ্ঞাত।'' এখানেও কাফিরদের ঐ প্রতিবাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেঃ আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে আমরা কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো? জবাবে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না? তারা প্রথমবারের সৃষ্টিকে স্বীকার করছে আর দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিকে অস্বীকার করছে? যখন তারা কিছুই ছিল না তখন যিনি তাদেরকে কিছু একটা করতে সক্ষম ছিলেন, তারপরে যখন তারা কিছু না কিছু এটা অবশ্যই হবে তখন কি তিনি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না?'' সুতরাং প্রথমবার সৃষ্টি করাতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাতো প্রথমবার সৃষ্টি করাতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাতো প্রথমবার সৃষ্টিকরার তুলনায় সহজ হয়ে থাকে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা তার জন্যে উপযুক্ত ছিল না। আদম সন্তান আমাকে কস্ট দেয়, অথচ এটাও তার জন্যে সমীচীন নয়। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এই যে, সে বলেঃ যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন না। অথচ এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির তুলনায় কঠিনতর। আর আমাকে তার কষ্ট দেয়া এই যে, সে বলেঃ আল্লাহর সন্তান রয়েছে। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী। না আমার পিতামাতা আছে, না সন্তান সন্ততি আছে, না আমার সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ আছে। আমি আমার সন্তার শপথ করে বলছি যে, আমি তাদের সকলকেই জমা করবো এবং আমাকে ছাড়া যে সব শয়তানের তারা ইবাদত করতো তাদেরকেও আমি একপ্রিত করবো। অতঃপর তাদেরকে জাহান্লামের সামনে আনয়ন করবো যেখানে তারা হাটুর ভরে পতিত হবে।" যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "তুমি প্রত্যেক উন্মতকে হাঁটুর ভরে পর্তড় থাকতে দেখবে।" (৪৫ঃ ২৮) একটি উক্তি এও আছে যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের হাশর

হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন সমস্ত প্রথম ও শেষের মানুষ একত্রিত হয়ে যাবে তখন আমি তাদের মধ্য হতে বড় বড় পাপী ও অবাধ্যদেরকে পৃথক করে দেবো। তাদের সরদার ও আমীর এবং যারা মন্দ ও অসৎ কাজ ছড়াতো, যারা তাদেরকে শিরক ও কুফরীর শিক্ষা দিতো এবং তাদেরকে পাপকার্যের দিকে আকৃষ্ট করতো তাদের সকলকেই আমি পৃথক করবো। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "যখন সেখানে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে তখন পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের সম্পর্কে বলবেঃ এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রম্ভ করেছিল, সুতরাং আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। (৭ঃ ৩৮)।" এরপর খবরের উপর খবরের সংযোগ স্থাপন করে বলেনঃ সবচেয়ে বেশী শাস্তির যোগ্য কারা এবং কারা জাহান্নামের আগুণের উপযুক্ত তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

و سه د کو سال د سه رورور لِکلٍ ضِعف ولکِن لا تعلمون۔

অর্থাৎ ''প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না।'' (৭ঃ ৩৮)

৭১। এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

৭২। পরে আমি মুন্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো। (۷۱) وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّدُ سُلَّهُ مُقْضِياً

(٧٢) ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظِّلِمِيْنَ فِيهَا جِثِيًّا ٥

আবু সামিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "এই আয়াতে যে ورود বা অতিক্রমকরণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। কেউ কেউ বলতেন যে, মু'মিন তাতে প্রবেশ করবে। আবার অন্য কেউ বলতেন যে, মু'মিন তাতে প্রবেশ করবে বটে, কিন্তু তাদের তাকওয়ার

কারণে তারা তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আমি হযরত জাবিরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "অতিক্রম তো সবাই করবে।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেনঃ "ভাল লোক ও মন্দলোক সবাই ওটা অতিক্রম করবে, কিন্তু মু'মিনদের উপর ঐ আশুন ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হয়রত ইবরাহীমের (আঃ) উপর হয়েছিল। এমন কি স্বয়ং ঐ আগুন ঠাণ্ডার অভিযোগ করবে। তারপর মৃত্তাকীদের সেখান থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে।" <sup>১</sup>

খা'লেদ ইবনু মা'দান (রঃ) বলেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার পর বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো ওয়াদা করেছিলেন যে. প্রত্যেককেই জাহান্লাম অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু আমরা তো তা অতিক্রম করলাম না।" উত্তরে তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা ওটা অতিক্রম করেই এসেছো। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা ঐ সময় আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন।

হযরত কায়েস ইবনু আবি হা'যিম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) তাঁর স্ত্রীর জানুর উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন এবং ঐ অবস্থায় তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর স্ত্রীও কেঁদে ফেলেন। হযরত আবদল্লাহ (রাঃ) স্ত্রীকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "আপনাকে কাঁদতে দেখেঁই আমার কান্না এসে গেছে।" তিনি তখন বলেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহর وَانْ يَشْكُمُ الْأُوَارِدُهَا किन उपन বলেনঃ এই উক্তিটি আমার স্মরণ হয়েছে এবং একারণেই আমি কেঁনেছি। কার্ন আমি জানি না যে, তার থেকে আমি মুক্তি পাবো কি না।" ঐ সময় তিনি রুণু ছিলেন। <sup>২</sup>

হযরত আবু ইসহাক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু মায়সারা (রঃ) রাত্রে যখন বিছানায় শয়ন করতে যেতেন, তখন তিনি কাঁদতে ওক করতেন এবং হঠাৎ করে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতোঃ হায়! আমার যদি জন্মই না হতো (তবে কতই না ভাল হতো।'' তাঁকে একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ وَانَ صِّنْكُمُ اللَّا وَارِدُهَا আল্লাহ পাকের এই উক্তিটিই আমার ক্রন্দনের কারণ। এটাতো প্রমার্ণিত ইচ্ছে যে সেখানে যেতে হবে। আর সেখানে গিয়ে (জাহান্নামের আগুন হতে) পরিত্রাণ পাবো কি না তা আমার জানা নেই (তাই, আমার কাল্লা এসে যায়)।" <sup>৩</sup>

এটা ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।
 এটা আবদুর রায্যাক (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
 এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক তাঁর ভাইকে বলেনঃ "আমাদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে এটা আপনার জানা আছে কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হাঁ, অবশ্যই এটা আমার জানা আছে।" আবার তিনি প্রশ্ন করেনঃ "ওটা আপনি পার হয়ে যাবেন এটাও কি আপনার জানা আছে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "না, এটা আমি বলতে পারি না।" তখন তিনি বলেনঃ "তাহলে আমাদের এই হাসি খুশী কেমন?" একথা শোনার পর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর মুখে আর কখনো হাসি দেখা যায় নাই।

বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে وُرُوْد আতিক্রম দ্বারা وُحُوُوُ বা প্রবেশ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু নাফে আযরাক তাঁর এই মতের বিরোধী ছিল। একবার হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর এই মতের স্বপক্ষে দলীল দেখাতে গিয়ে না'ফেকে বলেনঃ "দেখো, কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

এটা পাঠ করে তিনি না'ফেকে জিজ্ঞেস করেনঃ আচ্ছা বলতো, ফিরাউন তার কওমকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে কি না? সুতরাং তুমি চিন্তা করে দেখো যে, আমরা জাহান্নামে অবশ্যই প্রবেশ করবো। তবে আমরা তার থেকে বের হবো কি না এটাই প্রশ্ন। কিন্তু তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে জাহান্নাম হতে বের করবেন না। কেননা, তুমি এটা অস্বীকারকারী।'' তাঁর একথা শুনে নাফে' হেসে ওঠে। এই না'ফে একজন খারেজী ছিল। তার কুনিয়াত (পিতৃ পদবীযুক্ত নাম) ছিল আবু রাশেদ।

चना तिष्यादेयात আছে यে, হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বুঝাতে গিয়ে وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُ جُهِبَ وَوُدَّدًا

এই আয়াতটিও পাঠ করেছিলেন এবং একথাও বলেছিলেন যে, পূর্ব যুগীয় বুযুর্গ ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রার্থনায় বলতেনঃ

১. এটা আবদুর রাযযাক (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

# اللهم اخْرَجِنِي مِنَ النَّارِسَالِمًا وَادْخِلْنِي الْجُنَّةُ غَانِمًا.

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে জাহান্নাম হতে বের করুন এবং খুশী ও আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।" আবু দাউদ তায়ালেসী (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এরা হচ্ছে যা'লিম লোক। তিনি বলেনঃ "আমরা এভাবেই এই আয়াত পাঠ করতাম।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাল ও মন্দ সবলোকই জাহান্নাম অতিক্রম করবে। তিনি বলেনঃ দেখো, ফিরাউন, তার কওম এবং গুনাহ্গারদের জন্যেও فَدُوْد শক্তি তিনি বলের প্রেয়া প্র অর্থে স্বয়ং কুরআন কারীমের দুঁটি আয়াতে এসেছে।

জা'মে তিরমিয়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''অতিক্রম তো সবাই করবে, কিন্তু তাদের ঐ অতিক্রম তাদের আমল অনুযায়ী হবে।

হযরত ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, সবকেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। এটাই হচ্ছে আগুনের পার্ম্বে দাঁডানো। কিছ লোক বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে, কেউ পার হবে বায়ুর গতিতে, কেউ পাখীর গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোডার গতিতে, কেউ দ্রুতগামী উটের গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী মানুষের চলার গতিতে পার হয়ে যাবে। সর্বশেষে যে মুসলমান ওটা অতিক্রম করবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যার শুধু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গলির উপর নুর (আলো) থাকবে। সে পড়ে উঠে পার হয়ে যাবে। পুলসিরাত হলো পিচ্ছিল জিনিস্ যার উপর বাবলা গাছের কাঁটার মত কাঁটা রয়েছে। ওর দু'ধারে ফেরেশতাদের সারি থাকবে, যাঁদের হাতে জাহান্নামের অংকুশ থাকবে। ওটা দিয়ে ধরে ধরে তাঁরা লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। হযরত আবদল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, ঐ পুলসিরাত তরবারীর ধার অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর হবে। প্রথম দল বিদ্যুৎ গতিতে মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দল বায়ুর গতিতে যাবে। তৃতীয় দল যাবে দ্রুত গামী ঘোড়ার গতিতে। চতুর্থ দল দ্রুতগামী <del>জন্তুর</del> গতিতে যাবে। ফেরেশতামণ্ডলী সব দিক থেকে প্রার্থনা করতে থাকবেন। তাঁরা বলবেনঃ ''হে আল্লাহ! এদেরকে বাঁচিয়ে নিন।'' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বহু মারফূ' হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নাম স্বীয় পৃষ্ঠের উপর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে। যখন সমস্ত পুণ্যবান ও পাপী লোক একত্রিত হবে তখন আল্লাহ তাআ'লা ওকে নির্দেশ দিবেনঃ "তুমি তোমার নিজের লোকদেরকে পাকড়াও করো এবং জান্নাতীদেরকে ছেড়ে দাও।" তখন জাহান্নাম সমস্ত খারাপ লোককে গ্রাস করে ফেলবে। জাহান্নাম খারাপ লোকদেরকে এমনই চিনতে পারবে যেমন মানুষ নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে বা তার চেয়েও বেশী চিনবে।

জাহান্নামের দারোগাদের দেহ হবে এক শ' বছরের পথের সমান। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে লৌহ নির্মিত গদা থাকবে। ঐ গদার একটি মাত্র আঘাতে সাতলক্ষ মানুষ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার প্রতিপালকের পবিত্র সন্তার কাছে আমি এই আশা রাখি যে, বদর ও ছদাইবিয়ার যুদ্ধে যে সব মুমিন শরীক ছিল তাদের একজনও জাহান্নামে যাবে না।" তাঁর একথা শুনে হযরত হাফসা (রাঃ) বলেনঃ "এটা কি রূপে সম্ভব? কুরআন কারীমে তো ঘোষিত হয়েছেঃ "তোমাদের ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে হবে?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেনঃ "মুব্রাকীরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে এবং যালিমরা ওরই মধ্যে রয়ে যাবে।"

় সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যার তিনটি সন্তান মারা গেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু তুধু কসম পুরো করা হিসেবে (আগুন স্পর্শ করবে)।"এর দ্বারা এই আয়াতই উদ্দেশ্য।

বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবী রোগাক্রান্ত হন। তাঁকে দেখবার জন্যে সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) গমন করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ "এই জ্বরও একপ্রকার আগুন। এর মধ্যে আমি আমার মু'মিন বান্দাদেরকে এজন্যেই জড়িয়ে ফেলি যে, যাতে এটা জাহাল্লামের আগুনের বদলা হয়ে যায়।" <sup>১</sup> হযরত মুজাহিদও (রঃ) এটাই বর্ণনা করে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

হযরত আনাস আল জুহানী (রাঃ) হতে বুর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সূরায়ে పీఎ పీఎ দশবার পড়ে নেয় তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হয়।" একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তা হলে তো আমরা বহু ঘর নির্মাণ করিয়ে নিবা।" জবাবে

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা গারীব বা দুর্বল হাদীস।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লার কাছে কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। তিনি উত্তম হতে উত্তমতম এবং বহু হতে আরো বহু প্রদানকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক হাজার আয়াত পাঠ করে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তার নামটি নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাঁরা হলেন সর্বোত্তম সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি বেতন ভোগী হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলিম সেনাবাহিনীকে হিফাজত করার জন্যে পিছন থেকে পাহারা দেয়, সে তার চোখে জাহান্নামের আগুন দেখবেও না, শুধু কসম পুরো করার জন্যেই তাকে দেখতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ''তোমাদের সকলকেই ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করতে হবে।" আল্লাহর পথে তাঁর যিক্র করা তাঁর পথে খরচ করা হতেও সাতশগুণ বেশী মর্যাদা রাখে। কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পার হওয়া বা অতিক্রম করা। আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, মুসলমান পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, আর মুশরিক জাহান্নামে পড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ঐ দিন বহু পুরুষ ও নারী পুলসিরাতের উপর থেকে পিছলিয়ে পড়ে যাবে। ওর দুপার্শ্বে ফেরেশতাদের সারি থাকবে যারা নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাতে থাকবেন। এটা তো আল্লাহর কসম যা পুরো হবেই। এর ফায়সালা হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআ'লা ওটা নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন। পুলসিরাতের উপর যাওয়ার পর খোদাভীরু লোকেরা পার হয়ে যাবে। আর পাপীরা তাদের আমল অনুযায়ী জাহান্নামে গড়ে গড়ে পড়তে থাকবে। মু'মিনরাও নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। যে পরিমাণ আমল হবে সেই পরিমাণ সেখানে বিলম্ব হবে। তারপর যারা মুক্তি পাবে তারা তাদের মুসলমান ভাইদের জন্যে সুপারিশ করবে। ফেরেশতামণ্ডলী ও রাসূলগণও শাফাআত করবেন। অতঃপর কতকগুলি লোক এমন অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবে যে. আগুন তাদেরকে খেয়ে ফেলবে। ওধু চেহারায় সিজদার জায়গাটুকু বাকী থাকবে। তারপর নিজনিজ বাকী ঈমানের পরিমাণ হিসেবে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পরিমাণ ঈমান থাকবে তারা প্রথমে বের হবে। তারপর বের হবে তাদের চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী লোকেরা। এরপর বের হবে ঐ লোকেরা যাদের ঈমান এদের চেয়ে কম হবে। তারপর যাদের ঈমান হবে সরিষার দানার পরিমাণ তারা বের হবে, এরপরে এরচেয়ে কম ঈমানের অধিকারীদেরকে বের করা হবে। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বের করা হবে যে সারা জীবনে একবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে। যদিও তার অন্য কোন পুণ্য নাও থাকে। এরপর জাহান্নামে শুধু তারাই থাকবে যাদের ভাগ্যে জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান লিখিত আছে।

এসবণ্ডলি হচ্ছে ঐ হাদীসসমূহের সারমর্ম যেগুলি সঠিকতার সাথে এসেছে। অতএব, বুঝা গেল যে, পুলসিরাতের উপর যাওয়ার পর পুণ্যবান লোকেরা ওটা পার হয়ে যাবে এবং পাপী লোকেরা কেটে কেটে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

৭৩। তাদের নিকট আমার স্পষ্ট
আয়াত আবৃত্ত হলে কাফিররা
মু'মিনদেরকে বলেঃ দু'দলের
মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর
ও মজ্জলিস হিসেবে কোনটি
উত্তম?

৭৪। তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্টীকে আমি বিনাশ করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। رَّهُ أَوْذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيْنَ كَفُرُوا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِيَّنِ الْمُؤْدِةُ الْكَانَ الْفُرْيَقَيْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا أَيَّ الْفُرْيَقَيْنِ خَيْرَ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِياً ٥ خَيْرَ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِياً ٥ (٧٤) وَكُمْ آهَلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْدِياً ٥ وَكُمْ آهَلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْدِياً ٥ وَرُورًا يَا ٥ وَرُورًا يَا ٥ وَرُورًا يَا ٥ وَرُورًا يَا ٥ وَكُمْ آحْسَنُ آتَاتًا قَالًا قَرْدُ يَا ٥ وَرُورًا يَا ٥ وَكُمْ آحَسَنُ آتَا ثَا ثَا ثَا ثَا ثَا ثَا تَا قَالَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِدُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ

আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর স্পস্ট আয়াতসমূহ এবং দলীল প্রমাণাদি বিশিষ্ট কালাম দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না। তারা এগুলো হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও চক্ষু ঘুরিয়ে থাকে। তারা তাদের বাহ্যিক শান শওকত ও জাঁকজমক দ্বারা মু'মিনদেরকে প্রভাবিত করতে চায়। মু'মিনদেরকে তারা বলেঃ ''বল তো, ঘরবাড়ী সুন্দর ও জাঁকজমক পূর্ণ কাদের? কাদের মজলিসগুলি গুল্যার? সুতরাং আমরা যখন ধন দৌলতে, শান শওকতে, ও মান মর্যাদায় তোমাদের চেয়ে উন্নত, তখন আমরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, না তোমরা? তোমরা তো বাস করছো কুঁড়ে ঘরে। তোমরা ভাল ভাল খাবার খেতে, উত্তম পানীয় পান করতে পাও না। কখনো তোমরা আরকাম ইবনু আবি আরকামের ঘরে লুকিয়ে থাকো এবং কখনো কখনো এদিক ওদিক পালিয়ে থাকো।'' যেমন অন্য আয়াতে আছে যে. কাফিররা বলেছিলঃ

لُوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُوْنَا الِكَيْهِ ﴿

অর্থাৎ ''যদি এই দ্বীন ভাল হতো তবে এরা (মু'মিনরা) এটা মানার ব্যাপারে আমাদের অগ্রগামী হতো না।'' (৪৬ঃ ১১) হযরত নূহের (আঃ) কওমও একথাই বলেছিলঃ

## 

অর্থাৎ ''আমরা কি তোমার উপর এমন অবস্থায় ঈমান আনতে পারি যে, হীন প্রকৃতির লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে?'' (২৬ঃ ১১১) আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ ''এভাবেই তারা প্রতারিত হয়েছে এবং বলছেঃ এরাই কি ওরাই যাদের উপর আমাদের মাধ্য হতে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে কি আল্লাহ অবগত নন?'' কাফিরদের একথার প্রতিবাদে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।'' অর্থাৎ তাদের দুষ্কার্যের দরুপ তাদেরকে আমি ধ্বংস ও তচ্নচ্করে দিয়েছি। তারা এই কাফিরদের তুলনায় বেশী সম্পদের অধিকারী ছিল। তারা ধন দৌলত, গাড়ীবাড়ী এবং শক্তি সামর্থে এদের চেয়ে বহু গুণে বেড়ে ছিল। কিন্তু তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছি। ফিরআউন এবং তার লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো, তাদের বাগান, প্রস্তবর্ণ, জমিজমা, জাঁকজমক পূর্ণ অট্টালিকা এবং সুউচ্চ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অন্যায়াচরণের কারণে তাদের ঐ সব কিছুই আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। মাছ সমূহ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে।

দ্বারা বাসভূমি ও নিয়ামত রাজিকে বুঝানো হয়েছে। দ্বারা মজলিস ও বৈঠককে বুঝানো হয়েছে। আরবে বৈঠক ও লোকদের একত্রিত হওয়ার জায়গাকে کوی এবং کوی বলা হয়। যেমন একটি আয়াতে রয়েছেঃ

ررور ر ، ر ، و و دودر ر . وتأتون في نادِ يكم المنكـد

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের অপছন্দনীয় মজলিসে এসে থাকো।" (২৯ঃ ২৯) মুশরিকরা বলতোঃ "পার্থিব দিক দিয়ে আমরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছি। পোষাক পরিচ্ছদে, ধনে, মালে এবং রূপ ও আকারে আমরা তোমাদের (মু'মিনদের) চেয়ে উত্তম।"

৭৫। বলঃ যারা বিদ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল বা অবকাশ দিবেন যতক্ষণ না (٧٥) قُـلُ مَـنْ كَـانَ فِـى الصَّلَلَة فَلْيَمَدُدُلُهُ الرَّحْمِنُ তারা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে, তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক; অতঃপর তারা জ্ঞানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দল-বলে দুর্বল।

مَـدُّاهُ مَـدِّاهُ إِذَا رَاوُا مَـا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَ إِمَّا الْعَذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةُ فَسَيعُلَمُونَ مَنْ هُو السَّاعَةُ فَسَيعُلَمُونَ مَنْ هُو شَرَّ مُنْ هُو شَرَّ مُكَانًا وَآضَعَفُ جُنْدًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলছেনঃ হে মূহাম্মদ (সঃ)! যে সব কাফির দাবী করছে যে, তুমি অন্যায় পথে আছ এবং তারা ন্যায়ের পথে রয়েছে এবং নিজেদের স্বচ্ছল জীবনকে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন মনে করে নিয়েছে, তাদেরকে বলে দাওঃ বিভ্রান্তদের রশি দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে। যে পর্যন্ত না কিয়ামত সংঘটিত হয় বা তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কারা মন্দ লোক ছিল এবং কাদের সাথী দুর্বল ছিল, ঐ সময় তারা তা পূর্ণরূপে জানতে পারবে। দুনিয়া তো কচুর পাতার পানির ন্যায় টলমলে। না ওর নিজের কোন নিশ্চয়তা আছে, না ওর আসবাবপত্রের কোন স্থায়ীত্ব রয়েছে। এই আয়াতে যেন মুশরিকদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কারা সঠিক পথে আছে এবং কারা ভুল পথে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে তাদেরকে মুবাহালায় > আসতে বলা হয়েছে। সুরায়ে জুমআয় যেমন ইয়াহুদীদেরকে মবাহালায় অবতীর্ণ হতে বলা হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ "(হেনবী .সঃ)! তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"অনুরূপভাবে সুরায়ে আল-ইমরানে মুবাহালার উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 'যখন তোমরা তোমাদের মতের বিপরীত দলীল শুনেও ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলেই দাবী করছো তখন এসো, হাযির হও এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত পড়ার প্রার্থনা কর। তখন এই মুবা-হালায় মুশরিক, ইয়াহৃদী এবং খৃস্টান কেউই অবতীর্ণ হতে সম্মত হয় নাই।

দু' দলে নিজেদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী পরিজনকে নিয়ে মাঠে হাজির হয়ে পরস্পর
এই দুআ' করা যে, দু'দলের মধ্যে যারা ভুল পথে আছে তাদেরকে যেন আল্লাহ
তাআলা ধবংস করে দেন। এটাকেই মুবাহালা বলা হয়।

৭৬। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। ٧٦) وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدًى وَالْبِقِيثُ الْعَلَيْثُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُردًّاه

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, যেমনভাবে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনিভাবে হিদায়াত প্রাপ্তদের হিদায়াত বাড়তে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''যখন কোন সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্য হতে কেউ বলেঃ এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?'' (৯ঃ ১২৪) کات کے کان کے کان کے کان کا کان کان کے کان کا کان کان کا کان کا ک এর পূর্ণ তাফসীর সুরায়ে কাহফে গত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই স্থায়ী সৎকর্ম পরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। হযরত আবু সালমা ইবনু আবদির রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) একটি শুষ্ক গাছের নীচে উপবেশন করেন। ঐ গাছের একটি শাখা ধরে তিনি নাড়া দিলে ওর শুষ্ক পাতাগুলি ঝরে পড়ে। তখন তিনি বলেনঃ "দেখো, এভাবেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাছ আকবার', 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলার দ্বারা মানুষের পাপরাশি ঝরে পড়ে। হে আবুদ-দারদা (রাঃ)! এগুলি তুমি পাঠ করতে থাকো ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তুমি এগুলি পাঠ করতে পারবে না।" এটা হচ্ছে ভ্রতিত্র ভ্রতিত্র বা স্থায়ী সংকর্ম এবং এটাই হচ্ছে জান্নাতের ধন ভাণ্ডার।" এটা ওনে হযরত আবুদ দারদার (রাঃ) এই অবস্থা হয়েছিল যে, যখনই তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখনই বলতেনঃ ''আল্লাহর শপথ! আমি এই কালেমাগুলি পাঠ করতেই থাকবো এবং কখনো এ গুলো পাঠ করা হতে যুবানকে বন্ধ করবো না. যদিও মানুষ আমাকে পাগল বলতে থাকে।" <sup>১</sup>

হাদীসটি মুসনাদে আবদির রায্যাকে রয়েছে। সুনানে ইবনু মাজাহতেও এটা অন্য সনদে বর্ণিত আছে।

৭৭। তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে আমার আয়াত সমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলেঃ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দেয়া হবেই।

৭৮। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

৭৯। কখনই নয়! তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো।

৮০। সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা। (۷۷) اَفَرَءَيْتُ الَّذِي كَفَرَ بِالْيِتِنَا وَقَالَ لَا وَتَيْنُ مَا لَا وَوَلَدًا هُ

(٧٨) أَطَّلَعُ الْغَيْبُ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدُ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ٥

(٧٩) كُلاَّ سَنكَتُبُ مَا يَقُولُ وَنُـمُدُّلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا<sup>٥</sup>

( ٨٠) وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدُّا ٥

১. এটা ইমাম আহমদ (রঃ) র্কানা করেছেন। ইমাম বুধারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাধরীজ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? আর একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেনঃ "তার উপর আমার বহু দিরহাম পাওনা হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে যে উত্তর দেয়, তা আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট বর্ণনা করলে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কয়েকজন মুসলমানের ঋ ণ তার উপর ছিল। তারা ঐ ঋ ণের তাগাদা করলে সে বলেঃ "তোমাদের ধর্মে কি এটা নেই যে, জান্নাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম, ফল, ফুল ইত্যাদি পাওয়া যাবে?" উত্তরে তারা বলেঃ "হাঁ, আছে তো।" সে তখন বলেঃ "তা হলে তো আমি সেখানে এ সব জিনিস অবশ্যই পাবো। সেখানে আমি তোমাদের পাওনা পরিশোধ করে দেবো।" তখন فَدَدُّا

فَكُو শব্দের দ্বিতীয় কিরআত فَاخَ এর উপর পেশ দিয়েও রয়েছে।
দুটোরই একই অর্থ। এটাও বলা হয়েছে যে, যবর দ্বারা এক বচন ও পেশ দ্বারা
বহু বচনের অর্থ দেয়। কয়েস গোত্রের অভিধান এটাই। এসব ব্যাপারে
আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে ঐ অহংকারকারীকে জবাব দেয়া হচ্ছেঃ তার কি অদৃশ্যের খবর রয়েছে? তার পরকালের পরিণাম সম্পর্কে সে কি কোন সংবাদ রেখেছে? সে কি করুণাময় আল্লাহর নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? সে কি আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নিয়েছে যে, এই কারণে তার জান্লাতী হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে?

' لَكُوْمُ مِنَ النَّحُومُ مِنَ الْكُومُ مِنَ النَّحُومُ مِنَ اللَّهُ مُنِ النَّحُومُ مِنَ اللَّهُ مُنَّا النَّ মেনে নেয়াই উদ্দেশ্য।

এরপর মহান আল্লাহ তার কথাকে গুরুত্বের সাথে অস্বীকার করে বলছেনঃ কখনই নয়! সে যা বলে, আমি তা লিখে রাখবো এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো। তার সেখানে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তি তো দূরের কথা, বরং তার দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও ছিনিয়ে নেয়া হবে। সে একাকী আমার এখানে হাজির হবে।

হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ﴿ وَنَرْتُهُ مَا عَنْهُ ﴿ وَنَرْتُهُ مَا عَنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

৮১। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বৃদদেরকে গ্রহণ করে এই জন্যে যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়।

৮২। কখনই নয় তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

৮৩। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে,
আমি কাফিরদের জ্বন্যে
শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি
তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে
প্রশুক্ক করবার জ্বন্যে।

৮৪। সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো না; আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল। (۸۱) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الهَّهُ لِيكُونُوا لَهُمْ عِزَاهُ الِهَةُ لِيكُونُوا لَهُمْ عِزَاهُ (۸۲) كُلا سَيكُفُرُونَ

بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ﴿ عِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ﴿ صِدَّا ٥

(۸۳) اَكُمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ روه و آيَّا لا تَؤُرُّهُمْ ازَّا ٥

(٨٤) فَـلَا تَعْجَـلَ عَلَيْـهِمُّ إِنَّـمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدَّاهُ إِنَّـمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدَّاهُ

আল্লাহ তাআ'লা কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেনঃ তারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যে সব মা'বৃদের তারা উপাসনা করছে তারা তাদের সহায়ক ও সাহায্যকারী হবে। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষিতার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা এদের উপাসনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসবে এবং তাদের শত্রু হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তার চেয়ে বেশী পথভ্রস্ত আর কে আছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে আহবান করে; যারা কিয়ামতের দিন তার ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা তার আহবান থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে। যখন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে তখন উপাস্যরা উপাসকদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করে বসবে।"

প্রতি এর আর একটি কিরআত ত্রিও ও রয়েছে। সেই দিন এই কাফিররা নিজেরাও আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। এই সব উপাস্য ও উপাসক জাহান্নামী হবে। তারা একে অপরের উপর লা'নত করবে এবং পরস্পর একে অপরের উপর দোষারোপ করবে। সেইদিন তারা পরস্পরে কঠিন ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সেইদিন ছিন্ন হয়ে যাবে। একে অপরের চরম শক্রতে তারা পরিণত হবে। সাহায্য করা তো দূরের কথা, সেদিন তাদের মানবতাবোধও থাকবে না। উপাস্যরা উপাসকদের জন্যে এবং উপাসকরা উপাস্যদের জন্যে দূঃখ ও আফসোসের কারণ হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদের জন্যে শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি? তারা সব সময় তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করতে রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উস্কানী দিতে আছে। তাদেরকে তারা বিদ্রোহী ও উদ্ধত করে তুলছে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেনঃ "যে ব্যক্তি দয়াময়ের যিক্র হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার করি এবং সে তার সঙ্গী হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেন ঃ তুমি তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো না এবং তাদের জন্যে বদ দুআ' করো না । আমি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। তাদের পাপকার্য বৃদ্ধি পেতে থাকুক। তাদেরকে পাকড়াও করার দিন ও কাল আমি গণনা করে রেখেছি। যখন ঐ নির্ধারিত কাল এসে যাবে, তখন আমি তাদেরকে পাকড়াও করবো এবং কঠিন শাস্তি দেবো। আমি যালিমদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নই। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''যালিমরা যা করছে তার থেকে তুমি আল্লাহকে উদাসীন ও অমনোযোগী মনে করো না।'' (১৪ঃ ৪২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্যে।"(৮৬ঃ ১৭) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

### إِنَّمَا نَصْلِى لَهُ هُ لِيَزْدَادُوا لِنَمَّا

অর্থাৎ "আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।" (৩ঃ ১৭৮) অন্যত্র বলেছেনঃ

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে অল্পদিনের জন্যে সুখ ভোগ করাবো, অতঃপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো।" (৩১ঃ ২৪) আর এক স্থানে বলেছেনঃ

ه در ریود قل تمتعوا فیات مصیرکمد ایک النّا رِم

অর্থাৎ ''হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ ''তোমরা উপকার ও সুখভোগ করে নাও, তোমাদের প্রকৃত ঠিকানা জাহান্লামই বটে।'' (১৪ঃ ৩০)

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল। অর্থাৎ আমি তাদের বছর, মাস, দিন এবং সময় গণনা করতে রয়েছি। নির্ধারিত সময় এসে গেলেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে।

৮৫। যেই দিন আমি দয়াময়ের নিকট মুক্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করবো,

৮৬। এবং অপরাধীদেরকে
পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের
দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো।

৮৭। যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না। (۸۵) يُومَ نَحْشُرُ الْـمُتَّقِينَ الِيَ تَدَّدُ رَدِّدُ لِا الرحمنِ وفدًا ٥

(٨٦) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ الِلَّي رَبِيَرَ جَهُنَّمَ وِرَدًا ٥

(۸۷)لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ النَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا۞

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সংযমী বন্ধু বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর কথার উপর ঈমান এনেছে, নবীদের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলেছে, পাপকার্য থেকে দুরে রয়েছে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখেছে তারা আল্লাহর সামনে সম্মানিত মেহমানরূপে হাজির হবে। তারা জ্যোতির্ময় উষ্ট্রীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আসবে এবং আল্লাহর অতিথিশালায় সম্মানের সাথে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর অবাধ্য, পাপী ও রাসুলদের শত্রুদেরকে উল্টো মুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্লামের পার্শ্বে নিয়ে আসা হবে। ঐ সময় সে পিপাসায় কাতর হয়ে থাকবে। এখন বলতো, মর্যাদা সম্পন্ন কে এবং উত্তম সঙ্গী বিশিষ্ট কে? মু'মিন তার কবর হতে মুখ উঠিয়ে দেখবে যে, তার সামনে একজন সুদর্শন লোক পরিষ্কার-পরিচ্ছনু ও পবিত্র পোষাক পরিহিত হয়ে এবং সুগন্ধ ছডিয়ে উজ্জল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করবেঃ "আপনি কে?" উত্তরে সে বলবেঃ ''আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি তো আপনার সং আমলেরই দেহাকতি। আপনার আমল ছিল জ্যোতির্ময়, সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত। আসুন, এখন আপনাকে আমি আমার কাঁধে উঠিয়ে সসম্মানে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবো। কেননা, পার্থিব জীবনে আমি আপনার উপর সওয়ার হয়ে ছিলাম।" সূতরাং মু'মিন আল্লাহ তাআ'লার নিকট সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে যাবে। তার সওয়ারীর জন্যে উজ্জ্বল উটও প্রস্তুত থাকবে। এসব মু'মিন আনন্দের সাথে ও সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "প্রতিনিধিদের জন্যে এই নিয়মই নেই যে, তারা পদব্রজে আসবে। এই খোদাভীরু লোকেরা এমন জ্যোতির্ময় উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে আসবে যে, সৃষ্টজীবের চোখে এর চেয়ে সুন্দর ও উত্তম সওয়ারী কখনও পড়ে নাই। ওগুলির জিন হবে সোনার। এই লোকগুলি জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এই সওয়ারীগুলিরই উপর আরোহণ করে পৌঁছবে। ঐ উষ্ট্রীগুলির লাগাম হবে পোকরাজ পান্নার। ১

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "একদা আমি রাস্লুল্লাহর (সঃ) নিকট বসে
ছিলাম। তাঁর সামনে আমি
يوم نحسرالمتقين إلى الرحمن وفدًا-

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করি এবং বলিঃ ''হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!
প্রতিনিধি তো সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে এসে থাকে।'' তিনি বললেনঃ
''যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যখন তারা তাদের কবর থেকে
বের হবে তখন সাদা রঙ-এর জ্যোতির্ময় উদ্বীগুলির উপর সোনার জিন
থাকবে। ওগুলির পা হতে জ্যোতি উপরের দিকে উথিত হতে থাকবে। ঐ

১. এটা একটি মারফু' রিওয়াইয়াত। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল।

উষ্ট্রীগুলির এক একটি কদম এতো দূরের ব্যবধানে থাকবে যতদূরে দৃষ্টি যাবে। তারা ওগুলির উপর সওয়ার হয়ে একটি জান্নাতী বৃক্ষের নিকট পৌঁছবে। সেখান থেকে দুঁটি নহর প্রবাহিত হতে তারা দেখতে পাবে। তারা একটির পানি পান করবে, যার ফলে তাদের অন্তরের সব কালিমা দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টিতে তারা গোসল করবে। এর ফলে তাদের দেহ আলোকময় হয়ে যাবে আর তাদের মাথার চুল পরিপাটি হয়ে যাবে। এরপরে তাদের চুল আর কখনো এলোমেলো ও অপরিষ্কার হবে না। তাদের চেহারা হয়ে যাবে আলোকোজ্জ্বল। তারপর তারা জান্নাতের দরজায় পৌছে যাবে। স্বর্ণের দরজার উপর লাল ইয়াকৃত বা মণি মাণিক্যের হলকা থাকবে। তাতে তারা করাঘাত করবে। এর ফলে একটা সুমধুর স্বর বের হবে এবং হূরেরাবুঝতে পারবে যে, তাদের স্বামীরা এসে গেছে। জান্নাতের রক্ষক আসবে এবং দরজা খুলে দেবে। তারা তার জ্যোতির্ময় ও পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে সিজ্বদায় পতিত হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠবেঃ ''আমি তো আপনাদেরই অনুগত এবং আপনাদের আদেশ পালন করতে বাধ্য।" তারা তখন তার সাথে চলতে থাকবে। তাদের হুরগুলি আর সহ্য করতে না পেরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়বে এবং তাদের সাথে কোলাকুলি করবে। অতঃপর তারা বলবেঃ ''আপনারা তো আমাদের মাথার মুকুট। আপনারা আমাদের প্রেমিক এবং আমরা আপনাদের প্রেমিকা। আমরা চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারিণী। আমাদের মৃত্যু নেই। আমরা শান্তি দায়িণী এবং এটা কখনো শেষ হবার নয়। আমরা সব সময় সন্তুষ্ট থাকবো এবং কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সদা এখানে অব স্থান করবো, কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না।" তারা ভিতরে প্রবেশ করে দেখবে যে, শত গজ উঁচু প্রাসাদ রয়েছে। ওর দেয়ালগুলি মণিমুক্তা এবং হলদে লাল ও সবুজ রঙ বিশিষ্ট সোনা দ্বারা নির্মিত। প্রত্যেকটি দেয়াল পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রত্যেক ঘরে রয়েছে সত্তরটি সিংহাসন, প্রতিটি সিংহাসনে রয়েছে সত্তরটি হাশিয়া, প্রতিটি হাশিয়ায় রয়েছে সত্তরটি হূর, প্রত্যেক হূরের উপর রয়েছে সত্তরটি জোড়া। তথাপি, তাদের পায়ের গোছার ঝলক দেখা যায়, তাদের সহবাসের পরিমাণ হবে দুনিয়ার পূর্ণ একটি রাত্রির সমান। সেখানে নির্মল পানি খাঁটি দুধের যা জন্তু হতে দোহনকৃত নয়, উত্তম, সুস্বাদু, ক্ষতিকারক নয়। এইরূপ পবিত্র মদের এবং মৌমাছির পেট হতে নির্গত নয় এইরূপ খাঁটি মধুর নহর প্রবাহিত হবে। ফল দানকারী বৃক্ষ ফলের ভরে ঝুঁকে পড়বে। ইচ্ছা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফল ছিড়বে, ইচ্ছা হলে বসে বসে এবং ইচ্ছা হলে শুয়েশুয়ে ফল ছিড়ে নেবে। সবুজ ও সাদাপাখী উড়তে থাকবে।

যেটারই গোশত খাওয়ায়ইচ্ছা হবে তা নিজে নিজেই হাজির হয়ে যাবে। যেখানকার গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হবে তাই খেয়ে নিবে। তারপর ঐ পাথি মহান আল্লাহর ক্ষমতা বলেপুনরায় জীবিত হয়ে উড়ে যাবে। চতুর্দিক থেকে ফেরেশতাগণ আসতে থাকবেন এবং সালাম করবেন। আর তাদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে বলবেনঃ "আপনাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। এটা ঐ জান্নাত যার শুভসংবাদ আপনাদেরকে দেয়া হতো। আজ আপনাদেরকেও ওর মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা হলো বিনিময় আপনাদের সেই ভাল কাজের যা আপনারা দুনিয়ায় করতেন।" তাদের হরসমূহের কোন একটি হূরের একটি চুল যদি দুনিয়ায় প্রবেশ করে দেয়া হয়, তবে সূর্যের আলো অস্পষ্ট বিবর্ণ হয়ে পড়বে।" ইঠক এর বিপরীত পাপী লোকেরা উল্টো মুখে শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় জন্তুর মত ধাক্কা থেয়ে জাহান্নামের নিকট একত্রিত হবে। ঐ সময় পিপাসায় তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হবে। তাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী এবং তাদের পক্ষে একটা ভাল কথা উচ্চারণ করার কেউ থাকবে না। মুমিনরা তো একে অপরের জন্যে সুপারিশ করবে। কিন্তু এই হতভাগ্যরা এর থেকে বঞ্চিত থাকবে। তারা নিজেরাই বলবেঃ

অর্থাৎ ''আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী নেই এবং সুহৃদ বন্ধুও নেই।'' (২৬ঃ ১০০-১০১)

তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত। এটা 'ইসতিসনা মুনকাতা'। এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যদান এবং ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে, অন্যান্যদের ইবাদত হতে বেঁচে থাকে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আশা রাখে এবং তারই কাছে সমস্ত আশাপূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রাখে তাদেরকেই ব্রঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ যে একত্ববাদীরা আল্লাহর ওয়াদা লাভ করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ ''যাদের সাথে আমার ওয়াদা রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে যাক।'' জনগণ বললোঃ ''হে আবু আবদির রহমান (রাঃ)! আমাদেরকে ওটা শিখিয়ে দিন।'' তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ

১. এ হাদীসটি মারফ্'রূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে বিশ্ময়ের কিছুই নেই য়ে, এটা মাওকৃফই হবে। য়েমন হয়রত আলীর (রাঃ) নিজের উক্তি দ্বারাও এটা বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

اَللَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّمَا وَتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْعَلَيْ وَالشَّهَا وَقَ فَا يِّنْ اَعُهَدُ اِللَّهُ فَى هٰذِهِ الْحَلُوةِ الدُّنْيَا إِنَّكَ اَنْ تَكِلْنِي إللَّى عَمَلِ يُتَقَرِّبُنِي مِنَ الشَّيِّ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَالِّي لَا اَشِقُ اللَّابِرَّحُمَٰتِكَ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْلًا تُوعَدِّيْدِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّابِرَّحُمَٰتِكَ فَاجْعَلْ لِي عُنْدَكَ عَهْلًا تُوعَدِّيْدِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّكَ لَا تُذَلِفُ الْمِيعَادَ-

অন্য রিওয়াইয়াতে এর সাথে নিম্নের কথাগুলি রয়েছেঃ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! হে অদৃশ্য ও দৃশ্যের খবরজ্ঞাতা! আমি আপনার নিকট এই পার্থিব জগতে প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি যে, আপনি আমাকে আমার এমন কাজ হতে দূরে রাখবেন যা আমাকে মন্দের নিকটবর্তী করবে ও ভাল হতে আমাকে দূরে রাখবে। আমি আপনার র হমতের উপর ভরসা রাখি। সুতরাং আপনি আমার জন্যে আপনার নিকট অঙ্গীকার রাখুন যা আপনি কিয়ামতের দিন পূর্ণ করবেন, নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না।" "আমি আপনাকে ভয় করি, আপনার নিকট (শাস্তি হতে) রক্ষা পাওয়ার আবেদন জানাই, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী এবং আপনার প্রতিই আগ্রহ প্রকাশকারী।"

৮৮। তারা বলেঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৮৯। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছো।

৯০। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীৰ্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড- (٨٨) وَقَالُوا النَّحَدُ الرَّحَمَن

وَلَدًا ٥

(۸۹) لَقَد جِئتم شيئًا إدا ٥

(٩٠) تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرِنَ

বিখণ্ড হবে ও পর্বত সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।

৯১। যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে।

৯২। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভন নয়।

৯৩। আকাশ সমৃহে ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে।

৯৪। তিনি তাদেরকে পরিবেস্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।

৯৫। এবং কিয়ামতের দিবস তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। مِنْهُ وَتَنْشُقُّ الْارْضُ وَتَخِرُ مِنْهُ وَتَنْشُقُّ الْارْضُ وَتَخِرُ و رو را لا الْجِبالُ هذا ٥

(٩١) أَنْ دَعَوا لِللَّاحَمٰنِ وَلَدًّا ٥

(٩٢) وَ مَا يَنْبُغِيَى لِلرَّحْمَٰنِ اَنْ يَتَنَّخِذَ وَلَدًا ثُ

(٩٣) إِنْ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا أَتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًاً مُّ (٩٤) لَقَدْ أَخْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ رَبًا طَ

ر مرصور المرصور المرار و المرار ( ٩٥) وكلهم ارتيه يوم القيمة ورداً ٥

এই পবিত্র সূরার প্রারম্ভে এই কথার প্রমাণ গত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা। তাঁকে আল্লাহ তাআ'লা পিতা ছাড়াই নিজের হুকুমে হযরত মারইয়ামের (রাঃ) গর্ভে জন্ম দান করেন। এ জন্যে যারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাদের উক্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'লাবলেন যে, এটা বড়ই অন্যায় কথা। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত মালিক (রঃ) গুঁই শন্দের অর্থ করেছেন হুলুল অর্থাৎ বড় বা বিরাট। এটাকে । ১৮ - 15 এবং । এই তিন রূপেই পড়া হয়েছে। কিন্তু । পঠনই বেশী প্রসিদ্ধ। তাদের এই কথাটি এতই জঘন্য ও অপ্রীতিকর যে, যেন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে এবং পর্বত রাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ

তাআ'লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝে। তারা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা জানে যে, এ দুস্ট ও নির্বোধ লোকেরা আল্লাহর সত্ত্বার উপর অপবাদ আরোপ করছে। তাঁর পিতামাতা নেই, সন্তান সন্ততি নেই, কোন অংশীদার নেই এবং সমতুল্য কেউ নেই। সমস্ত মাখলুক তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দানকারী। কবি বলেনঃ

## وَ فِي كُلِّ شَيْرٍ لَهُ أَيَّةً : تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

অর্থাৎ ''প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই তাঁর জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করছে যে, তিনি এক।''

সারা বিশের এক একটি অনুপরমাণু আল্লাহ তাআ'লার তাওহীদের প্রমাণ পেশ করছে। শিরুককারীদের শিরুকের কারণে সমস্ত মাখলুক প্রকম্পিত হচ্ছে। এর ফলে যেন জগতের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দেয়ার উপক্রম হচ্ছে। শিরকের সাথে কোন সৎকাজ ফলদায়ক হয় না। পক্ষান্তরে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তাওহীদের সাথে সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। যেমন হাদীসে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মরণোন্মখ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর শাহাদাত পাঠ করাতে থাকো। কেননা, যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময় এটা পাঠ করবে তার জন্যে জান্লাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" সাহাবীগণ জিজেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় এটা পাঠ করবে (তার হুকুম কি?)" তিনি উত্তরে বলেনঃ ''এটা তো (জান্নাত) আরো বেশী ওয়াজিবকারী, এটাতো (জান্নাত) আরো বেশী ওয়াজিবকারী। " অতঃপর তিনি বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যমীন ও আসমান এবং এতোদুভয়ের মাঝের সমস্ত কিছু এবং নিম্লের সমস্ত জিনিস যদি মীয়ানের (তারাযূর) এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত দ্বিতীয় পাল্লায় রাখা হয় তবে এই শাহাদাতের ওজনই ভারী হয়ে যাবে।" এর আরো দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যাতে তাওহীদের একটি ক্ষুদ্র খণ্ড পাপরাশির বড় বড় দফতরের চেয়ে ভারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।<sup>১</sup>

ু সুতরাং তাদের (আল্লাহর সন্তান আছে) এই উক্তিটি এতো বড় অন্যায় যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের কারণে আকাশ যেন কেঁপে ওঠে এবং যমীন যেন ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। আর পাহাড় যেন চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি পাহাড় অপর পাহাড়কে জিজ্ঞেস করেঃ ''আল্লাহর যিক্র করেছেন এরূপ কোন লোকও কি তোমার উপর আরোহণ করেছে?'' ঐ পাহাড়টি তখন খুশী হয়ে উত্তর দেয়ঃ ''হাঁ, করেছে।'' সুতরাং পাহাড়ও বাতিল ও মিথ্যা কথা এবং ভাল কথা শুনতে পায়, অন্য কেউ শুনতে পায় না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

১. এই হাদীস ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা যখন যমীনকেও ওর বৃক্ষ লতাদি সৃষ্টি করেন তখন সমস্ত বৃক্ষ আদম সন্তানকে ফল ফুল ও উপকার দিতে থাকে। কিন্তু যখন যমীনের অধিবাসীরা আল্লাহর জন্যে সন্তান আরোপ করে তখন যমীন নড়তে শুরু করে এবং গাছগুলিতে কাঁটা হয়ে যায়। হয়রত কা ব (রাঃ) বলেন যে, ফেরেশতারা ক্রোধান্বিত হয়ে যান এবং জাহান্নাম ভীষণভাবে প্রজ্জুলিত হয়ে ওঠে।

হযরত আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''কষ্টদায়ক কথায় আল্লাহ তাআ'লা অপেক্ষা অধিক ধৈর্য ধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর জন্যে সন্তান নির্ধারণ করে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং আহার্য দান করতে থাকেন। তাদের থেকে তিনি বিপদ আপদ দূর করে দেন। সুতরাং 'আল্লাহর সন্তান রয়েছে' তাদের এ কথায় যমীন, আসমান ও পাহাড় পর্বত চরম অস্বস্তিবোধ করে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব চরম অস্বস্তি সন্তান মোটেই শোভনীয় নয়। কারণ সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্ব করছে। তাঁর সঙ্গী সাথী বা তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। যমীন ও আসমানে যত কিছু রয়েছে সবই তাঁর আদেশাধীন ও তাঁর অনুগত দাস। তিনি সবারই প্রতিপালক ও রক্ষক। সবারই গণনাতাঁর কাছে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সবকেই পরিবেষ্টন করে আছে। সবাই তাঁর ক্ষমতার আওতার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় এবং ভাল ও মন্দের খবর তিনি রাখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে। তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই। তাঁর সঙ্গী ও অংশীদারও নেই। প্রত্যেক বন্ধু বান্ধব ও সহায়কহীন অবস্থায় কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে হাজির হবে। সমস্ত মাখলুকের ফায়সালা তাঁরই হাতে। তিনি এক ও অংশী বিহীন। সবারই ফায়সালা তিনিই করবেন। তিনি যা চাবেন তাই করবেন। তিনি ন্যায় বিচারক, অত্যাচারী নন। কারো হক নষ্ট করা তাঁর সাহায্যের উল্টো।

৯৬। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জ্বন্যে সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।

৯৭। আমি তো তোমার ভাষায়
কুরআনকে সহজ্ব করে দিয়েছি
যাতে তুমি ওটা দারা

(٩٧) فَإِنَّمَا يُشَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ

মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।

لِتَبَشِّرِبِهِ الْـُمْتَقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ لَتَبَشِّرِبِهِ الْـُمْتَقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًا ٥

৯৮। তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? (٩٨) وَكُمْ اَهْلُكُنا قَبْلَهُمْ مِّنَ قُرُنْ هَلَ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنَ اَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং যাদের আমলে সুন্নাতের নূর রয়েছে, তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে তাঁদের মুহব্বত সৃষ্টি করে দেন। যেমন হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মুহব্বত করেন তখন হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেনঃ "আমি অমুক বান্দাকে মুহব্বত করি, সুতরাং তুমিও তাকে মুহব্বত কর। তখন জিবরাঈলও (আঃ) তাকে মুহববত করেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আকাশে ঘোষণা দিয়ে বলেনঃ ''আল্লাহ অমুক বান্দাকে মুহব্বত করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে মুহব্বত কর।" তখন সমস্ত আকাশবাসী তাকে মুহব্বত করে। তারপর দুনিয়াবাসীর অন্তরে তার কবুলিয়ত রেখে দেয়া হয়। আর যখন কোন বান্দাকে দুশমন হিসেবে জানেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেনঃ ''আমি অমুক বান্দাকে ঘূণা করেছি, সূতরাং তুমিও তাকে ঘূণা কর।'' তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে শত্রু ভাবেন এবং আকাশবাসীর নিকট এই ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে দুশমন ভেবেছেন, সূতরাং তোমরাও তাকে দুশমন মনে কর।" তখন সবাই তাকে দুশমন মনে করে। তারপর পৃথিবীতে তার শত্রুতাভাব মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়া হয়।" <sup>১</sup>

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে বান্দা মহামহিমান্বিত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর সন্তোষের কাজে নিমগ্ন থাকে, তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) ডেকে বলেনঃ "আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রেখো যে,

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তার উপর আমি আমার রহমত নাথিল করতে গুরু করেছি।'' তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঘোষণা করেনঃ ''অমুকের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছে।'' তারপর আরশ বহনকারী ফেরেশতারাও ঘোষণা করেন। এরপর তাঁদের পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাগণও ঘোষণা করে দেন। মোট কথা সপ্ত আকাশে এই শব্দ গুঞ্জরিত হয়। তারপর যমীনে তার কবুলিয়ত রেখে দেয়া হয়।'' এ ধরনের আর একটি গারীব হাদীস মুসনাদে আহমদেই রয়েছে, যাতে এও আছে যে, প্রেম ও প্রসিদ্ধি কারো নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতার সাথে এটা আকাশ থেকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আবি হা'তিমে এই প্রকারের হাদীসের পরে রাস্লুল্লাহর (সঃ) কুরআনকারীমের এই আয়াতটি পড়াও বর্ণিত আছে। সুতরাং এই আয়াতের ভাবার্থ এই হলো যে, ভাল আমলকারী ঈমানদারের সাথে আল্লাহ তাআ'লা মুহব্বত করে থাকেন এবং যমীনের উপরেও তার মুহ্ববত ও কবলিয়ত অবতীর্ণ হতে থাকে। মু'মিন তাকে ভালবাসতে থাকে। তার ভাল আলোচনা হয় এবং তার মৃত্যুর পরেও তার উত্তম খ্যাতি অবশিষ্ট থেকে যায়।

হারাম ইবনু হিব্বান (রঃ) বলেন যে, যে বান্দা সত্য ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা মু'মিনদের অন্তরকে তার দিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তারা তাকে ভালবাসতে শুরু করে দেয়।

হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে ভাল-মন্দ কাজ করে, আল্লাহ তাকে তারই ঐ চাদর দ্বারা ঢেকে দেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ একটি লোক ইচ্ছা করে যে, সে আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন জনগণের মধ্যে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সে আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত শুরু করে দেয়। দেখা যায় যে, সে মসজিদে সবারই আগে যায় এবং সবারই পরে বেরিয়ে আসে। এভাবে সাত মাস কেটে যায়। কিন্তু সে শুনতে পায় যে, লোকেরা তাকে 'রিয়াকার' (লোক দেখানো ইবাদতকারী) বলছে। এই অবস্থা দেখে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমল করবে। অতঃপর সে আন্তরিকতার সাথে আমল শুরু করে দেয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত লোক বলতে শুরু করেঃ অমুক ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআ'লা রহম করুন! এইভাবে সে প্রকৃত দ্বীনদার ও আল্লাহ শুকু হয়ে যায়।

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এটা গারীব বা দুর্বল হাদীস।

তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, এই আয়াতটি হযরত আবদুর রহমান ইবনু আউফের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।  $^{5}$ 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। এই ভাষা বাকরীতিও বাক্যালংকারের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ভাষা। হে নবী (সঃ)! এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করার কারণ এই যে যেন তুমি খোদাভীরু ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহর সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে পার। আর যারা বিতথাপ্রবণ ও সত্য থেকে বিমুখ তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও ও তাঁর শাস্তি থেকে সতর্ক করতে পার। যেমন কুরায়েশ কাফিরদেরকে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নবীদেরকে অস্বীকার করেছিল। তুমি তাদের কাউকেও দেখতে পাওকি? অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেউই অবশিষ্ট নেই, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

শব্দের অর্থ হচ্ছে হাল্কা ও ধীর শব্দ।

#### সূরায়ে মারইয়ামের তাফসীর সমাপ্ত

১. কিন্তু এই উক্তিটি সঠিক নয়। কেননা, এই পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর কোন আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত নয়। আর ইমাম সাহেব (রঃ) যে হাদীসটি আনয়ন করেছেন, সনদের দিক দিয়ে সেটাও বিশুদ্ধ নয়। এ সব ব্যাপারে আয়াহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২০৭

(১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু')

وَوَرَةً طُهُ، مَكِيَّةً سُورةً طُهُ، مَكِيَّةً (أَيَاتُهَا: ١٢٥، رُكُوْعَاتُهَا: ٨)

এই সূরা মঞ্চায় অবতারিত। ইমামদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুয়াইমা (রাঃ) স্বীয় কিতাব 'আত্তাওহীদ' এ হাদীস এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার এক হাজার বছর পূর্বে সূরায়ে তা–হা ও সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করেন, যা শুনে ফেরেশ্তারা মন্তব্য করেনঃ "ঐ উম্মত বড়ই ভাগ্যবান যাদের উপর এই কালাম অবতীর্ণ হবে। নিশ্চয় ঐ ভাষা কল্যাণ ও বরকত প্রাপ্তির হকদার যা দ্বারা আল্লাহর কালামের এই শব্দগুলি আদায় করা হবে।" ১

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- ১। তা-হা-।
- ২। তোমাকে ক্লেশ দিবার জ্বন্যে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই।
- ৩। বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশার্থে।
- ৪। যিনি সমুচ্ছ আকাশ মণ্ডলীও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ।
- ৫। দয়াময় আর্শে সমাসীন।
- ৬। যা আছে আকাশ মণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দু'য়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভু-গর্ভে তা তাঁরই।

- يِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ (١) ظُهُ ٥
- (٢) مَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقَىٰ ۚ
  - (٣) إِلَّا تُذْكِرَةً لِّمَنْ يَتَّخْشَى لَا
- (٤) تَنْزِيْلاً مِسْمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْلُوتِ الْعُلْيُ أُ
- (٥) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى
- (٦) لَهُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي
   الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَـحْتَ

الشرى <sub>()</sub>

এই রিওয়াইয়াতটি গারীব এবং এতে নাকারত বা অস্বীকৃতিও রয়েছে। এর
কর্পনাকারী ইবরাহীম ইবন মহাজির এবং তার শায়েখের সমালোচনা করা হয়েছে।

৭। তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা-ই বল, তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।

৮। আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। (٧) وَإِنُ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ٥ (٨) اَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُـولَكُهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٥

স্রায়ে বাকারার প্রারম্ভে হুরুফে মুকান্তাআ'র পূর্ণ তাফসীর গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, এটা এর অর্থ হচ্ছে 'হে ব্যক্তি'! এটা মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ), আতা' (রঃ), মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রঃ), আবু মা'লিক (রঃ), আ'তিয়্যা আওফী (রঃ), হাসান (রঃ), যহ্হাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং ইবনু আবা্যীর (রঃ) উক্তি। হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এবং সাওরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা নাবতিয়া কালেমা। এর অর্থ হচ্ছে 'হে লোকটি!' আবু সা'লেহ (রঃ) বলেন যে, এটা কালেমায়ে মু'রাব।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সঃ) যখন নামায পড়তেন তখন এক পায়ের উপর দাঁড়াতেন ও অপর পাটি উঠিয়ে রাখতেন। তখন আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি দু'পায়ের উপরই দাঁড়াও। আমি তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্যে তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীীগণ যখন কুরআন কারীমের উপর আমল শুরু করে দেন তখন মুশরিকরা বলতে লাগেঃ "এই লোকগুলি তো বেশ বিপদে পড়ে গেছে।" তখন আল্লাহ তাআ'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দেন যে, কুরআন মানুষকে কস্ট ও বিপদে ফেলার জন্যে অবতীর্ণ হয় নাই। বরং এটা সৎ লোকদের জন্যে শিক্ষনীয় বিষয়। এটা খোদায়ী জ্ঞান। যে এটা লাভ করেছে সে খুব বড় সম্পদ লাভ করেছে। যেমন হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে তিনি বোধ শক্তি দান করেন।" ১

১. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

হযরত সা'লাবা' ইবনু হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা যখন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফায়সালার জন্যে কুরসীর উপর উপবেশন করবেন তখন তিনি আলেমদেরকে বলবেনঃ ''আমি আমার ইল্ম ও হিকমত তোমাদেরকে এ জন্যেই দান করেছিলাম যে, তোমাদের পাপসমূহ আমি মার্জনা করে দেবো এবং তোমরা কি করেছো তার কোন পরওয়া করো না।'' ১

প্রথম দিকে লোকেরা আল্লাহর ইবাদত করার সময় নিজেদেরকে রশিতে লটকিয়ে দিতো। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় কালাম পাকের মাধ্যমে তাদের ঐ কষ্ট দূর করে দেন এবং বলেনঃ "এই কুরআন তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চায় না।" যেমন তিনি এক জায়গায় বলেনঃ "যত সহজে পাঠ করা যায় সে ভাবেই তা পাঠ কর।" এ কুরআন ক্লেশ ও কষ্টদায়ক জিনিস নয়। বরং এটা হচ্ছে করুণা, জ্যোতি, দলীল এবং জানাত। এই কুরআন সং লোকদের জন্যে ও খোদাভীরু লোকদের জন্যে উপদেশ, হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ। এটা শ্রবণ করে আল্লাহ তাআ'লার সং বান্দারাহারাম ও হালাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ফলে তাদের উভয় জগত সুখময় হয়। হে নবী (সঃ)! এই কুরআন তোমার প্রতিপালকের কালাম এটা তাঁরই পক্ষ হতে অবতারিত, যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, আহার্যদাতা এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। যিনি যমীনকে নীচু ও ঘন করেছেন এবং আকাশকে করেছেন উঁচু ও সূক্ষ।

জামে' তিরমিয়ী প্রভৃতি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রত্যেক আকাশের পুরুত্ব হচ্ছে পাঁচ শ' বছরের পথ। আর এক আকাশ হতে অপর আকাশের ব্যবধানও হলো পাঁচ শ' বছরের রাস্তা। ইমাম ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এই আয়াতের তাফসীরেই আনয়ন করেছেন।

ঐ দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন। এর পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে আ'রাফে গত হয়েছে। সূতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন দরকার নেই। নিরাপত্তাপূর্ণ পন্থা এটাই যে, আয়াত সমূহ ও হাদীস সমূহের সিফাতকে পূর্ব যুগীয় গুরুজনদের নীতি অনুসারেই ওগুলোর বাহ্যিক শব্দ হিসেবেই মানতে হবে।

১. এ হাদীসটি হাফি'য় আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআ'লার অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দখল, চাহিদা,ও ইচ্ছাধীন। তিনিই সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা উপাস্য ও পালনকর্তা। কারো তাঁর সাথে কোন প্রকারের কোন অংশ নেই। সপ্ত যমীনের নীচেও যা আছে তারও মালিক তিনিই।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, যমীনের নীচে আছে পানি, পানির নীচে আছে যমীন, আবার যমীনের নীচে আছে পানি। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলে গেছে। তারপর এর নীচে একটি পাথর আছে। তার নীচে এক ফেরেশতা আছেন। তাঁর নীচে একটি মাছ আছে যার দু'টি ডানা আর্শ পর্যন্ত চলে গেছে। তার নীচে আছে বায়ু ও অন্ধকার। মানুষের জ্ঞান এখান পর্যন্তই আছে। এরপর কি আছে না আছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। হাদীসে রয়েছে যে, প্রতি দুই যমীনের মাঝে পাঁচ শ' বছরের পথের ব্যবধান রয়েছে। সর্বোপরি যমীনটি মাছের পিঠের উপর রয়েছে, যার দু'টি ডানা আসমানের সাথে মিলিত আছে। এই মাছটি আছে একটি পাথরের উপর। ঐ পাথরটি ফেরেশতার হাতে আছে। দ্বিতীয় যমীনটি হলো বায়ুর ভাণ্ডার। তৃতীয় যমীনে আছে জাহান্নামের পাথর। চতুর্থ যমীনে জাহান্নামের গন্ধক রয়েছে। পঞ্চম যমীনে আছে জাহান্নামের সর্প। ষষ্ঠ যমীনে রয়েছে জাহান্নামী বৃশ্চিক বা বিচ্ছু। সপ্তম যমীনে আছে জাহান্নাম। সেখানে ইবলীস শৃংখলিত অবস্থায় আছে। তার একটি হাত আছে সামনে এবং একটি আছে পিছনে। আল্লাহ তাআ'লাই যখন ইচ্ছা করেন তখন তাকে ছেড়ে দেন। ১

হযরত জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ ''আমরা তাবৃকের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসছিলাম। কঠিন গরম পড়ছিল। দু'জন দু'জন এবং চারজন চারজন করে লোক বিচ্ছিন্ন ভাবে পথ চলছিলেন। আমি সৈন্যদের শুরুতে ছিলাম। অকস্মাৎ একজন আগন্তুক এসে সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ ''আপনাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ) কোন ব্যক্তি?'' আমি তখন তাঁর সঙ্গে চললাম। আমার সঙ্গী আগে বেড়ে গেল। যখন সেনাবাহিনীর মধ্যভাগ আসলো তখন দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দলেই রয়েছেন। আমি ঐ আগন্তুককে বললামঃ ইনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তিনি লাল বর্ণের উদ্বীর উপর সওয়ার ছিলেন। রৌদ্রের কারণে তিনি মাথায় কাপড় বেঁধে ছিলেন। ঐ লোকটি তাঁর সওয়ারীর কাছে গেলেন এবং ওর লাগাম ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''আপনিই কি মুহাম্মদ (সঃ)?'' তিনি উত্তরে বললেনঃ

এ হাদীসটি খুবই গারীব। এটা রাস্লুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত কিনা এ ব্যাপারেও চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

"হাঁ" লোকটি তখন তাঁকে বললেনঃ "আমি এমন কতকগুলি প্রশ্ন করতে চাই যার উত্তর দুনিয়াবাসীদের দু' একজন ছাড়া কেউ দিতে পারে না।" তিনি বললেনঃ "ঠিক আছে, যাঁ প্রশ্ন করতে চান করুন।" আগন্তক বললেনঃ ''নবীগণ ঘুম যান কি?'' উত্তরে নবী (সঃ) বললেনঃ ''তাঁদের চক্ষু ঘুমায় বটে. কিন্তু তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে।" লোকটি বললেনঃ ''আপনি সঠিক উত্তর্বই দিয়েছেন।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ "আচ্ছা বলুন তো, শিশু কখনো পিতার সাথে সাদৃশ্য যুক্ত হয় এবং কখনো মাতার সাথে হয়, এর কারণ কি?'' তিনি জ্বাবে বলেনঃ''জেনে রাখুন যে, পুরুষ লোকের মণি বা বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়। আর স্ত্রী লোকের বীর্য হয় পাতলা। যার বীর্য প্রাধান্য লাভ করে, শিশু তারই সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে থাকে।" লোকটি বলেনঃ "আপনার এ উত্তরও সঠিক হয়েছে। '' পূণরায় লোকটি বললেনঃ ''আচ্ছা বলুনতো, শিশুর কোন কোন অঙ্গ পুরষের বীর্য দ্বারা এবং কোন কোন অঙ্গ স্ত্রীর বীর্য দ্বারা গঠিত হয়?'' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ ''পুরুষের বীর্য দারা অস্থি, শিরা এবং পাছা গঠিত হয়, আর স্ত্রীর বীর্য দ্বারা গঠিত হয় গোশত, রক্ত ও চুল।" লোকটি বললেনঃ "এটাও সঠিক উত্তর হয়েছে।" অতঃপুর বলেনঃ "বলুন তো, এই যমীনের নীচে কি আছে?" তিনি বলেনঃ "একটি মাখলুক রয়েছে।" লোকটি প্রশ্ন করেনঃ "তার নীচে কি আছে?" তিনি উত্তর দেনঃ ''যমীন।'' লোকটি জিজ্ঞেস করেনঃ ''এর নীচে কি আছে?'' তিনি জবাব দেনঃ "পানি।" আবার লোকটি প্রশ্ন করেনঃ "পানির নীচে কি আছে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "অন্ধকার।" লোকটি পুণরায় জিজ্ঞেস করেনঃ "এর নীচে কি আছেঃ" তিনি জবাব দেনঃ "বায়ু।" লোকটি প্রশ্ন করেনঃ "বায়ুর নীচে কি আছে?" তিনি জবাবে বলেনঃ "মাটি।" লোকটি জিজ্ঞেস করেনঃ "তার নীচে কি আছে?'' এবার রাসূলুল্লাহর (সঃ) চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেনঃ "মানুষের জ্ঞান তো এখান পর্যন্ত পৌছেই শেষ হয়ে গেছে। এরপরে কি আছে তার জ্ঞান একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই আছে। হে প্রশ্নুকারী! এই ব্যাপারে আপনি যাকে প্রশ্ন করলেন তিনি আপনার চেয়ে তা বেশী জানে না।" আগন্তক ব্যক্তি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''এটা কে তা তোমরা জান কি?'' সাহাবীগণ বললেনঃ ''আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।'' তিনি বললেনঃ ''ইনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ।'' <sup>ঠ</sup>

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আবি ইয়ালাতে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি ধুবই গারীব। ঘটনাটি বড়ই বিশ্বয়কর। এর বর্ণনাকারীদের একজন কাসেম ইবনু আবদুর রহমান রয়েছেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন (রঃ) তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আবু হা তিম রায়ী (রঃ) তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম ইবনু আদ্দী (রঃ) বলেছেন যে, তিনি অপরিচিত লোক। তিনি এতে গড়বড় করে দিয়েছেন। তিনি এটা ইচ্ছা করেই করুন বা এভাবেই পেয়ে থাকুন।

আল্লাহ তিনিই যিনি প্রকাশ্য, গোপনীয়, উঁচু, নীচু, ছোট ও বড় সব কিছুই জানেন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "(হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের গোপন বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

ইবনু আদম যা কিছু গোপন করে এবং স্বয়ং তার উপর যা কিছু গোপন রয়েছে, তা সবই আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রকাশমান। তার আমলকে তার জানার পূর্বেও আল্লাহ জানেন। সমস্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মাখলূকের সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর কাছে এমনই যেমন একজন লোকের সম্পর্কে জ্ঞান। সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি এবং তাদেরকে মেরে পুনরুজ্জীবিত করাও তাঁর কাছে একটি মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করার মতই (সহজ্ঞ)। মানুষের অন্তরের ধারণা ও কল্পনার খবরও তিনি রাখেন। মানুষ বড় জোর আজকের গোপন আমলের খবর রাখে। আর সে কাল কি গোপনীয় কাজ করবে সেই খবরও আল্লাহ তাআ'লা রাখেন। শুধু ইচ্ছা নয়, বরং কুমন্ত্রণাও তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কৃতকর্ম এবং যে আমল সে পরে করবে সেটাও তাঁর কাছে প্রকাশমান। তিনি সত্য ও যোগ্য উপাস্য। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।

সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরের শেষে দিনে সম্পর্কে হাদীস সমূহ গত হয়েছে। সুতরাং প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহরই জন্যে।

৯। মৃসার (আঃ) বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?

১০। সে যখন আগুন দেখলো তখন তার পরিবারবর্গকে বললোঃ তোমরা এখানে থাকো আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবতঃ আমি তোমাদের দ্বন্যে তা হতে কিছু দ্বুলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো অথবা ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাবো। (٩) وَهَـَلُ ٱتُّـكَ حَـدِيْثُ

موسی ٥

(١٠) إِذْ رَأْ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

امُكُثُوا إِنِّي أَنْدُ مُ نَارًا

لَّعَلِّى ۚ أَتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَّى ٥

এখান থেকে হযরত মূসার (আঃ) ঘটনা শুরু হচ্ছে। এটা হলো ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি সেই সময়কাল পূর্ণ করেছিলেন যা তাঁর মধ্যে তাঁর শ্বশুর (হযরত শুআইব (আঃ) এর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে দশ বছরেরও বেশী সময়ের পরে নিজের দেশ মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। শীতের রাত্রি ছিল এবং তাঁরা পথও ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা পাহাড়ের ঘাটির মাঝে ছিলেন। অহ্বকার ছেয়ে গিয়েছিল। আকাশে মেঘও ছিল। তিনি চকমকি পাথরের দ্বারা আশুন বের করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই আশুন বের হলো না। তিনি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করলেন। ডানদিকের পাহাড়ের উপর তিনি কিছু আশুন দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ ''আমি যাচ্ছি এবং আশুনের কিছু অঙ্গার নিয়ে আসছি, যাতে তুমি আশুন পোহাতে পার এবং কিছু আলোরও কাজ দিতে পারে। আর এরও সন্তাবনা আছে যে, সেখানে কোন মানুষকে পাওয়া যাবে যে আমাদেরকে পথ বাতলিয়ে দেবে। মোট কথা, পথের ঠিকানা অথবা আশুন পাওয়া যাবেই।''

১১। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসলো তখন আহ্বান করে বলা হলোঃ হে মৃসা (আঃ)!

১২। আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছো।

১৩। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; অতএব যা ওয়াহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। (۱۱) فَلَمَّا اَتْهَا نُودِيَ يُمُوسِي فِي

(۱۲) إِنِّى آنَا رُبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِالْمَوادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ۚ

(۱۳) وَأَنا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِيهِ ১৪। আমিই আল্লাহ, আমা ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই; অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।

১৫। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি
এটা গোপন রাখতে চাই যাতে
প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল
লাভ করতে পারে।

১৬। সূতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হয়রত মূসা (আঃ) যখন আগুনের কাছে পৌছলেন তখন ঐ বরকতময় মাঠের ডান দিকের গাছগুলির নিকট থেকে শব্দ আসলোঃ হে মূসা (আঃ)! আমি তোমার প্রতিপালক। তুমি তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো। তাঁকে জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়ার কারণ হয়তো এই যে, তাঁর ঐ জুতা গাধার চামড়া দ্বারা নির্মিত ছিল, কিংবা হয়তো ঐ স্থানের সম্মানের কারণেই এই নিদেশ দেয়া হয়েছিল যেমন কা'বা গৃহে প্রবেশের সময় লোকেরা জুতা খুলে নেয়। অথবা ঐ বরকতময় জায়গায় পা পড়বে বলেই তাঁকে এই হুকুম দেয়া হয়। আরো কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ঐ উপত্যকার নাম ছিল তুওয়া। কিংবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ তুমি তোমার পা এই যমীনের সাথে মিলিয়ে নাও। অথবা ভাবার্থ হলোঃ এই যমীনকে কয়েকবার পাক করা হয়েছে এবং তাতে বরকত পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে বারবার করা হয়েছে এর পুনরাবৃতি। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

ور ۱ وروع ورور وري موري الموقد س طوى - راد نادسه ربه بالواد المقدس طوى -

অর্থাৎ ''যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আহ্বান করেন। (৭৯ঃ ১৬)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাকে (রাসূল রূপে) মনোনীত করেছি। এই সময়ের সমস্ত লোকের উপর আমি তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ''আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদা দান করে তোমার সাথে আমি কথা বলেছি এর কারণ তুমি জান কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! এর কারণ তো আমার জানা নেই।" তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বলেনঃ ''এর কারণ এই যে, তোমার মত কেউ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে নাই।'' এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যা ওয়াহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। আমিই তোমার মা'বৃদ, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। এটাই হলো তোমার প্রথম কর্তব্য যে, তুমি ওধু আমারই ইবাদত করবে। আর কারো কোন প্রকারের ইবাদত করবে না। আমাকে স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। আমাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো এটাই। অথবা এটা ভাবার্থ হবেঃ যখন আমাকে স্মরণ হবে তখন নামায কায়েম কর। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের যদি কারো ঘুম এসে যায় বা গাফেল হয়ে পড়ে তবে যখন স্মরণ হয়ে যাবে তখন যেন নামায পড়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ''আমার স্মরণার্থে তোমরা নামায কায়েম কর।'' ১

হযরত আনাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি নামায হতে ঘুমিয়ে পড়ে বা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়। তার কাফ্ফারা এটা ছাড়া আর কিছুই নয়।" <sup>২</sup>

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কূর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। এক কিরআতে বির্বাহিত থার পরে ক্রিলাতে শব্দও রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআ'লার সন্ত্বা হতে কোন কিছু গোপন নেই। সুতরাং অর্থ হবেঃ এর জ্ঞান আমি আমা ছাড়া আর কাউকেও প্রদান করবো না। কাজেই সারা ভূ—পৃষ্ঠে এমন কেউ নেই যার কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় জানা আছে। এটা এমন একটা বিষয় যে, সম্ভব হলে আমি নিজ হতেও ওটাকে গোপন রাখতাম। কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু গোপন থাকা সম্ভব নয়। এটা ফেরেশতাদের হতেও গোপন আছে এবং নবীরাও এটা জানেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

ود تارورو و المراد من الماري ورور من المولا قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب إلا الله

অর্থাৎ (হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনবাসীদের কেউই গায়েবের খবর জানে না।" (২৭ঃ ৬৫) অন্য আয়াতে আছেঃ

অর্থাৎ 'কৈয়ামত) আসমানে ও যমীনে ভারী হয়ে গেছে, ওটা তোমানের উপর হঠাৎ এসে যাবে।" (৭ঃ ১৮৭) অর্থাৎ এর অবগতি কারো নেই। এক কিরআতে أَخْفِيُوُ রয়েছে। অরফা' (রঃ) বলেনঃ "আমাকে হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) এভাবেই পড়িয়েছেন। এর অর্থ হলো أَخْفِيُوُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন হতে নিবৃত্ত না করে। যদি সে তোমাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়ে যায় তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭। হে মৃসা (আঃ)! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি?

১৮। সে বললোঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষ পালের জ্বন্যে বৃক্ষ পত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।

১৯। আল্লাহ বললেনঃ হে মৃসা (আঃ)! তুমি এটা নিক্ষেপ কর। (۱۷) وَمَا تِلُكَ بِيَمِيْنِكَ يُنَمِوْسَى ٥ يُمُوْسَى ٥ (۱۸) قَالَ هِيَ عَصَايَ الْآ اتَوكَّوُّا عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَي غَنَمِیْ وَلِی فِیْهِا مَارِبُ أُخْرِی ٥

(١٩) قَالَ ٱلْقِهَا يُمُوسلى ٥

২০। অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো।

২১। তিনি বললেনঃ তুমি একে ধর ভয় করো না, আমি একে এর পূর্ব রূপে ফিরিয়ে দিবো। (۲۰) فَالْقَلْهَا فَاذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسُعٰي ٥ تَسُعُي ٥ تَسُعُي ٥ تَسُعُي ٥ تَسُعُنَهُ اللهُ وَلَا تَخَفُّ مَا اللهُ وَلَى ٥ مَنُعِيْدُهَا مِنْيَرَتَهَا الْأُولِي ٥ مَنْعِيْدُهَا مِنْيَرَتَهَا الْأُولِي ٥ مَنْعِيْدُهَا مِنْيَرَتَهَا الْأُولِي ٥

এখানে হযরত মৃসার (আঃ) একটি খুবই বড় ওস্পষ্ট মু'জিযার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া অসম্ভব এবং যা নবী ছাড়া অন্যের হাতেও সম্ভব নয়। তৃর পাহাড়ের উপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছেঃ 'হে মৃসা (আঃ)! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' হযরত মৃসার (আঃ) ভয়-ভীতি দূর করার জন্যেই তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। একথাও বলা হয়েছে যে, এটা ছিল আলোচনা মূলক প্রশ্ন। অর্থাৎ তোমার হাতে লাঠিই আছে। এটা যে কি তা তুমি ভালরূপেই জান। এখন এটা যা হতে যাচ্ছে তা তুমি দেখে নাও।

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মৃসা কালীমুল্লাহ (আঃ) বলেনঃ 'এটা আমার লাঠি। এর উপর আমি ভর দিয়ে দাঁডাই। অর্থাৎ চলার সময় এটা আমার একটা আশ্রয় স্থলরূপে কাজে লাগে। এর দ্বারা আমি আমার বকরীর জন্যে গাছ হতে পাতা ঝরিয়ে থাকি।' এরূপ লাঠিতে কিছু লোহা লাগানো হয়ে থাকে। এর ফলে গাছের পাতা ও ফল সহজে ঝরানো যায় এবং লাঠি ভেঙ্গেও যায় না। তিনি বললেন যে, এই লাঠি দ্বারা তিনি আরো অনেক উপকার লাভ করে থাকেন। এই উপকার সমূহের বর্ণনায় কতকগুলি লোক একথাও বলেছেন যে, ঐ লাঠিটিই রাত্রি কালে উচ্জ্বল প্রদীপরূপে কান্ধ করতো। দিনের বেলায় যখন হযরত মুসা (আঃ) ঘুমিয়ে পড়তেন তখন ঐ লাঠিটিই তাঁর বকরীগুলির রাখালী করতো। কোন জায়গায় ছায়া না থাকলে তিনি লাঠি মাটিতে গেড়ে দিতেন, তখন ওটা তাঁবুর মত তাঁকে ছায়া করতো, ইত্যাদি বহু উপকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এগুলো বানী ইসরাঈলের বানানো কাহিনী। তা না হলে ঐ লাঠিকে সাপ হতে দেখে হযরত মুসা (আঃ) এতো ভয় পাবেন কেন? উনি তো লাঠিটির বিস্ময়কর কাজ পূর্ব হতেই দেখে আসছিলেন। কারো কারো উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল হযরত আদমের (আঃ) লাঠি। কেউ কেউ বলেন যে, লাঠিটি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাব্বাতৃল আর্দ রূপে প্রকাশিত হবে। বলা হয়েছে যে, ওটার নাম ছিল মাশা। এ সব উক্তির সত্যতা কতটুকু তা আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। হযরত মুসাকে (আঃ) তাঁর লাঠিটির লাঠি হওয়ার কথা

জানিয়ে দিয়ে তাঁকে সতর্ক করতঃ বলেনঃ "ওটাকে যমীনের উপর নিক্ষেপ কর।" যমীনে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র লাঠিটি বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয় এবং এদিক ওদিক চলতে শুরু করে দেয়। ইতিপূর্বে এতো ভয়াবহ অজগর সাপ কেউ কখনোদেখে নাই। সাপটির অবস্থা তো এই ছিল যে, সামনে একটি গাছ পড়লেই তা সে খেয়ে ফেলে। পথে বড় পাথর পড়লে তা গ্রাস করে নেয়। এ অবস্থা দেখা মাত্রই হযরত মূসা (আঃ) পিছন ফিরে পালাতে শুরু করেন। শব্দ আসেঃ "হে মূসা (আঃ)! ওটা ধরে নাও।" কিন্তু তাঁর সাহস হয় না। আবার আওয়াজ আসেঃ "হে মূসা (আঃ)! ভয় করো না, ধরে ফেলো।" তখন তাঁর সংশয় থেকে যায়। তৃতীয়বার বলা হয়ঃ "তুমি আমার নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছো।" এবার তিনি হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে নেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশের সাথে সাথেই হযরত মুসা (আঃ) লাঠিটি মাটিতে ফেলে দেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি এদিক ওদিক চলে ্ যায়। অতঃপর দেখেন যে, লাঠির পরিবর্তে একটি ভয়াবহ অজ্ঞগর সাপ রয়ে গেছে এবং তা এমনভাবে চলা ফেরা করছে যে, যেন কাউকে খুঁজছে। বড় বড় পাথরকে সে খেয়ে ফেলছে এবং আকাশচুদ্বী বড় বড় গাছকেও গ্রাস করে নিচ্ছে। ওর চক্ষু দু'টি আগুনের অঙ্গারের মতু জ্বল জ্বল করছে। ওটা এতো ভয়াবহ অজগর যে, হযরত মূসা (আঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে শুরু করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার সাথে কথা বলার বিষয়টি স্মরণ হয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। ওখানেই শব্দ আছেঃ "হে মৃসা (আঃ)! ফিরে গিয়ে যেখানে ছিলে সেখানেই এসে যাও।" তিনি ফিরে আসেন, কিন্তু অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা নিদের্শ দেনঃ "তুমি ওটা তোমার ডান হাত দ্বারা ধরে নাও এবং ভয় করো না। আমি ওকে ওর আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো।" ঐ সময় হযরত মূসা (আঃ) পশমের কম্বল গায়ে জড়িয়ে ছিলেন। ওটাকে তিনি ঐ কম্বলখানা হাতে জড়িয়ে ঐ ভয়াবহ সাপটিকে ধরার ইচ্ছা করেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বলেনঃ "হে মুসা (আঃ)! যদি আল্লাহ তাআ'লা সাপটিকে দংশন করার হুকুম দেন তবে কি এই কম্বল আপনাকে রক্ষা করতে পারবে?'' তিনি জবাবে বলৈনঃ ''কখনো নয়। কিন্তু আমার দুর্বলতার কারণেই এ কাজ আমার দ্বারা হতে যাচ্ছিল। আমাকে খুবই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অতঃপর তিনি কম্বল সরিয়ে দিয়ে সাহসিকতার সাথে সাপটির মাথা ধরে নেন। তৎক্ষণাৎ সাপটি আবার লাঠিতে পরিণত হয়ে যায়, যেমন পূর্বে ছিল। যখন তিনি পাহাড়ের মাটির উপর উঠছিলেন এবং তাঁর হাতে লাঠিটি ছিল,যার উপর তিনি ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন ঐ অবস্থাতেই তিনি লাঠিটিকে পূর্বে দেখেছিলেন। ঐ অবস্থাতেই ওটা তাঁর হাতে লাঠির আকারে বিদ্যমান ছিল ৷

২২। এবং তুমি তোমার হাত বগলে রাখো, এটা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।

২৩। এটা এই জন্যে যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।

২৪। ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে।

২৫। মৃসা (আঃ) বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন।

২৬। এবং আমার কর্ম সহজ্ব করে দিন।

২৭। **আমার** জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন।

২৮। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

২৯। আমার জন্যে করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে।

৩০। আমার ভাই হারূণকে (আঃ)।

৩**১। তার শা**রা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর্মন। (۲۲) وَاضْهُمْ يَدُكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجْ بَيْضًاءَ مِنُ جَنَاحِكَ تَخُرُجْ بَيْضًاءَ مِنُ غَيْرٍ سُوْءٍ أَيْدً اُخُرِى ﴿ كَا لَكُ رِيكَ مِنْ أَيْتِنَا لَا يَتِنَا لَكُورِيكَ مِنْ أَيْتِنَا الْكُورِيكَ مَنْ أَيْتِنَا الْكُورِيكَ مِنْ أَيْتِنَا الْعُرْدِينَا أَيْتِنَا الْعَلَى مِنْ أَيْتِنَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدُ مِنْ الْعَلَيْدَ عَلَيْنَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدُ لَيْنَا الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَالِيلَالِيلَالِيلْكِينَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْ الْعَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْكُورِينَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَالِيلِيْدَالِيلَالِيلْكِينَا الْعَلَيْدِينَا الْعَلَيْدَ عَلَيْدَى الْعَلَيْدَ عَلَيْكُونَا الْعَلَيْدُ عَلَيْكُونَا أَيْتَعَلِيلِيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ

(٢٤) إِذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ (عُ) طَغْمِ عَ

(٢٥) قَـالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيْ

صُدُرِی ٥

(۲۶) وَيَسِّرُلِي اَمْرِی ٥

(٢٧) وَاحْلُلُ عُــقَـدَةً مِّتُن

لِّسَانِیُ ہُ

(٢٨) يَفْقُهُوا قُولِي ٥

(٢٩) وَاجْعَلُ لِكَى وَزِيْرًا مِّنَ رَدِّ وَ لا

رو و لا آهلِی0

(٣٠) هُرُونَ اَخِيoَ

(٣١) اشُدُدُ بِهُ ٱزْرِيُ ٥

৩২। এবং তাকে আমার কর্মে অংশী করুন।

৩৩। যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচর।

৩৪। এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।

৩৫। আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রস্টা। (٣٢) وَاَشْرِكُهُ فِي اَمْرِي ٥

(٣٣) كَنُ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًاهُ

(٣٤) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًاهُ

(٣٥) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًاه

হযরত মূসাকে (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে বলা হচ্ছেঃ 'তোমার হাতখানা বগলে ফেলে আবার তা বের করে নাও। তুমি দেখবে যে, ওটা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হয়ে বেরিয়ে আসবে। এটা নয় যে, ওটা শ্বেত কুঠের শুভ্রতা হবে, বা অন্য কোন রোগ অথবা দোষের কারণে সাদা হবে।' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) যখন বগলে হাত রেখে তা বের করে নেন তখন দেখা যায় যে, প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঝকমকে হয়ে গেছে। এর ফলে তিনি যে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কথা বলছেন এই বিশ্বাস তাঁর আরো বৃদ্ধি পেলো। এ দুটো মু'জিযা তাঁকে এখানে প্রদানের কারণ এই যে, যেন তিনি আল্লাহর যবরদস্ত নিদর্শনগুলি দেখে তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রতি পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিলেনঃ ফিরাউন আমার চরম বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তুমি তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝাতে পাকো।

হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, হযরত মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা
খুবই নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ গাছের গুঁড়ির সাথে
হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যায়। ভয়-ভীতি দূরীভূত
হয়। হাত দু'টি স্বীয় লাঠির উপর রেখে, মাথা ঝুঁকিয়ে এবং গ্রীবা নীচু করে
অত্যন্ত আদবের সাথে আল্লাহ তাআ'লার ঘোষণা তিনি শুনতে লাগলেন।
মহান আল্লাহ তাঁকে বললেনঃ মিসরের বাদশাহ ফিরাউনের কাছে তুমি আমার
পয়গাম নিয়ে যাও। সেখা ন থেকে তুমি পালিয়ে এসেছিলে। তাকে তুমি বল

যে, সে যেন, আমারই ইবাদত করে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক না করে। বানী ইসরাঈলের সাথে যেন সৎ ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে। তাদেরকে যেন কস্ট না দেয়। ফিরআউন চরম বিদ্রোহী হয়ে গেছে। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখেরাতকে সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসেছে। হে মৃসা (আঃ)! তুমি আমার রিসালাত নিয়ে তার কাছে গমন কর। আমার চক্ষু ও কর্ণ তোমার সাথেই রইলো। আমি তোমাকে সদা দেখতে শুনতে থাকবো। সব সময় আমার সাহায্য তোমার সাথে থাকবে। আমার পক্ষ হতে আমি দলীল প্রমাণাদি প্রদান করেছি এবং তোমাকে দৃঢ় ও মজবুত করেছি। তুমি একাই আমার বিরাট সেনাবাহিনী। আমার এক দুর্বল বান্দার কাছে আমি তোমাকে প্রেরণ করছি। সে আমার নিয়ামত রাশি পেয়ে সবই ভুলে বসেছে। সে আমার পাকড়াওকেও বিস্মরণ হয়েছে। দুনিয়ার মোহে পড়ে সে চরম অহংকারী হয়ে বসেছে। সে আমাকে পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং উপাস্য বলে স্বীকার করছে না। সে আমার দিক থেকে চক্ষ্ব ফিরিয়ে নিয়েছে। সে আমা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং আমার পাকড়াওকৈ ভূলে গেছে। আমার শাস্তি হতে সে নির্ভয় হয়েছে। আমার মর্যাদার শপথ! আমি যদি তাকে অবকাশ দিতে না চাইতাম তবে তার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়তো এবং যমীন তাকে গ্রাস করে নিতো। সমুদ্রও তাকে নিজের মধ্যে নিমজ্জিত করতো। কিন্তু আমার সাথে মুকারিলা করার শক্তি তার নেই এবং সব সময় সে আমার ক্ষমতাধীন রয়েছে বলেই আমি তাকে ঢিল দিয়ে রেখেছি। আমি তো তাকে কোন পরওয়াই করি না। আমি সমস্ত মাখলৃক হতে তো সম্পূর্ণ রূপে অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। সত্য এটাই যে, একমাত্র আমিই সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। শুধুমাত্র আমিই এইগুণের অধিকারী। হে মূসা (আঃ)! তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন কর। তুমি ফিরাউনকে আমার ইবাদতের হিদায়াত কর, তাওহীদ ও ইখলাসের দাওয়াত দাও, আমার নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দাও, আমার শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর এবং আমার গযব হতে সতর্ক করে দাও। আমি রাগান্বিত হলে আর পরিত্রাণ নেই। তুমি তাকে নম্রতার সাথে বুঝাতে থাকো। তাকে আমার দান এবং দয়া দাক্ষিণ্যের খবর দিয়ে দাও। তাকে জানিয়ে দাও যে, এখানে যদি সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আমি তার সমস্ত দুষ্কর্মের পাপ মার্জনা করবো। আমার গযরের উপর আমার রহমত বিজয়ী। সাবধান! তুমি তার জাঁকজমক ও শান শওকতের প্রভাবে পড়ে যেয়ো না। তার চুলের খোপা আমার হাতেই রয়েছে। তার মুখ চলতে পারে না, তার হাত উঠতে পারে না, তার চোখের পাতা নড়তে পারে না এবং সে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি অনুমতি দিই। তাকে বুঝিয়ে বল যে, যদি সে আমাকে মেনে

নেয় তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। চারশ বছর ধরে সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে রয়েছে। আমার বান্দাদের উপর জুলুম ও নির্যা্ত্রুন্ চাল্যুচ্ছে এবং জনগণকে আমার ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখছে, তথাপি আমি তার উপর বৃষ্টি বন্ধ করি নাই, ফসল উৎপাদন বন্ধ রাখি নাই, তাকে রোগাক্রান্ত করি নাই, বৃদ্ধ করি নাই এবং পরাভূত করি নাই। ইচ্ছা করলে আমি তাকে জুলুমের সাথে পাকড়াও করতাম। কিন্তু আমার সহনশীলতা খুব বেশী। হে মুসা (আঃ)! তুমি তোমার ভাই (হারুণ (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাও এবং পূর্ণভাবে জিহাদ কর। তোমরা আমার সাহায্যের উপর ভরসা কর। আমি ইচ্ছা করলে আমার সৈন্য- সামন্ত পাঠিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু আমি তাকে দেখাতে চাই যে, আমার জামাআতের একজনও সারা ভূ পৃষ্ঠের শক্তিশালীদের উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম। সাহায্য আমার অধিকারভুক্ত। তোমরা পার্থিব শান শওকতের কোন পরওয়া করো না। এমন কি ওর প্রতি চোখ তুলে তাকাবেও না। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে এতো বেশী ধন সম্পদ দিতে পারি যে, ফিরাউনের ধন সম্পদ ওর ধারে পাশেও যাবে না। কিন্তু আমি আমার বান্দাদেরকে সাধারণতঃ গরীবই রাখি যাতে তাদের পরকাল সুন্দর ও কল্যাণকর হয়। তারা গরীব বলেই যে আমার কাছে সম্মানের পাত্র নয় এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং আমি এটা এজন্যেই করি যে, যেন তাদের দুই জাহানের নিয়ামত রাশি পরজগতে একত্রিত হয়। আমার কাছে আমার বান্দার কোন আমল এতো বেশী ওজনসই হয় না যতো ওজনসই দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা। আমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদেরকে প্রশান্তি এবং বিনয় নম্রতার পোশাক পরিয়ে থাকি। তাদের মুখমণ্ডল সিজদার ঔজ্জ্বল্যের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরাই হয় আল্লাহর সত্যিকারের বন্ধু। তাদের সামনে সবারই আদবের সাথে অবস্থান করা উচিত। নিজের জিহবা ও অন্তরকে তাদের অনুগত করা দরকার। জেনে রেখো যে, যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা রাখে তারা যেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তা হলে তাদের এটা অনুধাবন করা উচিত যে, যারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে চায় তারা কি কখনো সফলকাম হতে পারে? কখনই না। আমি তাকে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এবং তাকে ধ্বংস ও তচ্নচ্ করে দেই। আমার শত্রু কখনো আমার উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। আমার বিরুদ্ধ বাদীরা আমার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আমার বন্ধুদেরকে আমি নিজেই সাহায্য করে থাকি। তাদেরকে আমি শত্রুদের শিকার হতে দেই না। তাদেরকে আমি দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয় দান করে থাকি এবং সব সময় তাদের উপর আমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই।

হযরত মুসা (আঃ) তাঁর শৈশবকাল ফিরাউনের বাড়ীতেই কাটিয়েছিলেন, এমনকি তার ক্রোড়েই শৈশবাবস্থা অতিবাহিত করেছিলেন। যৌবন পর্যন্ত মিসর রাজ্যে তার প্রাসাদেই অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাঁর অনিচ্ছাতেই একজন কিবতী তাঁর হাতে মৃত্যু বরণ করে। ফলে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন। তখন থেকে তাঁর তুর পাহাড়ে সময়ে আগমন পর্যন্ত তিনি আর মিসরের মুখ দেখেন নাই। ফিরাউন একজন দুশ্চরিত্র ও কঠোর হৃদয়ের লোক ছিল। গর্ব ও অহংকার তার এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহকে তা সে বুঝতোই না। নিজের প্রজাদেরকে সে বলে দিয়েছিলঃ "তোমাদের খোদা আর্মিই।" ধন সম্পদে, সৈন্য সামন্তে এবং আড়ম্বর ও জাঁকজমকে সারা দনিয়ায় তার সমতৃল্য আর কেউই ছিল না। তাকে হিদায়াত করার জন্যে আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত মূসাকে (আঃ) নির্দেশ দিলেন তখন তিনি তাঁর নিকট প্রার্থনা জানালেনঃ "হে আল্লাহ। আপনি আমার বক্ষ খুলে দিন এবং আমার কাজকে সহজ করুন। আপনি আমাকে সাহায্য না করলে এতো বড শক্ত কাজের দায়িত্ব বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার জিহবার আড়ুষ্টতা দূর করে দিন।"শৈশবাবস্থায় তাঁর সামনেখেজুর ও আগুনের অঙ্গার রাখা হয়েছিল। তিনি অঙ্গার উঠিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছিলেন বলে তাঁর জিহবায় আড়স্টতা এসে গিয়েছিল। তাই, তিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন।" এটা হযরত মূসার (আঃ) ভদ্রতার পরিচয় যে, তিনি জিহবা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার জন্যে আবেদন জানাচ্ছেন না। বরং এই আবেদন করেছেন যে, যেন জিহবার জড়তা দূর হয়, যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। নবীগণ (আঃ) শুধুমাত্র প্রয়োজন পুরো করার জন্যেই প্রার্থনা করে থাকেন। এর বেশীর জন্যে তাঁরা আবেদন জানান না। তাই হযরত মূসার (আঃ) জিহ্বায় কিছুটা জড়তা থেকে গিয়েছিল। যেমন ফিরাউন বলেছিলঃ ''আমি উত্তম, না এই ব্যক্তি? এতো গরীব ও তৃচ্ছ এবং এতো পরিষ্কারভাবে কথাও বলতে পারে না।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) জিহবার একটি গিরা খুলে দেয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এবং তা পূর্ণ হয়েছিল। যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দেয়ার আবেদন জানাতেন তবে সেটাও পূর্ণ হতো। তিনি শুধু তাঁর জিহবার ততটুকু জড়তা দূর করার প্রার্থনা করেছিলেন যাতে মানুষ তাঁর কথা বুঝতে পারে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হযরত মূসার (আঃ) এই ভয় ছিল যে, না জানি হয়তো ফিরআউন তাঁর উপর হত্যার অভিযোগ এনে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। তাই, তিনি নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তা কব্লও হয়েছিল। তাঁর জিহ্বায় জড়তা ছিল তা তিনি এই পরিমাণ পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যে প্রার্থনা করেন যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। তাঁর এ দুআ'ও কবূল হয়। তারপর তিনি দুআ' করেন যে, হারূণকে যেন (আঃ) নবী করে দেয়া হয়। তাঁর এ দুআ'ও মঞ্জুর হয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত কা'বের (রঃ) নিকট তাঁর এক আত্মীয় এসে তাঁকে বলেঃ "এটা বড়ই লজ্জার কথা যে, আপনার মুখের কথা ক্রটিপূর্ণ।" তখন হযরত কা'ব (রঃ) তাকে বলেনঃ "হে আমার দ্রাতুষ্পুত্র! আমার কথা কি তুমি বুঝতে পার না?" উত্তরে সে বলেঃ "হাঁ, বুঝতে পারি বটে।" হযরত কা'ব (রঃ) তখন বলেনঃ "তা হলে এই যথেষ্ট। হযরত মূসাও (আঃ) আল্লাহর কাছে এটুকুর জন্যেই প্রার্থনা করেছিলেন।

এরপর হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করেনঃ ''আমার প্রকাশ্য সাহায্যকারী হিসেবে আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করুন, অর্থাৎ আমার ভাই হারূণকে (আঃ) আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দিন এবং তাঁকে নুবওয়াত দান করুন।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তখনই হযরত হারূণকে (আঃ) হযরত মৃসার (আঃ) সাথে সাথেই নুবওয়াত দান করা হয়।

হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) উমরা করার উদ্দেশ্যে গমন করেন। তিনি একজন বেদুঈনের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন এমন সময় তিনি শুনতে পান যে, একজন লোক প্রশ্ন করলোঃ ''দুনিয়ায় কোন ভাই তার নিজের ভাইকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত করেছিলেন?"তার এই প্রশ্ন শুনে সবাই নীরব হয়ে যায় এবং বলেঃ ''আমাদের এটা জানা নেই।'' ঐ লোকটি তখন বলেঃ ''আল্লাহর শপথ! আমি ওটা জানি।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ''আমি মনে মনে বললামঃ এ লোকটি তো বৃথা সাহসীকতা প্রদর্শন করছে, ইনশা আল্লাহ না বলেই শপথ করে বসেছে!" জনগণ তখন তাকে বলেঃ "আচ্ছা, তুমি বল দেখি?" সে উত্তরে বলেঃ "তিনি হলেন হযরত মূসা (আঃ) তিনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করে তাঁর ভাই হারূণের (আঃ) নুবওয়াতের মঞ্জুরী নিয়ে নেন।'' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ''আমি নিজেও তার এই জবাব শুনে স্তম্ভিতা হয়ে যাই এবং মনে মনে বলি যে, লোকটি তো সত্য কথাই বলেছে। বাস্তবিকই হযরত মৃসা (আঃ) অপেক্ষা কোন ভাই তার ভাইকে বেশী উপকৃত করতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লা সত্যই বলেছেন যে, মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে বড়ই মর্যাদাবান ছিলেন। <sup>১</sup>

এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রার্থনার কারণ বলতে গিয়ে হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "এর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় হবে। তিনি আমারাকাজে সহায়ক ও অংশীদার হিসেবে থাকবেন। যাতে আমার আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর এবং আপনাকে স্মরণ করতে পারি অধিক।"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, বান্দা আল্লাহ তাআ'লার অধিক যিক্রকারী তখনই হয় যখন সে উঠতে, বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর যিক্রে নিমণ্ন থাকে।

হযরত মৃসা (আঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রস্টা এটা আপনার আমাদের প্রতি করুণা যে, আমাদেরকে আপনি নবীরূপে মনোনীত করেছেন এবং আপনার শত্রু ফিরাউনকে হিদায়াত করার জন্যে আমাদেরকে তার নিকট পাঠিয়েছেন। আমরা আপনারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যেই বটে। আমাদের উপর আপনার যে নিয়ামতরাজি রয়েছে এ জন্যে আমরা আপনার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ।

৩৬। তিনি বললেনঃ হে মৃসা (আঃ)! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো।

৩৭। এবং আমি তো তোমার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

৩৮। যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা ছিল নির্দেশ করবার।

৩৯। এই মর্মে যে, তুমি তাকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে ঠেলে দেয়, (٣٦) قَالَ قَدُ أُوتِيْتَ سُؤلكَ

(٣٧) وَلَقَدُ مَنْنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً مرد الله اخرى ٥

(٣٨) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحِي (

(٣٩) أَنِ اقَدِ فِيدِ فِي فِي التَّابُوتِ فَاقَدِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَدِ فِيهِ فِي الْيَهُ الْيَهُ الْيَهُ

ওকে আমার শক্র ও তার শক্র নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০। যখন তোমার ভগ্নী এসে বললোঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো কে এই শিশুর ভার নেবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষ্ জ্ডায় এবং সে দুঃখ না পায়: এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে: অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই. আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মুসা (আঃ)! এর পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে।

بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولِيَ وَ وَكُلِّي وَ وَكُلِّي وَ وَكُلِّي وَ وَعَدُولِي وَ وَعَدُولِي وَ وَعَدُولِي وَ وَعَدُولِي وَ وَكُلِي وَ وَكُلِي وَالْفَيْتُ عَلَيْ فَكَ مَحْبَةً مِنْتِي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَيُتُونَنَعَ عَلَى عَلَى وَكُلِي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَلَى وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَلَى عَلَى وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ وَلِي مُنْتَى وَلَيْتُ مُنْتَى وَلِي مُنْتَلِقًا مِنْ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقَالِقَالِقًا مِنْ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلَيْتُ مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِقِهِ وَلَيْتُ مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلَيْتُ مُنْتَلِقًا مِنْتَلِقًا مِنْ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَعِلَعَ وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَقِعَ وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقَالِقَالِقُولِي مِنْتَلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتُولِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتُولِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي مِنْتُولِ مِنْتُولِقِي مِنْتُولِ مِنْتُولِ مِنْتَلِقِي وَلِي مُنْتَعِلِقِي مِنْ مِنْتُنْتُ مِنْ مِنْتُولِ مِنْتُولِ مِنْتُنْتُولُ مِنْتُنْتُولُ مِنْتُولِ مِنْتُولِ مِنْتُولِ مِنْتُولُ مِنْتُولِ مِنْتُنْتُولِ مِنْتُولِ مِنْتُلِقِلُولُ مِنْتُولِ مِنْتُنْ مِنْتُولِ مِنْتُلِقِلِقِلْمِ مِنْتُولِ مِنْتُلِقِلْمُ مِنْتُولِ مِنْتُلِي مُنْتُولِ مِنْتُلِقِلِلْمِنْ مِنْتُلِمِ مِنْتُولُ مِنْتُ

فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ اللَّي مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ اللَّي اللَّه اللَّي اللَّه اللَّي اللَّه اللَّهُ ا

হযরত মূসার (আঃ) সমস্ত প্রার্থনা কবৃল হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁকে বলেনঃ তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো। এই অনুগ্রহের সাথে সাথেই আল্লাহ তাআ'লা আরো একটা অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ আমি তোমার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে ঐ ঘটনাটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ হে মূসা (আঃ)! আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম

যা নির্দেশ দেয়ার ছিল। তুমি ছিলে ঐ সময় দুগ্ধ পোষ্য শিশু। তোমার মা ফিরাউন ও তার লোক লশকরকে ভয় করছিল। কেননা, ঐ বছর তারা বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করছিল। ঐ ভয়ে সে সদা প্রকম্পিতা হচ্ছিল। তখন আমি তার কাছে ওয়াহী করলাম (ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিলাম)ঃ একটি সিন্দু ক নির্মাণ কর। দুধপান করিয়ে শিশুকে ঐ সিন্ধুকে রেখে দাও এবং নীল নদৈ ওটাকে ভাসিয়ে দাও। তোমার মা তাই করে। সে একটি রজ্জু তাতে বেঁধে রাখতো যার মাথাটি ঘরের সাথে বেঁধে দিতো। একদা রজ্জুটি সে সিন্দুকে বাঁধতে ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তা তার হাত থেকে ছুটে যায়। ফলে ঢেউ-এর দোলায় সিন্দুকটি ভেসে চলে যায়। এতে তোমার মা কিংকর্তব্য বিমৃঢ়া হয়ে পড়ে। সেঁ এতো বেশী দুঃখিতা হয় যে, ধৈর্যধারণ তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে রহস্য খুলেই দেয় আর কি। কিন্তু আমি তার হৃদয় শক্ত করে দিই। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরাউনের প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়ে চলতে থাকে। ফিরাউনের পরিবারের লোকেরা সিন্দুকটি উঠিয়ে নেয়। ফিরাউন যে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চাচ্ছিল তা তার সামনেই এসে পড়ে। যার জীবন প্রদীপ নির্বাসিত করার লক্ষ্যে সে নিষ্পাপ শিশুদেরকে সাধারণ ভাবে হত্যা করছিল তা তারই তেলে তারই বাড়ীতে জ্বলে উঠলো। আল্লাহর ইচ্ছা বিনা বাধায় পূর্ণ হতে চললো। তার শক্র তারই বাড়ীতে তারই তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে লাগলো। তার স্ত্রী যখন শিশুকে দেখলেন তখন তাঁর শিরায় শিরায় শিশুর প্রতি ভালবাসা জমে উঠলো। তাঁকে নিয়ে তিনি লালন পালন করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে নয়নের মণি মনে করলেন। অত্যন্ত আদরের সাথে তাঁকে তিনি প্রতিপালন করতে থাকলেন। শাহী দরবারই হয়ে গেল তাঁর অবস্তানস্থল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম। ফিরাউন তোমার শত্রু হলেও আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে কে? তোমার প্রতি ভালবাসা শুধু ফিরাউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, বরং যেই দেখে সেই তোমাকে ভালবাসতে থাকে। এটা এজন্যেই ছিল যে, তোমার প্রতিপালন যেন আমার চোখের সামনে হয়। তুমি যেন শাহী খানা খেতে থাকো এবং মর্যাদার সাথে অবস্থান কর।

ফিরাউনের লোকেরা সিন্দুকটি উঠিয়ে নিলো। তারা সেটা খুলে দেখলো, শিশুকে পেলো এবং লালন পালন করার ইচ্ছা করলো। কিন্তু তিনি কারো দুধ পান করলেন না। এমনকি কারো স্তনে তিনি মুখই দিলেন না। তাঁর বোন সিন্দুকটি দেখতে দেখতে নদীর তীরে ধরে আসতেছিল। সেও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। সে বলে উঠলোঃ ''যদি আপনারা এই শিশুটিকে প্রতিপালনের ইচ্ছা করে থাকেন এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক দেন তবে আমি একটা পরিবারের কথা আপনাদেরকে বলতে পারি যারা একে অত্যন্ত যতুের সাথে লালন পালন

করবে এবং চরম হিতাকাংখী হবে।" সবাই বলে উঠলোঃ "আমরা সন্মত আছি।" তাঁর বোন তখন তাঁকে নিয়ে মায়ের নিকট হাজির হলো এবং তাঁর কোলে রেখে দিলো। মায়ের কোলে রাখা মাত্রই তিনি দুধ পান করতে শুরু করলেন। এতে ফিরাউন ও তার লোকজনের খুশীর কোন সীমা থাকলো না। তাঁর মাকে বহু কিছু পুরস্কার দেয়া হলো এবং বেতন নির্ধারিত হয়ে গেল। তিনি নিজেরই ছেলেকে দুধও পান করাতে থাকলেন, আবার বেতন, পুরস্কার ও মান সন্মানও লাভ করলেন। আল্লাহ তাআ'লার কি মহিমা! তিনি দুনিয়াও পেলেন, দ্বীনও পেলেন। এজন্যেই হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি নিজের কাজ ভাল নিয়তে সম্পাদন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হয়রত মূসার (আঃ) মাতার মত। তিনি নিজেরই ছেলেকে দুধ পান করিয়ে পারিশ্রমিক লাভ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাও আমারই একটা অনুগ্রহ যে, আমি তোমাকে তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তার চক্ষু ঠাণ্ডা হয় ও দুঃখ দ্রীভৃত হয়। অতঃপর তোমার হাতে একজন ফিরাউনী কিবতী নিহত হয়। তখনও আমি তোমাকে রক্ষা করে ছিলাম। ফিরাউনের লোকেরা তোমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং গুপ্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ঐ সময় আমি তোমাকে মুক্তি দান করি এবং তুমি এখান হতে পালিয়ে যাও। মাদইয়ানের কূপের কাছে গিয়ে তুমি স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলো। সেখানে আমার এক সংবান্দা তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করে যে, তোমার আর কোন ভয় নেই। ঐ অত্যাচারীদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছো। পরীক্ষা হিসেবে আমি তোমাকে আরো বহু ফিংনা বা হাঙ্গামায় ফেলেছিলাম।

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ আজকে তো সূর্য অন্তমিত হতে চলেছে, ঘটনাও দীর্ঘ। অন্য সময় বলবো। আমি তখন পরের দিন সকালে আবার তাঁকে ঐ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ "তা হলে শুনো। ফিরাউনের দরবারে একদিন আলোচনা হয়ঃ হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে আল্লাহ তাআ'লা ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর সন্তান ও বংশধরদের মধ্যে তিনি নবী ও বাদশাহ করবেন। সুতরাং বানী ইসরাঈল আজ পর্যন্ত তারই অপেক্ষায় রয়েছে এবং তাদের এ বিশ্বাস আছে যে, মিসরের রাজত্ব আবার তাদের হাতেই চলে আসবে। প্রথমে তো তাদের ধারণা ছিল যে, এই ওয়াদা হযরত ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যখন এই ওয়াদা পূর্ণ হলো না তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা একজন নবী পাঠাবেন যাঁর মাধ্যমে তারা মিসরের রাজত্ব লাভ করবে এবং তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় উন্নতিও সাধিত হবে। ফিরাউনের দরবারে এটা আলোচিত হয়ে তারা পরামর্শ করে যে, কি

পন্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে? অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একটা পুলিশ বাহিনী গঠন করা হোক। যারা শহরে চক্কর দিতে থাকবে এবং বানী ইসরাঈলের মধ্যে কারো পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই তাকে তৎক্ষণাৎ সরকারের কাছে পেশ করা হবে এবং যবাহ্ করে দেয়া হবে। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অনুভব করে যে, এ কাজ অব্যাহত রাখলে তো বানী ইসরাঈল সম্পূর্ণরূপেই শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের কাছ থেকে যে লাঞ্ছনাকর সেবাকার্য আদায় করা হচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং নতুন ভাবে আবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, এক বছর তাদের পুত্র সন্তানগুলিকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং আর এক বছর তাদেরকে হত্যা করা হবে। তা হলে বর্তমানে বানী ইসরাঈলের যে সংখ্যা রয়েছে তা বেড়েও যাবে না, আবার এতো কমেও যাবে না যে, তাদের দ্বারা সেবা কার্য করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে লোক পাওয়া যাবে না। যতটি বুড়ো দু' বছরে মারা যাবে ততটি শিশু এক বছরে জন্মগ্রহণ করবে।

যে বছর হত্যা কার্য বন্ধ ছিল সেই বছর হযরত হারূণ (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আর যে বছর সাধারণ ভাবে শিশু হত্যা কার্য চালু ছিল সেই বছর হযরত মূসার (আঃ) জন্ম হয়। সেই বছর হযরত মূসার (আঃ) মায়ের ভীতি ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। এটা ছিল প্রথম ফিংনা। এই বিপদ ঐ সময় কেটে যায় যখন মহান আল্লাহ তাঁর মায়ের কাছে ওয়াহী করেনঃ "তুমি ভয় করোনা, তোমার শিশুকে আমি তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে আমার রাসূলরূপে মনোনীত করবো।" সুতরাং তিনি তাঁর শিশুপত্রকে সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। তখন শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে এবং তিনি মনে মনে বলেনঃ "হায়! এটাই তো ভাল ছিল যে, আমার এই পুত্র সন্তানকে আমার সামনেই হত্যা করা হতো! তাহলে আমিই তার কাফন দাফন করতাম! এখনতো আমি তাকে মাছের খাদ্য বানিয়ে দিলাম!"

সিন্ধুকটি ভাসতে ভাসতে গিয়ে ফিরাউনের ঘাটে লেগে গেল। ঐ সময় সেখানে রাজপ্রাসাদের দাসীরা বিদ্যমান ছিল। তারা ঐ সিন্দুকটিকে উঠিয়ে নিয়ে খোলার ইচ্ছা করলো। কিন্তু তারা চোর সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে তালাবদ্ধ অবস্থাতেই সিন্দুকটিকে নিয়ে গিয়ে ফিরাউনের নিকট পৌছিয়ে দিলো। বাদশাহ ও বেগমের সামনে সিন্দুকটি খোলা হলো। তাতে রৌপ্যজ্জ্বল একটি ছোট নিষ্পাপ শিশু পাওয়া গেল। শিশুটিকে দেখা মাত্রই ফিরাউনের স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং তাঁর অন্তরে শিশুর প্রতি চরম ভালবাসা জন্মে গেল। আর ওদিকে হযরত মূসার (আঃ) মায়ের অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর অন্তরে তাঁর প্রিয় সন্তানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই

ছিল না। যারা শিশুদেরকে হত্যা করার কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োজিত ছিল তারা খবর পেয়েই তাদের ছুরিগুলি তীক্ষ্ণ করে নিয়ে হাজির হয়ে গেল এবং বেগমের কাছে দাবী জানালো যে, শিশুটিকে যেন তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়, যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে। হে ইবনু জুবাইর (রঃ)! এটা ছিল দিতীয় ফিংনা বেগম তাদেরকৈ বুললেনঃ "থামো, আমি স্বয়ং বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করছি এবং শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তিনি যদি শিশুটি আমাকে দান করেন তবে তো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের কর্তব্য তোমরা পালন করবে।" একথা বলে তিনি বাদশা হর কাছে গিয়ে বললেনঃ ''দেখুন, এই শিশুটির মাধ্যমে আমার ও আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।'' তাঁর একখা শুনে ঐ কুলম্বিত ব্যক্তি বললোঃ ''এর দ্বারা তুমি তোমার নিজের চক্ষু ঠাণ্ডা কর, আমার চক্ষু ঠাণ্ডা করার কোন প্রয়োজন নেই।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) শপথ করে বলেনঃ "যদি ফিরাউনও বলে দিতো যে, অবশ্যই শিশুটি তারও চক্ষু ঠাণ্ডা করবে তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লা তাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন, যেমন তার স্ত্রী সুপথ লাভ করেছিলেন। কিন্তু সে তার থেকে বঞ্চিত থাকতে চেয়েছিল, তাই তিনি তাকে বঞ্চিত করে দেন।" মোট কথা, যেন তেন প্রকারে ফিরাউনকে সন্মত করে তার স্ত্রী শিশুটিকে ফিরিয়ে আনলেন এবং তাঁকে লালন পালন করার অনুমতি পেলেন। এখন রাজপ্রাসাদের যতগুলি ধাত্রী ছিল সবকেই তিনি একত্রিত করলেন। এক একজনের কোলের শিশুটিকে দেয়া হলো, কিন্তু মহান আল্লাহ সবারই দুধ তাঁর জন্যে হারাম করে দিলেন। তিনি কারো স্তনে মুখ দিলেন না। এতে বেগম খুবই বিচলিতা হয়ে পড়লেন। কারণ এ অবস্থায় তো শিশু মারা যাবে। অবশেষে চিন্তা করে তিনি শিশুটিকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং এদিক ওদিক খোঁজ খবর নিতে বললেন যে, যদি এই নিষ্পাপ শিশু কারো দুধপান করে তবে যেন কৃতজ্ঞতার সাথে তার নিকট শিশুটিকে সমর্পণ করা হয়। বাইরে বাজার মেলার মৃত লোক সমাবেশ হয়ে গেল। প্রত্যেকেই নিজেকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী বানিয়ে নিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) কারো দুধ পান করলেন না। তাঁর মাতা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অর্থাৎ হযরত মূসার (আঃ) বড় বোনকে কি ঘটে তা দেখবার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঐ সমাবেশে হাজির ছিলেন এবং সবকিছু অবলোকন করছিলেন। তারা যখন সবাই অপারগ হয়ে গেল তখন তিনি বললেনঃ ''যদি আপনারা চান তবে আমি এমন এক বাড়ীর মহিলার সন্ধান দিতে পারি যে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং এর হিতাকাংখী হবে।" তিনি একথা বলা মাত্রই জনগণ সন্দেহ করে বসে যে, অবশ্যই এই মেয়েটি এই শিশুর খবর রাখে এবং বাড়ীর খবরও জানে। হে ইবনু জুবাইর (রঃ) এটা ছিল তৃতীয় ফিৎনা। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা মেয়েটিকে হঠাৎ করে বুদ্ধিমান

করেন এবং তিনি ঝট করে বলে ওঠেনঃ ''আপনারা কি এটুকুও বুঝেন না যে, এমন কোন হতভাগ্য নেই যে এই শিশুর শুভাকাংখায় বা লালন পালনে কোন ক্রটি করতে পারে? কেননা. এই শিশু তো আমাদের বেগমের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। সূতরাং কে চাবে না যে, শিশুটি তার বাডীতে প্রতিপালিত হোক এবং তার বাড়ী উপটোকন ও পুরস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে যাক?'' তাঁর এ কথা ওনে সবাই বুঝে নিলো এবং তাঁকে বললোঃ "তাহলে বল, কোন ধাত্রীর কথা তুমি বলতে চাচ্ছ?" তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, আমি এখনই নিয়ে আসছি।" দৌডিয়ে তিনি তাঁর মায়ের কাছে গেলেন এবং তাঁকে সুসংবাদ শুনালেন। মা তখন বড় আগ্রহ ও আশা নিয়ে আসলেন এবং নিজের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে মুখে দুধ দিলেন। শিশু পেট পুরে দুধ পান করলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ প্রাসাদে সুসংবাদ পৌঁছানো হলো। বেগম নির্দেশ দিলেনঃ ''এখনই ঐ ধাত্রী ও শিশুকে আমার নিকট নিয়ে এসো।'' যখন মাতা ও শিশু তাঁর কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি তাঁর সামনে দুধ পান করালেন। যখন তিনি দেখলেন যে. শিশু ভালভাবে দুধ পান করছে তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বলতে লাগলেনঃ ''হে ধাত্রী আম্মা! এই শিশুর প্রতি আমার এতো ভালবাসা রয়েছে যা দুনিয়ার অন্য কোন কিছুর উপর নেই। তুমি এই রাজপ্রাসাদেই অবস্থান কর এবং শিশুকে প্রতিপালন করতে থাকো।" কিন্তু হযরত মূসার (আঃ) মায়ের সামনে আল্লাহ তাআ'লার ওয়াদা ছিল এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই জন্যে তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অতঃপর বললেনঃ ''আমি বাড়ীঘর ও ছেলে মেয়ে ছেড়ে এখানে থাকবো এটা সম্ভব নয়। আপনি ইচ্ছা করলে শিশুটিকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিন। আমি তাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি এবং তার লালন পালনের ব্যাপারে মোটেই ত্রুটি করবো না।" বেগম সাহেবা বাধ্য হয়ে তাঁর একথা মেনে নিলেন। সূতরাং হযরত মুসার (আঃ) মাতা সেই দিনই আনন্দিত চিত্ত্বে তাঁকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। এই শিশুর কারণে ঐ প্রাসাদে অবস্থানরত বানী ইসরাঈলরাও ফিরাউনের লোকদের অত্যাচার হতে মুক্তি পেয়ে গেল।

কিছুদিন অতিবাহিত হলে বাদশাহর বেগম নির্দেশনামা পাঠালেন যে, কোন এক দিন যেন তাঁর বাচ্চাকে তাঁর নিকট আনয়ন করা হয়। একটা দিন নির্ধারিত হলো। উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সভাষদবর্গকে নির্দেশ দেয়া হলোঃ "আজ আমার শিশু সন্তান আমার নিকট আসবে। সূতরাং আপনারা সবাই তাকে অভ্যর্থনা করবেন এবং খুবই ধূমধামের সাথে উপহার-উপটৌকন প্রদান করতে করতে আমার অন্দর পর্যন্ত নিয়ে আসবেন।" সুতরাং যখন সওয়ারী রওয়ানা হয়ে গেল তখন সেখান থেকে নিয়ে হেরেম পর্যন্ত উপহার-উপটৌকন ও হাদিয়া দিতে থাকা হলো এবং অত্যন্ত মর্যাদার সাথে অন্দর মহলে নিয়ে আসা হলো। বেগম নিজেও বহু উপহার-উপঢৌকন পেশ করলেন এবং বড আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হলো তারপর বেগম সাহেবা বলতে লাগলেনঃ ''আমি নিজেই একে বাদশাহর নিকট নিয়ে যাচ্ছি। তিনিও পুরস্কার ও উপটৌকন দিবেন।'' একথা বলে তিনি শিশুকে ফিরাউনের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার কোলে বসিয়ে দিলেন। হ্যরত মৃসা (আঃ) তার দাড়ী ধরে জোরে টানতে লাগলেন। এতে সে ভারী অমঙ্গলের আশংকা করলো। তার সভাষদবর্গ বলতে শুরু করলোঃ ''এটা যে ঐ ছেলেই হবে এতে বিশ্ময়ের কিছই নেই। সতরাং আপনি এখনই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিন।" হে ইবনু জুবাইর (রঃ)! এটা ছিল চতুর্থ ফিৎনা। বেগম ব্যাকুল হয়ে ফিরাউনকে বললেনঃ "হে বাদশাহ! আপনি কি ইচ্ছা করছেন? আপনি তো এই শিশু আমাকে দান করে দিয়েছেন এবং আমি একে নিজের পুত্র বানিয়েও নিয়েছি?" ফিরাউন বললোঃ "তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু তুমি তো স্বচক্ষে দেখলে যে, সে আসা মাত্রই আমার দাড়ী ধরে নিয়ে আমাকে খাটো করে দিয়েছে? এই যেন আমার পতন ঘটাবে এবং আমাকে ধ্বংস করে দেবে?" বেগম সাহেবা উত্তরে বললেনঃ ''দেখুন বাদশাহ! এ শিশুর এসবের কোন জ্ঞান বৃদ্ধি আছে কি? পরীক্ষা করে দেখুন, তার সামনে জুলন্ত আগুনের একটি অঙ্গার এবং এক খণ্ড উজ্জুল মুক্তা রেখে দিন। দেখা যাক কোনটা সে উঠিয়ে নেয়। যদি আগুনের অঙ্গার উঠায় তবে জানবেন যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি নেই। আর যদি মুক্তা উঠিয়ে নেয় তবে বুঝতে হবে যে, তার বুদ্ধি বিবৈক আছে। সুতরাং যদি সে আগুনের অঙ্গারই ধারণ করে তবে আপনার দাড়ি ধারণ করায় এতো দীর্ঘ ধারণা করতঃ তার প্রাণ নাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কি বৃদ্ধিমানের কাজ হবে?'' তা-ই করা হলো দু'টি জিনিস তাঁর সামনে রেখে দেয়া হলো। তিনি জুলন্ত অঙ্গারই উঠিয়ে নিলেন। হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে সাথে সাথে তা তাঁর হাত থেকে নেয়া হলো। এ দেখে ফিরাউনের ক্রোধাগ্ন প্রশমিত হয়ে গেল। এবং মত পরিবর্তন করলো। সত্য ব্যাপার তো এটাই যে, মহান আল্লাহ যে কাজ করার ইচ্ছা করেন তার সর্বপ্রকারের উপকরণ প্রস্তুত হয়েই যায়। হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনের দরবারে তার খাস মহলে তার স্ত্রীর ক্রোড়েই লালিত পালিত হয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যান। তাঁর কারণে বানী ইসরাঈলের উপর ফিরাউনের যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতো তা কমে যায়। সবাই বেশ নিরাপদেই বসবাস করছিল। একদা হযরত মুসা (আঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখেন যে, একজন কিবতী (ফিরাউনী) ও বানী ইসরাঈলের একটি লোকের মধ্যে লড়াই বেধে গেছে। ইসরাঈলী লোকটি ফিরাউনীর বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ করে। তাঁর ভীষণ রাগ হয়ে যায়। কেননা, ঐ সময় ফিরাউনী ইসরাঈলীকে ঘায়েল করে ফেলেছিল। তিনি ফিরাউনীকে এক ঘৃষি মারেন। সাথে সাথে সে মারা যায়। সাধারণভাবে

জনগণের এটা জানা ছিল যে, হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের পক্ষপাতিত্ব করে থাকেনু। তবে তারা এতো দিন পর্যন্ত এর কারণ এটাই বুঝে আসছিল যে, তিনি বানী ইসরাঈলের মধ্যে দুধ পান করেছেন বলেই তাদের প্রক্ষ জ্বলম্বন করে থাকেন। প্রকৃত রহস্যের অবগতি শুধু তাঁর মায়েরই ছিল। আর খুব সম্ভব, মহান আল্লাহ হযরত মূসাকেও (আঃ) এটা জানিয়েছিলেন। মৃতদেহ দেখেই হযরত মূসা (আঃ) কেঁপে ওঠেন এবং তিনি বুঝে নেন যে, এটা শয়তানী কাজ। সে তো বিভ্রান্তকারী ও প্রকাশ্য শত্রু। তারপর তিনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন!" মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যেহেতু ওটা হত্যার ব্যাপার ছিল সেহেতু তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন যে, না জ্বানি কখন রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়ে। এদিকে ফিরাউনের কাছে অভিযোগ পেশ করা হয় যে, বানী ইসরাঈলের কোন লোক একজন কিবতীকে হত্যা করেছে। ফিরাউন হুকুম জারী করে দিলোঃ "ঘটনাটি পুর্ণরূপে তদন্ত কর এবং হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করে ধরে আনো এবং সাক্ষীও হাজির কর। অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকেও হত্যা করে ফেলো।'' পুলিশরা যথারীতি তল্লাশী চালাতে থাকলো। কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঘটনাক্রমে পরের দিনও হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখেন যে, গতকল্য যে ইসরাঈলীকে তিনি রক্ষা করেছিলেন তার সাথেই আর একর্জন কিবতীর ঝগড়া হচ্ছে। হযরত মূসাকে (আঃ) দেখা মাত্রই তাঁর কাছে সে ফরিয়াদ করে। কিন্তু সে অনুভব করে যে, সম্ভবতঃ হযরত মৃসা (আঃ) তাঁর গতকল্যের কাজে লঙ্জিত আছেন। তাঁকেও তার এই বারবার ঝগড়া এবং বারবার ফরিয়াদ করন খারাপ লাগলো। তাই তিনি ইসরাঈলীকেই লক্ষ্য করে বললেনঃ ''তুমিই খুব দুষ্ট লোক এবং বড়ই ঝগড়াটে।" একথা বলে তিনি কিবতীকে ধরার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু ঐ কাপুরুষ ইসরাঈলী লোকটি মনে করলো যে, তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট আছেন, কাজেই তাকেই হয়তো ধরতে আসছেন। অথচ ওটা ছিল তার সম্পূর্ণভীরুতা মূলক ধারণা। তিনি তো ঐ ফিরাউনীকেও ধরতে চাচ্ছিলেন। এবং তাকে বাঁচাবার ইচ্ছা করছিলেন! কিন্তু সন্ত্রাসের অবস্থায় ঐ ইসরাঈলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লোঃ "হে মূসা (আঃ)! যেমন আপনি গতকল্য একটি লোককে মেরে ফেলেছিলেন। তেমনই কি আজ আমাকেও মেরে ফেলতে চান?" একথা শুনে ঐ কিতবী তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় এবংপুলিশকে ঐ খবর দিয়ে দেয়। ফিরাউনও ঘটনাটি জানতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে জল্লাদদেরকে **হকু**ম দেয়ঃ "মৃসাকে (আঃ) ধরে হত্যা করে দাও।" তারা তখন হযরত মুসার (আঃ) খোঁজে ছুটে পড়ে। এদিকে একজন বানী ইসরাঈল রাস্তা

কেটে নিকট রাস্তা দিয়ে এসে হযরত মুসাকে (আঃ) এ খবর অবহিত করে। হে ইবনু জুবাইর (রঃ)! এটা তো ছিল পঞ্চম ফিৎনা। এ খবর শোনা মাত্রই হযরত মূসা (আঃ) মিসর ছেড়ে মাদইয়ানের পথে যাত্রা শুরু করে দেন। না তিনি কখনো পদব্রজে চলেছেন, না কখনো কোন বিপদে পড়েছেন। শাহজাদাদের মত অতি আদরে লালিত পালিত হয়েছেন। এই পথও ছিল তাঁর অজ্ঞানা। কোন দিন তাঁর সফরের কোন সুযোগ আসেনি। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং তাঁর কাছে সোজা পথে চালিত হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে তিনি চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি মাদ ইয়ানের সীমান্তে পৌঁছে যান। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, লোকেরা তাদের জন্তু গুলিকে পানি পান করাচ্ছে। তিনি আরো দেখেন যে, দু'টি মেয়ে তাদের পশুগুলিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "লোকগুলির সাথে তোমরাও তোমাদের পণ্ডগুলিকে পানি পান করাচ্ছ না কেনঃ কি জন্যে দূর দাঁড়িয়ে থেকে পশুগুলিকে পানি পানে বিরত রেখেছো?"তারা উত্তরে বললোঃ "এই ভীড় ঠেলে পশুগুলিকে পানি পান করানো আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। লোকেরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে গেলে আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে থাকি।'' হযরত মূসা (আঃ) তখন সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের জন্তুগুলিকে পানি পান করিয়ে দেন। তিনি খুব শক্তিশালী লোক ছিলেন বলে সবারই আগে তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে দেন। মেয়ে দু'টি তাদের বকরিগুলি নিয়ে তাদের বাড়ীর পথে রওয়ানা হয়ে যায়। হযরত মূসা (আঃ) একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। বসে বসে তিনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করেনঃ''হে আল্লাহ! আমি আপনার সর্বপ্রকারের করুণার মখাপেক্ষী।"

মেয়ে দু'টি বাড়ী পৌঁছলে তাদের পিতা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আজকে তোমরা সময়ের পূর্বে কি করে আসতে পারলে এবং বকরিগুলিকেও তো পেট ভর্তি মনে হচ্ছে?" তারা উত্তরে ঘটনাটি খুলে বললো। তিনি বললেনঃ "তোমাদের একজন এখনই গিয়ে লোকটিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।" মেয়েটি গিয়ে হযরত মূসাকে (আঃ) তার আব্বার কাছে ডেকে নিয়ে আসে। তাদের পিতা হযরত শুআ'ইব (আঃ) হযরত মূসাকে (আঃ) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁর ঘটনা শুনে হযরত শুআ'ইব (আঃ) তাঁকে বলেনঃ "এখন কোন ভয়ের কারণ নেই। তুমি অত্যাচারীদের হাত হতে রক্ষা পেয়েছো। আমরা ফিরাউনের প্রজা নই এবং আমাদের উপর তার কোন অধিকারও নেই।" তৎক্ষণাৎ একটি মেয়ে তার পিতাকে বলে উঠলোঃ "আব্বা! তিনি আমাদের কাজ করে দিয়েছেন। তিনি খুব শক্তিশালী লোক এবং বড়ই বিশ্বস্তও বটে। যদি তাঁকে আমাদের

কাজে নিযুক্ত করতেন তবে খুব ভাল হতো! তিনি মজুরীর উপর আমাদের বকরিগুলি চরাবেন।" একথা খনে পিতা লচ্ছ্রিত হলেন এবং মেয়ের উপর তাঁর কঠিন রাগও হলো। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি করে জানতে পারলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত?'' উত্তরে মেয়েটি বললোঃ "তাঁর শক্তির পরিচয় আমি এভাবেই পেলাম যে, তিনি আমাদের বকরিগুলিকে পানি পান করানোর জন্যে পানি ভর্তি বড় বালতি একাই বহন করেছিলেন এবং খুবই দ্রুতগতিতে কাজ করছিলেন। আর তাঁর বিশ্বস্ততার পরিচয় এভাবে পেলাম যে, আমার শব্দ ওনেই তিনি দৃষ্টি উঁচু করলেন এবং যখন বুঝতে পারলেন যে, আমি একজন মহিলা তখন তিনি গ্রীবা নীচ করে আমার কথা শুনতে থাকলেন। আল্লাহর কসম! আপনার পূর্ণ পয়গাম পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি দৃষ্টি উপরে উঠান নাই। তারপর তিনি আমাকে বলেনঃ "তুমি আমার পিছনে থাকো এবং দূরে থেকে আমাকে পথ বাতলিয়ে দাও। এটা তাঁর খোদাভীতি ও বিশ্বস্ততার পরিচয় বটে।" মেয়ের এ কথা তনে পিতার মর্যাদা রক্ষা পেলো. ক্রোধ দুরীভূত হলো এবং মেয়ের দিক থেকে তাঁর অন্তর পরিষ্কার হলো। আর তাঁর অন্তরে হযরত মূসার (আঃ) প্রতি ভালবাসা জ্বমে গেল। সুতরাং তিনি হযরত মূসাকে (আঃ) বললেনঃ "আমি ইচ্ছা করছি যে, আমার এই দু'টি মেয়ের মুধ্যে একটির সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কাজ করবে। আর যদি দশ বছর কাজ কর্র তবে আরো ভাল হয়। আমি যে সংলোক এটা তুমি দেখতে পাবে।" উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) আট বছরের পরিবর্তে দশ বছরই পূর্ণ করলেন।"

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেনঃ "এটা আমার পূর্বে জানা ছিল না। তাই, একজন খৃস্টান আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি কোন উত্তর দিতে পারি নাই। তারপর আমি হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) এটা জিজ্ঞেস করি এবং তিনি উত্তর দেন। তখন আমি ঐ খৃস্টানের নিকট এটা বর্ণনা করি। এটা শুনে সে বলেঃ "তোমার শিক্ষক বড় পণ্ডিতই বটে।" আমি বললামঃ তা তো বটেই।"

হযরত মৃসা (আঃ) চুক্তিকৃত সময় পূর্ণ করে স্বীয় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মাদইয়ান হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তারপর ঐ সব ঘটনা ঘটে যার বর্ণনা এই আয়াতগুলিতে রয়েছে। তিনি আগুন দেখে সেখানে গমন করেন, মহান আল্লাহর সাথে কথা বলেন, তাঁর লাঠি সাপ হয়ে যায়, হাতে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়, নুবওয়াত লাভ করেন এবং ফিরাউনের কাছে প্রেরিত হন। অতঃপর তিনি তাঁর একটি লোককে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে নিজে নিহত হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন এবং এর থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে নিজের

জিহ্বার জড়তা দূর করার প্রার্থনা জানান। তাঁর এই প্রার্থনাও কবৃল করা হয়। তারপর তিনি তাঁর ভাই হারূণের (আঃ) সহায়তা লাভ ও নুবওয়াত প্রাপ্তির জন্যে মহান আল্লাহর নিকট দুআ' করেন। তাঁর এই দুআ'ও মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর তিনি লাঠি নিয়ে মিসরের বাদশাহ ফিরাউনের নিকট গমন করেন। এদিকে হযরত হারূপের (আঃ) কাছে ওয়াহী আসেঃ ''তুমি তোমার ভাই মূসার (আঃ) কাজে সহায়তা কর এবং তার সঙ্গী হয়ে যাও।" এই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা দু'ভাই মিলিত হয়ে ফিরাউনের দরবারে উপস্থিত হন। তার কাছে তাঁদের প্রবৈশের অনুমতি চাওয়া হলে বহু বিলম্বে তাঁরা অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁরা তার কাছে প্রবেশ করে তাকে বলেনঃ ''আমরা আল্লাহ তাআ'লার রাসূলরূপে তোমার নিকট আগমন করেছি।" তারপর তাদের মধ্যে যে প্রশ্ন ও উত্তরের আদান-প্রদান হয় তা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। ফিরাউন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ ''আচ্ছা বলতো, তোমরা চাও কি?'' এরপর সে হযরত মৃসাকে (আঃ) তাঁর কিবতীকে হত্যার ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিলো। এর যে ওজর তিনি পেশ করলেন তা কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাঁরা বললেনঃ ''আমরা চাই যে, তুমি আল্লাহ তাআ'লার উপর ঈমান আনবে এবং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দেবে।'' ফিরাউন এটা অস্বীকার করলো এবং বললোঃ ''যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কোন মু'জিযা' প্রদর্শন কর। হযরত মূসা (আঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর লাঠি ফেলে দেন ওটা মাটিতে পড়া মাত্রই এক বিরাট ভয়াবহ অজগর সাপ হয়ে গিয়ে হা করতঃ ফিরাউনের দিকে ধাবিত হয়। ফিরাউন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সিংহাসন হতে লাফিয়ে পড়ে এবং পালাতে পালাতে অনুনয় বিনয়ের সূরে হযরত মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমাকে আল্লাহর দাৈহাই দিয়ে বলছি, এটাকে ধরে নাও।" হযরত মূসা (আঃ) তাতে হাত লাগানো মাত্রই ওটা পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। অতঃপর তিনি স্বীয় হাতটি বুকের দিকে প্রবেশ করিয়ে তা বের করলেন। তৎক্ষণাৎ তা কোন রোগের দাগ ছাড়াই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। তা দেখে ফিরাউন হতভম্ব হয়ে যায়। আবার তিনি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলে তা আসল অবস্থায় ফিরে আসে। তখন ফিরাউন তার সভাষদবর্গকে বলেঃ ''তোমরা তো দেখতেই পেলে যে, এরা দু'জন যাদুকর। যাদুর জোরে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশকে দখল করে নেবে এবং তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।" অতঃপর সে তাঁদের দু'জনকে বললোঃ ''আমরা তোমাদের নুবওয়াত স্বীকার করছি না এবং তোমাদের দাবী দাওয়াও পূর্ণ করতে সম্মত নই । বরং আমরা আমাদের যাদুকরদেরকে তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্যে আহ্বান করছি, যারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে।''

সুতরাং ফিরাউনের লোকেরা এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল। দেশের সর্বস্থান হতে যাদুকরদেরকে অতি মর্যাদার সাথে ডেকে এনে একত্রিত করলো। তারা জিজ্ঞেস করলোঃ "এদের যাদু কি প্রকারের?" ফিরাউনের লোকেরা উত্তরে বললোঃ" লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।" যাদুকররা তখন বললোঃ "তাতে কি হলোঃ আমরা লাঠির দড়িগুলিকে এমন সাপ বানিয়ে দেবো যার মুকাবিলা ভূ-পৃষ্ঠের কেউই করতে পারে না। কিন্তু আমাদের জন্যে পুরস্কার নির্ধারণ করতে হবে।" ফিরাউন তাদেরকে কথা দিয়ে বললোঃ "পুরস্কার কি আমি তোমাদেরকে বিশিষ্ট সভাষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো। আর তোমরা যা চাইবে তাই দেবো।" সুতরাং তারা ঘোষণা করে দিলোঃ "ঈদের দিন কিছু বেলা হলে অমুক জায়গায় মুকাবিলা হবে।" বর্ণিত আছে যে, তাদের ঐ ঈদের দিন ছিল আশ্রার দিন (১০ই মুহররম)। ঐদিন লোকেরা সকাল সকালই প্রতিযোগিতার মাঠে পৌছে গেল। কে হারে ও জিতে তা তারা স্বচক্ষে দেখতে চায়। তারা বলেঃ "আমাদের যাদুকররা পূর্ণ অভিজ্ঞ। সুতরাং তারা জয়যুক্ত হবেই এবং আমরা তাদেরকেই মানবো।" আবার মাঝে মাঝে তারা উপহাস করে বলেঃ "দেখা যাক, এই দু'জন যাদুকরই যদি বিজয়ী হয়ে যায় তবে আমরা তাদেরই অনুগত হয়ে যাবো।"

ময়দানে এসে যাদুকররা হযরত মুসাকে (আঃ) বললোঃ "তোমরাই প্রথমে তোমাদের যাদু প্রকাশ করবে, না আমরা?'' উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ ''তোমরাই প্রথমে শুরু কর।'' তখন তারা তাদের লাঠি ও দড়িগুলি মাঠে নিক্ষেপ করলো। ওগুলি সাপ হয়ে গিয়ে আল্লাহর নবীদের দিকে ধাবিত হলো। এ দেখে ভয়ে তারা পিছনে সরতে শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত মূসার (আঃ) কাছে আল্লাহর ওয়াহী আসলোঃ "তুমি তোমার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর।" তিনি তাই করলেন। তখন ওটা এক ভয়াবহ বিরাট অজগর হয়ে গিয়ে তাদের সমস্ত সাপকে গ্রাস করে ফেললো। এ দেখে যাদুকররা বুঝে নিলো যে, এটা যাদু নয়। বরং আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে এটা একটা নিদর্শন। সুতরাং তারা সবাই ঈমান **আনলো এবং ঘোষণা করে দিলোঃ** ''আমরা মূসা (আঃ) ও হারূণের (আঃ) প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। আমরা এই দুই ভাই এর নুবওয়াতকে স্বীকার করে নিলাম। আমরা আমাদের অতীতের পাপকার্য হতে তাওবা করলাম।" এর ফলে ফিরাউন ও তার লোকদের কোমর ভেঙ্গে গেল। লজ্জায় তাদের মুখ কালো হয়ে গেল। অপমানিত হয়ে তাদের মুখে কথা সরলো না। এদিকে তো এই হলো, আর ঐ দিকে ফিরাউনের স্ত্রী, যিনি হযরত মূসাকে (আঃ) নিজের পুত্ররূপে লালন পালন করেছিলেন, অত্যন্ত চিন্তিতা হয়ে পড়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করছিলেন যে, তিনি যেন স্বীয় নবীদ্বয়কে জয়যুক্ত করেন।

ফিরাউনও তাঁর এ অবস্থা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল যে, পালিত পুত্রের পক্ষপাতিত্বের কারণেই তাঁর এ অবস্থা হয়েছে।

এখানে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরাউন বেঈমানীর উপর কোমর কষে নেয়। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত মূসার (আঃ) হাতে আরো বহু মু'জিযা প্রকাশ পায়। যখনই কোন বিপদে পড়তো তখনই ফিরাউন হতবুদ্ধি হয়ে বিনীতভাবে হযরত মূসার (আঃ) কাছে আবেদন করতোঃ "হে মূসা (আঃ)! যদি এই বিপদ দূর হয়ে যায় তবে আমি বানী ইসরাঈলকে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে দিবো।" কিন্তু যখনই বিপদ কেটে যেতো তখনই সে আবার অস্বীকার করে বসতো এবং ঔদ্ধত্যপণা শুরু করে দিতো। আর বলতোঃ 'হে মূসা (আঃ)! তোমার প্রতিপালক কি এ ছাড়া বেশী কিছু আর করতে পারে?'' সুতর তার উপর তৃফান আসলো, ফড়িং আসলো, উকুন আসলো, ব্যাঙ আসলো, রক্ত আসলো এবং আরো বহু নিদর্শন সে স্বচক্ষে দেখলো। যখনই বিপদ আসে তখনই সে হযরত মুসার (আঃ) কাছে দৌড়িয়ে যায় এবং ওয়াদা করে। আর যখনই বিপদ দূর হয়ে যায় তর্খনই সে আবার ষড়যন্ত্র করতে ওক করে। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ আসেঃ "হে মূসা (আঃ)! বানী ইসরাঈলকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।"এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুসা (আঃ) রাতারাতিই বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। সকালে ফিরাউনের লোকেরা দেখতে পায় যে, রাত্রেই সমস্ত বানী ইসরাঈল পালিয়ে গিয়েছে। তারা ফিরাউনকে খবর দেয়। সে সারা দেশে নির্দেশনামা পাঠিয়ে চতুর্দিক থেকে সৈন্য একত্রিত করে এবং বিরাট দল নিয়ে বানী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথে যে নদী পড়ে তার প্রতি মহান আল্লাহর ওয়াহী প্রেরণ করেনঃ "যখন আমার বান্দা মূসার (আঃ) লাঠি তোমার উপর পড়বে তখন তুমি তাদের জুন্যে পথ করে দিয়ো। তোমার মধ্যে যেন বারোটি পথ হয়ে যায়, যাতে বানী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র তাদের জ্বন্যে পৃথক পৃথ পেয়ে যায়। অতঃপর যখন তারা পার হয়ে যাবে এবং ফিরাউন তার লোকলস্করসহ এসে পড়বে তখন তুমি মিলে যাবে এবং ফিরাউন ও তার লোকদের একজনকেও ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে না।'' হযরত মৃসা (আঃ) তাঁর লোকজনসহ নদীর তীরে পৌঁছে দেখেন যে, ওটা তরঙ্গায়িত হচ্ছে, পানি ঘুরপাক খাচ্ছে এবং ভীষণ গর্জন করছে। এতে হয়রত মুসা (আঃ) হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাতে লাঠির আঘাত করতে ভূলে যান। এদিকে নদী এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, হয়তো হযরত মুসা (আঃ) কোন অংশে লাঠির আঘাত করবেন, আর সে হয়তো খরব রাখবে না, ফলে সে আল্লাহর অবাধ্যাচরণের কারণে তাঁর শাস্তির কবলে পতিত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ফিরাউন তার লোক লস্করসহ বানী ইসরাঈলের নিকটবর্তী হয়ে

পড়ে। তখন তারা হতবৃদ্ধি হয়ে বলেঃ ''আপনার উপর আল্লাহর যে নির্দেশ রয়েছে তা পালন করুন! আল্লাহ মিথ্যাবাদী নন এবং আপনিও না।" হযরত মৃসা (আঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা তো আমাকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ 'যখন তুমি নদীর তীরে পৌঁছবে তখন সে তোমার জ্বন্যে বারোটি রাস্তা করে দেবে, ত্রখন তোমরা ঐ রাস্তাগুলি ধরে পার হয়ে যাবে।'' তৎক্ষণাৎ তাঁর লাঠির আঘাত করার হুকুমের কথা স্মরণ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি লাঠির আঘাত করেন। এদিকে ফিরাউনের সেনাবাহিনীর প্রথমাংশে বানী ইসরাঈলের শেষাংশের কাছে পৌঁছেই গিয়েছিল। এমতাবস্থায় নদীর ঐপথগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হযরত মূসা (আঃ) তার লোকজনসহ নিরাপদে নদী পার হয়ে যান। যখন তাঁরা পার হয়ে গেলেন তখন ফিরাউনও তার লোক লস্করসহ ঐ পথগুলি দিয়ে যেতে শুরু করে। যখন তারা সবাই নেমে পড়েছে তখনই নদী আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরস্পর মিলিত হয়ে যায়। ফলে তারা সবাই নদীতে নিমজ্জিত হয়। বানী ইসরাঈল ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখছিল। তথাপি তারা বলেঃ"হে আল্লাহর রাসূল (আঃ)! ফিরাউন মরলো কি না তা আমরা কি করে জানবো?" হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করলেন, ফলে নদী ফিরাউনের মৃত দেহ তীরে নিক্ষেপ করলো। তা দেখে তার মৃত্যু সম্পর্কে বানী ইসরাঈলের দৃঢ় বিশ্বাস হলো। তারা বুঝতে পারলো যে, ফিরাউন তার লোক-লক্ষরসহ ধ্বংস হয়ে গেছে। অতঃপর হযরত মৃসা (আঃ) সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন। পথে তিনি দেখতে পান যে, একটি সম্প্রদায় মূর্তি পূজায় মেতে গেছে। তখন বানী ইসরা**ঈল** হযরত<sup>1</sup>মূসাকে (আঃ) বলেঃ "হে আল্লাহর রাসুল (আঃ)! আমাদের জন্যেও এ ধরনের কোন মা'বুদ নির্ধারণ করে দিন!'' হযরত মুসা (আঃ) তখন তাদের প্রতি অসন্তম্ভ হয়ে বলেনঃ ''তোমরা বড়ই অজ্ঞ লোক (শেষ পর্যন্ত)।'' ''তোমরা এতো বড় শিক্ষামূলক নিদর্শন দেখলে এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জনলে তথাপি এখন পর্যন্ত না উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করলে, না লচ্ছ্রিত হলে।" এখান থেকে সামনে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তারা এক মঞ্জিলে অবস্থান করলেন এবং সেখানে তাঁর ভাই হারূণকে (আঃ) নিজের স্থলাভিষিক্ত করে কওমকে বললেনঃ ''আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা এঁর আনুগত্য করবে। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছি। তাঁর সাথে ত্রিশ দিনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।'' অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় কওম হতে পৃথক হয়ে ওয়াদার স্থানে পৌঁছে যান এবং ত্রিশ দিন রাত্রির রোযা পূর্ণ করতঃ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কথা বলার আকাংখা করেন। কিন্তু মনে করলেন যে, রোযা রাখার কারণে মুখ দিয়ে হয়তো, গন্ধ বের হচ্ছে, তাই অল্প কিছু ঘাস নিয়ে চর্বন করেন। আল্লাহ তাআ'লা জানা সত্ত্বেও তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি এরূপ করলে কেন?'' তিনি জবাবে বলেনঃ ''ওধু এই কারণে যে, আপনার সাথে

কথা বলার সময় যেন আমার মুখ দিয়ে সুগন্ধ বের হয়।'' আল্লাহ তাআ'লা তখন তাঁকে বলেনঃ "তোমার কি এটা জানা নেই যে, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আমার কাছে মেশ্ক আম্বারের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়? তুমি আরো দশটি রোযা রেখে নাও, তার পরে আমার সাথে কথা বলো।"এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ) রোযা রাখতে শুরু করেন। তাঁর কওমকে তিনি যে ত্রিশ দিনের কথা বলে এসেছিলেন তা যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং তিনি ফিরলেন না তখন তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। হযরত হারূণ (আঃ) তাদের মধ্যে ভাষণ দান কালে বললেনঃ "তোমরা যখন মিসর হতে রওয়ানা হয়ে এসেছিলে তখন তোমাদের কাছে কিবতীদের টাকা পয়সা ছিল, কারো উপর ঋণ ছিল এবং কারো কারো কাছে তাদের আমানত ছিল। এগুলি তো আমরা তাদের ফিরিয়ে দিতে পারছি না। আবার এটাও আমরা সমীচীন মনে করছি না যে, ওগুলো আমাদের মালিকানায় থেকে যাবে। সূতরাং তোমরা একটি গভীর<sup>°</sup> গর্ত খনন কর এবং তোমাদের কাছে তাদের যে সব আসবাবপত্র. অলংকার এবং সোনা রূপা রয়েছে সবগুলিই তাতে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দাও।" তাঁর কথামতই কাজ করা হলো। তাদের সাথে সামেরী নামক একটি লোক ছিল। সে গায়-বাছুর পূজারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সে বানী ইসরাঈলের প্রতিবেশী এবং ফিরাউনের কওমের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এদের সাথে সেখান থেকে চলে এসেছিল। সে কোন একটা নিদর্শনের কিছুটা মুস্টিতে উঠিয়ে নিয়েছিল। হযরত হারূণ (আঃ) তাকে বলেনঃ "হে সামেরী! তুমিও তোমার হাতের মধ্যকার ওটা এতে নিক্ষেপ করে দাও।" সে উত্তরে বললোঃ "এটা তো রাসুলের (আঃ) নিদর্শনেরই এক মৃষ্টি যার মাধ্যমে আমাদেরকে নদী পার করিয়ে নেয়া হয়েছিল। ভাল কথা, আমি এটাকেও নিক্ষেপ করছি এই শর্তে যে, আপনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করবেন যেন এর দ্বারা আমি যা চাইবো তা-ই হয়ে যায়।" হযরত হারূণ দুআ' করলেন এবং সে ওটা গর্তে নিক্ষেপ করে দিলো এবং বললোঃ "আমি চাই যে, এর দ্বারা যেন একটি বাছুর সৃষ্ট হয়ে যায়।" মহান আল্লাহর ক্ষমতা বলে ঐ পর্তে যা ছিল তা একটা বাছুরের (গো-বৎসের) আকার বিশিষ্ট হয়ে যায়। ওর ভিতর ছিল শূন্য। ওতে রূহ ছিল না। কিন্তু ওর পিছনের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো। ফলে একটা শব্দ হতো। বানী ইসরাঈল তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ হে সামেরী! এটা কি?" ঐ বেঈমান উত্তরে বললোঃ "এটাই তোমাদের সবারই প্রতিপালক। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) পথ ভুলে গেছেন এবং অন্য জায়গায় প্রতিপালকের সন্ধানে চলে গেছেন।" তার এই কাজ ও উক্তি বানী ইসরাঈলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দেয়। একটি দল বললোঃ "হযরত মুসা (আঃ) ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করতে পারি না। যদি সত্যই এটা মা'বৃদ হয় তবে আমরা এর বেআদবী করি কেন। আর যদি এটা মা'বৃদ না হয় তবে হযরত মূসা (আঃ) ফিরে আসলেই প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হয়ে যাবে।" অন্য একটি দল বললোঃ "এটা বাজে কথা এবং শয়তানী কাজ। আমরা এই বাজে কাজের উপর ঈমান আনতে পারি না। এটা আমাদের প্রতিপালকও নয় এবং এর উপর আমাদের ঈমানও নেই।" আর একটি দুষ্টদল আন্তরিকভাবে ওটাকে মেনে নেয় এবং সামেরীর কথার উপর ঈমান আনে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তৎক্ষণাৎ হযরত হারূণ (আঃ) তাদের সকলকেই একত্রিত করেন এবং বলেনঃ "হে লোক সকল! আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তোমাদের উপর এটা একটা পরীক্ষা। তোমরা এই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছো কেন? তোমাদের প্রতিপালক ও মা'বৃদ তো একমাত্র রহমান (আল্লাহ)। তোমরা আমার আনুগত্য কর ও আমার কথা মেনে নাও।" তারা বললোঃ হযরত মূসা (আঃ) ত্রিশ দিনের ওয়াদা করে গেলেন, আর আজ চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে তবুও তিনি ফিরলেন না এর কারণ কি?" কোন কোন নির্বোধ লোক একথাও বলে ফেললো যে, তাঁর প্রতিপালক ভুল করেছেন। এখন তিনি তাঁর সন্ধানেই থাকবেন।" এদিকে দশটি রোযা পূর্ণ হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার সঙ্গে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁকে বলা হলোঃ ''তোমার এখানে আসার পর তোমার কওমের অবস্থা কি হয়েছে তার খবর রাখো কি (তারা যে পথভ্রম্ভ হয়ে গেছে)?" একথা ওনে হয়রত মূসা (আঃ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ৰুদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসেন এবং কওমকে বহু কিছু বলেন ও ভনেন। ক্রোধে উন্মন্ত হয়ে তিনি তাঁর ভাই হারূণের (আঃ) মাথার চুল ধরে টানতে থাকেন। তাঁর ক্রোধ এতো বৃদ্ধি পায় যে, পুস্তিকাটিও হাত থেকে ফেলে দেন। তারপর প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে তিনি স্বীয় ভাই এর নিক্ট ওজর পেশ করেন এবং তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি সামেরীকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে সামেরী! তুমি এ কাজ কেন করেছো?" উত্তরে সে বলেঃ "আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের পায়ের নীচে থেকে এক মৃষ্টি আমি উঠিয়ে নিয়েছিলাম। এ লোকগুলি ওটা চিনতে পারে নাই, আমি চিনেছিলাম। আমি ঐ মৃষ্টিই আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম। আমি এটাই পছন্দ করেছিলাম।" হযরত মূসা (আঃ) তখন তাকে বললেনঃ দূর হও। তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি বলবেঃ আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্যে রইলো এক নির্দিষ্টকাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার সেই মা'বূদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই। অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে

নিক্ষেপ করবই।" তিনি তাই করলেন। তখন বানী ইসরাঈলের পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, আসলে ওটা মা'বুদ ছিল না। কাজেই তারা বড়ই লজ্জিত হয় এবং যে সব মুসলমান হযরত হারূণের আকীদার উপর ছিলেন তাঁরা ছাড়া সবাই হযরত মুসার (আঃ) নিকট ওজর পেশ করে বলতে লাগলোঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ' করুন যেন তিনি আমাদের জন্যে তাওবার দরজা খুলে দেন। তিনি যা বলবেন আমরা তা-ই পালন করবো যাতে আমাদের এই কঠিন অপরাধ তিনি মার্জনা করে দেন।" হযরত মুসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের ঐ দলের মধ্য হতে সত্তর জন লোককে বাছাই করে পৃথক করে নেন এবং তাওবার জন্যে নিয়ে যান। সেখানে যমীন ফেটে যায় এবং তার সমস্ত সঙ্গীকে ওর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। এতে হযরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে মুখ দেখাবেন কিরূপে? তিনি কান্নাকাটি করতে শুরু করেন এবং দুআ' করেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে ইতিপূর্বেই আমাকে ও এদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আমাদের নির্বোধদের পাপের কারণে আমাদেরকে আপনি ধ্বংস করবেন না।" হযরত মূসা (আঃ) তাদের বাহ্যিক দিক দেখছিলেন, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি ছিল তাদের ভিতরের দিকে। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছিল বটে, কিন্তু অন্তরে তারা ঐ বাছুরের মা'বৃদ হওয়াকেই বিশ্বাস করছিল। ঐ মূনাফিকদের কারণেই তাঁদের সকলকেই যমীনেই ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হযরত মুসার (আঃ) কান্নাকাটির কারণে আল্লাহর রহমত উথলিয়ে উঠে। তিনি তাঁকে জবাবে বলেনঃ ''আমার রহমত তো সবারই উপর ছেয়ে আছে কিন্তু আমি এটা ওদেরই নামে দান করে থাকি যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু। যারা ঈমান আনে। আর আমার ঐ রাসূলের (সঃ) আনুগত্য স্বীকার কর যার গুণাবলীর বর্ণনা তারা তাদের কিতাবে অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলে পেয়ে থাকে।" তখন হযরত মুসা (আঃ) আর্য করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার কওমের জন্যে এটা প্রার্থনা করলাম, আর আপনি উত্তরে বললেন যে, আপনার রহমত আপনি ঐ লোকদের উপর নাযিল করবেন যারা আগামীতে আসবে। তাহলে হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই রহমত প্রাপ্ত নবীর (সাঃ) উন্মতেরই অন্তর্ভুক্ত করতেন!" বিশ্ব প্রতিপালক বললেনঃ "জেনে রেখো, এই লোকদের তাওবা কবৃল হওয়ার পস্থা এই যে, তারা পরস্পর একে অপরকে হত্যা করতে ভরু করে দিবে। পুত্র পিতাকে দেখবে না এবং পিতা পুত্রকে ছাড়বে না।" বানী ইসরাঈল তা-ই করলো এবং যারা মুনাফিক ছিল তারাও সত্য অন্তরে

তাওবা করলো। আল্লাহ তাআ'লা তাদের তাওবা কবৃল করলেন। যারা বাঁচলো তাদেরকেও ক্ষমা করা হলো এবং যারা নিহত হলো তাদেরকেও মাফ করা হলো।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) এখান হতে বায়তুলমুকাদ্দাসের পথে গমন করেন। তাওরাতের ফলকটি তিনি সাথে নেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর আহকাম শুনিয়ে দেন। তা তাদের কাছে খুবই ভারীবোধ হয় এবং তারা পরিষ্কারভাবে তা অস্বীকার করে বসে। তখন একটি পাহাড়কে তাদের মাথার উপর উঠিয়ে খাড়া করে দেয়া হয়। ওটা সামিয়ানার মত তাদের মাথার উপর ছিল এবং তাদের মাথার উপর পড়ে যাওয়ার সদাভয় ছিল। তারা যখন তাওরাত গ্রহণ করে নিলো তখন পাহাড় সরে গেল। তারপর তাদেরকে নিয়ে তিনি পবিত্র ভূমিতে আগমন করেন। সেখানে এসে তিনি দেখতে পান যে, ওটা একটি বড় শক্তিশালী কওমের দখলে রয়েছে। তারা হযরত মুসাকে . (আঃ) অত্যন্ত কাপুরুষের মত বললোঃ ''এখানে তো বড় শক্তিশালী কওম রয়েছে। তাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। তারা বেরিয়ে গেলে পর আমরা ঐ শহরে প্রবেশ করবো। তারা তো এইভাবে ভীরুতা প্রদর্শন করতে থাকে। আর ওদিকে আল্লাহ তাআ'লার ঐ উদ্ধত ও অবাধ্য লোকদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন। তারা শহর হতে বেরিয়ে এসে হযরত মুসার(আঃ) কওমের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের বুঝাতে থাকে। তাদেরকে তারা বলেঃ ''তোমরা তাদের দেহ ও সংখ্যা দেখে ভয় করো না। তারাবীর পুরুষ নয়। তাদের মন খুবই দুর্বল। তোমরা সামনে অগ্রসর হও। তাদের শহরের দরজায় তোমরা প্রবেশ করো, তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।" একথাও বলা হয়েছে যে, যে দু'টি লোক বানী ইসরাঈলকে বুঝাচ্ছিল এবং তাদের সাহসী করে তুলছিল তারা বানী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তাদের এতো করে বুঝানো, আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ এবং হযরত মূসার (আঃ) ওয়াদা সত্ত্বেও তারা কাপুরুষতা পরিত্যাগ করলো না। বরং তারা স্পষ্টভাবে বলে দিলোঃ ''যতক্ষণ পর্যন্ত এই লোকগুলি শহরে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে এক পা সামনে অগ্রসর হবো না। হে মূসা (আঃ)! তুমি ও তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ কর।, আমরা এখানে বসে থাকছি।" হযরত মূসা (আঃ) আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। ঐ কাপুরুষদের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ দিয়ে বদ দু'আ বেরিয়ে গেল এবং তিনি

তাদেরকে 'ফাসেক' নামে অভিহিত করলেন। আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকেও তাদের এই নামই নির্ধারিত হয়ে গেল। তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে ঐ ময় দানেই বন্দী করে দেয়া হলো। ঐ মরুভূমিতেই তারা হতবুদ্ধি ও বিচলিতভাবে ফিরতে লাগলো। ঐ বন্দীর মাঝে তাদেরকে বরাবরই মেঘ দ্বারা ছায়া করা হয় এবং তাদের উপর মান্ধাও সালওয়া অবতারিত হয়। তাদের কাপড় ছিড়তো না এবং ময়লাও হতো না। একটি চার কোণ বিশিষ্ট পাথর তাদের সাথে রাখা হয়েছিল। ওর উপর হযরত মূসা (আঃ) লাঠি মারলে তা হতে বারোটি প্রস্ত্রবণ প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক কোণে তিনটি করে মোট বারোটি প্রস্তরণ। ঐ লোকগুলি চলতে চলতে সামনে অগ্রসর হতো। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়তো এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতো। সকালে উঠে দেখতো যে, পাথরটি গতকাল যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) এ হাদীসটি মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই রিওয়াইয়াতটি ওনে বলেনঃ "এতে যে রয়েছে যে, ঐ ফিরাউনী লোকটি হযরত মুসার (আঃ) পূর্ব দিনের হত্যার খবর প্রচার করেছিল, এটা বুঝে আসে না। কেননা, কিবতীর হত্যার সময় ঐ কিবতীর সাথে লড়াইরত বানী ইসরাঈলের ঐ লোকটি ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিল না।" তাঁর একথা শুনে হযরত ইবনু উমার (রাঃ) খুব রাগান্বিত হন এবং হযরত মুআ'বিয়ার (রাঃ) হাত ধরে হযরত সা'দ ইবনু মা'লিকের (রাঃ) নিকট নিয়ে যান এবং তাঁকে বলেনঃ "আপনার স্মূরণ আছে কি যে, একর্দিন রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন যে হযরত মূসার (আঃ) হত্যার রহস্য খুলে দিয়েছিল? বলুন তো, ওটা কি বানী ইসরাঈলের লোক ছিল, না ফিরাউনী ছিল?'' হযরত সা'দ (রাঃ) উত্তরে বলেন, ''বানী ইসরাঈলের ঐ লোকটির মূখে ঐ ফিরাউনী লোকটি ভনেছিল, তারপর সে গিয়ে শাসন কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছিল। আর সে নিজেই তার সাক্ষী হয়েছিল।" <sup>১</sup> এই রিওয়াইয়াতটিই অন্যান্য কিতাবেও রয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কালাম হতে খুব কম অংশই মারফৃ'রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। খুব সম্ভব তিনি বানী ইসরাঈলের কারো নিকট হতে এ রিওয়াইয়াতটি নিয়ে থাকবেন। অথবা হয়তো তিনি হযরত কা'ব আহ্বার (রাঃ) হতেই এই রিওয়াই য়াতটি জনে থাকবেন। আবার অন্য কারো নিকট থেকেও শুনে থাকতে পারেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আমি আমার উসতাদ ও শায়েখ হা'ফিয আবুল হাজ্জাদ মাযযী (রঃ) হতেও এটাই ওনেছি।

১. ইমাম নাসায়ী (রঃ) এটা সুনানে কুব্রায় বর্ণনা করেছেন।

8১। এবং আমি তোমাকে আমার নিচ্ছের জ্বন্যে প্রস্তুত করে নিয়েছি।

৪২। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।

৪৩। তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।

88। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। (٤١) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ

(٤٢) إِذْهَبْ أَنْتُ وَأَخُلُوكَ

بِاٰيٰتِی وَلَا تَنِيَا فِی ذِکْرِیۖ ۚ

(٤٣) اِذْهَبَا اللَّى فِلْرَعَلُونَ اِنَّهُ طَغْمِی ﷺ طَغْمِی ؓ

(٤٤) فَـُقُـُولَا لَهُ قَـُولًا لَّيِنَّا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

হযরত মূসাকে (আঃ) আল্লাহ তাআ'লা সম্বোধন করে বলেনঃ হে মূসা (আঃ)! তুমি ফিরাউনের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে মাদ্ইয়ানে পৌছে ছিলে। সেখানে তুমি শশুরবাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলে এবং শর্ত অনুযায়ী কয়েক বছর ধরে তোমার শশুরের বকরী চরিয়েছিলে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তুমি তার কাছে পৌছেছো। তোমার প্রতিপালকের কোন চাহিদা পূর্ণ হতে বাকী থাকে না এবং কোন ফরমা ন ছুটে যায় না। তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর নির্ধারিত সময়ে তোমাদের তার কাছে পৌছা অবশ্যন্তাবী ব্যাপার ছিল। ভাবার্থ এও হতে পারেঃ তুমি তোমারে মর্যাদায় পৌছে গেছো। অর্থাৎ তুমি নবুওয়াত লাভ করেছো। আমি তোমাকে আমার মনোনীত পয়গাম্বর করেছি।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''হযরত আদম (আঃ) ও হযরত মৃসার (আঃ) পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। তখন হযরত মৃসা (আঃ) হযরত আদমকে (আঃ) বলেনঃ ''আপনি তো ঐ ব্যক্তি যে, আপনি মানব মণ্ডলীর ভাগ্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত করেছেন?'' তখন হযরত আদম (আঃ) হযরত মৃসাকে (আঃ) উত্তরে বলেনঃ ''আপনি তো ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে স্বীয় রাসূল্রূপে মনোনীত করেছেন এবং নিজের জন্যে

আপনাকে বেছে নিয়েছেন, আর আপনার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন?" জবাবে হযরত মৃসা (আঃ) বলেনঃ "হাঁ।" হযরত আদম (আঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি ওটা আমার সৃষ্টির পূর্বে লিখিত পান নাই?" হযরত মূসা (আঃ) জবাব দেনঃ " হাঁ, তা-ই পেয়েছি।" অতঃপর হযরত আদম (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) অভিযোগ খণ্ডন করে বিজয়ী হলেন।" >

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মূসা (আঃ)! তুমিও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা শুরু করো এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট গমন কর, সে তো সীমালংঘন করেছে।

সুতরাং তাঁরা দু'জন ফিরাউনের সামনে আল্লাহর যিক্রে লেগে থাকতেন যাতে আল্লাহর সাহায্য তাঁরা লাভ করতে পারেন এবং ফিরাউনের শান শওকত নস্ট হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''আমার খাঁটি ও সত্যবাদী বান্দা সেই যে সারা জীবন ধরে আমাকে স্মরণ করে।''

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ভ্রাতৃদ্বয় আমার পয়গাম নিয়ে ফিরাউনের নিটক গমন কর। সে মস্তক উঁচু করে রয়েছে এবং আমার অবাধ্যতার সীমালংঘন করেছে। আর নিজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে সে ভুলে গেছে।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ তোমরা তার সাথে নমু কথা বলবে। এই আয়াতে বড় উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা এই যে, ফিরাউন হচ্ছে চরম অহংকারী ও আত্মন্ডরী। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আঃ) হলেন অত্যন্ত ভদ্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে তার সাথে নমুভাবে কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ

অর্থাৎ "হে সেই সত্ত্বা! যিনি শত্রুর সাথেও নরম ব্যবহার করে থাকেন, তাঁর ব্যবহার ঐ ব্যক্তির সাথে কিরূপ হতে পারে যে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাথে ও তাঁকে আহ্বান করে!"

১. হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, নরম কথাবার্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে বলাঃ আমার ক্রোধ গোস্বা হতে আমার ক্ষমা ও করুণা অনেক বড়। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, নরম কথা বলা দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেয়া বুঝানো হয়েছে যাতে সে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই উক্তিকারী হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলো তাকে বলাঃ তোমার প্রতিপালক রয়েছেন। তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে তাঁর ওয়াদাকৃত জায়গায় পৌঁছতে হবে, যেখানে জান্লাত ও জাহান্লাম রয়েছে। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেনঃ এর দ্বারা বুঝানো হয়েছেঃ তুমি তাকে আমার দর্যার উপর এনে দাঁড় করিয়ে দাও। মোট কথা, হে মৃসা (আঃ) ও হারূণ (আঃ)! তোমরা ফিরাউনের সাথে নম্ভাবে কথা বলবে, এর ফলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) আহ্বান কর এবং উত্তম পস্থায় তাদেরকে বুঝাতে থাকো, যাতে তারা বুঝে এবং পথদ্রস্থতা ও ধ্বংস হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। আর তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ে।" (১৬ঃ ১২৫) যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছেঃ

অর্থাৎ ''এটা উপদেশ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্যে যে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ভয় করে।'' সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হলো মন্দ কাজ ও ভয়ের জিনিস থেকে সরে যাওয়া এবং ভয় করার অর্থ হলো আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, তার ধ্বংসের জন্যে দুআ' না করা যে পর্যন্ত না তার সমস্ত ওজর শেষ হয়ে যায়। এখানে ইবনু ইসহাক (রঃ) যায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফায়েল এবং অন্য একটি বর্ণনা মতে উমাইয়া ইবনু আবিসসালাতের নিমু লিখিত কবিতাংশ বর্ণনা করেছেনঃ و اَنْدَ اللّذِي مِنْ فَضَلِ وَ رَحْمَةٍ \* بُعِثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُّنَادِياً فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبُ وَ هَارُونُ فَادْعُوا \* إِلَى اللّهِ فِرْعُونَ الّذِي كَانَ بَاغِياً فَقُولًا لَهُ هَلُ اَنْتَ سَوْيَتَ هٰذِه \* بِللّوَتَد حَتَّى إِسْتَقَلْتَ كَمَاهِياً فَقُولًا لَهُ هَلُ اَنْتَ رَفَعْتَ هٰذِه \* بِللّا عَسَمِ ارْفَقَ إِذْنَ بِكَ بَاغِياً وَقُولًا لَهُ أَانْتَ رَفَعْتَ هٰذِه \* بِللّا عَسَمِ ارْفَقَ إِذْنَ بِكَ بَاغِياً وَقُولًا لَهُ أَانْتَ رَفَعْتَ هٰذِه \* بِللّا عَسَمِ ارْفَقَ إِذْنَ بِكَ بَاغِياً وَقُولًا لَهُ أَانْتَ رَفَعْتَ هُذِه \* بِللّا عَسَمَ لِللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن يَخْرِجُ الشّمَسُ بُكُرةً \* فَيَصْبُحُ مَا مُسَدّ مِنَ الْارْضِ ضَاحِياً وَقُولًا لَهُ مَنْ يَنْبَتُ الْحَبّ فِي الشّرى \* فَيصَبْحُ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهُمّتُورٌ رَابِباً وَيَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

অর্থাৎ "আপনি ঐ সত্ত্বা যে, আপনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় মৃসাকে (আঃ) রাসূল ও আহ্বানকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে আপনি বলেছেনঃ তুমি ও হারূণ (আঃ) বিদ্রোহী ফিরাউনের কাছে গমন কর এবং তাকে বলোঃ তুমিই কি আকাশকে বিনা স্তম্ভে ধারণ করে রেখেছো? তুমিই কি ওটাকে এভাবে বানিয়ে ছো? তুমিই কি ওর মাঝে উজ্জ্বল সূর্য স্থাপন করেছো যা অন্ধকারকে আলোতে পরিবর্তিত করে? এদিকে সকালে ওটা উদিত হলো, ওদিকে দুনিয়া হতে অন্ধকার দুরীভূত হয়ে গেল। আচ্ছা বলতো, মাটি হতে বীজ উদগীরণকারী কে? আর কে ওর মাথায় শীষ সৃষ্টিকারী? এ সব নিদর্শন দ্বারাও কি তুমি আল্লাহকে চিনতে পারলে না।?''

১৫। তারা বললোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদেরকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।

(٤٥) قَالاَ رُبَّنَاً إِنَّنَا نَخَافُ اَنُ يَنَّفُرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغُى ٥ ৪৬। তিনি বললেনঃ তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।

89। সূতরাং তোমরা তার নিকট

যাও এবং বলঃ অবশ্যই আমরা

তোমার প্রতিপালকের পক্ষ
থেকে প্রেরিত রাসৃল, সূতরাং
আমাদের সাথে বানী
ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং
তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না, আমরা
তো তোমার নিকট এনেছি
তোমার প্রতিপালকের নিকট
হতে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের
প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ
করে।

৪৮। আমাদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্যে, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (٤٦) قَـالَ لَا تَـخَـافَـاً إِنَّـنِـىُ مَعَكُماً اَسْمَعُ وَارِي٥

(٤٧) فَأْتِيهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبُّو لَا رَبِّكَ فَأْرُسِلُ مَعَنَا بَنِي رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي السَّرَاءِ ثِيلًا وَلَا تُعَيِّبَهُمْ قَدْ جِنْنَكُ بِأَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُ وَالسَّلُمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ وَالسَّلُمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدُى ٥ اللهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدُى ٥

(٤٨) إِنَّا قَدْ أُوْحِىَ إِلَيْنَا اَنَّ اَنَّ اَنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللِّلْمُا الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

আল্লাহর দু'জন নবী (আঃ) তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ নিজেদের দুর্বলতার কথা তাঁর সামনে পেশ করছেন। তাঁরা বলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের ভয় হচ্ছে যে, না জানি ফিরাউন হয়তো আমাদের উপর জুলুম করবে, আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, আমাদের মুখবন্ধ করার জন্যে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে কোন বিপদে জড়িয়ে ফেলবে এবং আমাদের প্রতি অবিচার করবে। তাঁদের একথার জবাবে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সাস্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ তাকে তোমরা মোটেই ভয় করবে না। আমি স্বয়ং তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি তোমাদের ও তার কথাবার্তা শুনতে থাকবো এবং তোমাদের

কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। তার চুলের ঝুঁটি আমার হাতে রয়েছে। সে আমার অনুমতি ছাড়া নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে পারে না। সে কখনো আমার আয়ত্ত্বের বাইরে যেতে পারে না। আমার হিফাযত ও সাহায্য সহযোগিতা সদা তোমাদের সাথে থাকবে।

অর্থাৎ সব কিছুর পূর্বেও আমি জীবিত এবং সব কিছুর পরেও আমি জীবিত।'' এরপর ফিরাউনের কাছে গিয়ে কি বলতে হবে তা আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে শিখিয়ে দেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ তাঁরা গিয়ে ফিরাউনের দর্যার উপর দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তাঁরা তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চান। বহু বিলম্বে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তাঁরা দু'জন দু'বছর পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ফিরাউনের কাছে যেতেন। দারোয়ানদেরকে বলতেন যে, তারা যেন তাঁদের আগমন সংবাদ ফিরাউনকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু ফিরাউনের ভয়ে কেউ তাকে সংবাদ দেয় নাই। দু'বছর পর একদা ফিরাউনের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে বাদশাহর সাথে কৌতুকও করতো, তাকে বলেঃ ''আপনার দর্যার উপর একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং এক বিস্ময়কর মজার কথা বলছে। সেবলছে যে, আপনি ছাড়া নাকি তার অন্য এক মা'বৃদ রয়েছেন যিনি তাকে রাসূল করে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।'' ফিরাউন জিজ্ঞেস করেঃ ''সে আমারই দর্যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে?'' তার বন্ধু উত্তরে বললাঃ ''হাঁ' ফিরাউন তাঁকে তার কাছে ডেকে আনার নির্দেশ দিলো। সুতরাং লোক গেল এবং দু'জন নবীকে (আঃ) ফিরাউনের দর্বারে হাজির করলো। হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ''আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।'' ফিরাউন তাঁকে চিনতে পেরে বলে উঠলোঃ '' আরে, এ যে মূসা (আঃ)!''

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) মিসরে তাঁর নিজের বাড়ীতেই অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মাতা ও ভাই তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেন নাই। তাঁকে অতিথি মনে করে বাড়ীতে যা রান্না করা হয়েছিল তাই

তাঁর সামনে হাজির করেন। পরে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন এবং সালাম দেন। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর ভাইকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে হারূণ (আঃ)! আমার প্রতি আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ হয়েছে যে, আমি যেন বাদশাহ ফিরাউনকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি। আর তোমার সম্পর্কে আমার উপর আল্লাহর নির্দেশ এই যে, তুমি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করবে।' তখন হযরত হারূণ (আঃ) তাঁকে বললেনঃ ''তা হলে আল্লাহর নামে শুরু করে দিন।" রাত্রে তাঁরা দু'ভাই ফিরাউনের কাছে গমন করেন। হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি দ্বারা দরযায় করাঘাত করেন। এ দেখে ফিরাউন তেলে বেশুনে জুলে ওঠে এবং বলেঃ ''কার এমন দুঃসাহস যে, দরবারের আদবের বিপরীত লাঠি দ্বারা আমাকে সতর্ক করছে?'' দরবারের লোকেরা জবাবে বললোঃ ''হে শাহানশাহ! '' তেমন কিছু নয়, একজন পাগল লোক বলতে রয়েছেঃ "আমি একজন রাসূল।" ফিরাউন তুকুম দিলোঃ "তাকে আমার সামনে হাজির কর।" সুতরাং হযরত মূসা (আঃ) হযরত হারূণকে (আঃ) সাথে নিয়ে ফিরাউনের নিকট হাজির হলেন এবং তাকে বললেনঃ ''আমরা আল্লাহর রাসূল। তুমি আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও এবং তাদের প্রতি জুলুম করো না। আমরা বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের রিসালাতের প্রমাণাদি ও মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছি। তুমি আমাদের কথা মেনে নাও, তাহলে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হবে।" রাসুলুল্লাহ (সঃ) যে পত্র রোমক সমাট হিরাক্ল্য়োসের নামে পাঠিয়ে ছিলেন তাতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এরপরে লিখিত ছিলঃ ''এই পত্রটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সঃ) পক্ষ হতে রোমক সম্রাট হিরাক্রিয়াসের নামে লিখিত। যে হিদায়াতের অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে দিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন।"

মুসাইলামা কায্যাব সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূলকে (সঃ) একটি পত্র লিখেছিলেন যাতে লিখিত ছিলঃ "এই পত্রটি আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সঃ) নামে লিখিত। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে শরীক করে নিয়েছি। শহর আপনার জন্যে এবং গ্রাম আমার জন্যে। এই কুরায়েশরা তো বড়ই অত্যাচারী লোক।" তার এই পত্রের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে লিখেনঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সঃ) পক্ষ থেকে মুসাইলামা কায্যাবের নামে। ঐ ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। জেনে রেখো যে, যমীনের অধিকারী

হলেন আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাঁর ওয়ারিস বানিয়ে দেন। পরিণামের দিক দিয়ে ভাল লোক তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে।

মোট কথা আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্ও (আঃ) ফিরাউনকে ঐ কথাই বলেন যে, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সত্যের অনুসারী। অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য শুধু তারাই যারা আল্লাহর কালামকে মিধ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়, তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।" (৭৯ঃ ৩৭-৩৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "আমি তোমাদেরকে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুন হতে ভয় প্রদর্শন করিছ, যার মধ্যে শুধু ঐ হতভাগ্যই প্রবেশ করবে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" আর এক জায়গায় আছেঃ "সে বিশ্বাস করে নাই এবং নামায আদায় করে নাই। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

- ৪৯। ফিরাউন বললোঃ হে মৃসা (আঃ)! কে তোমাদের প্রতিপালক?
- ৫০। মৃসা (আঃ) বললোঃ আমার প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।
- ৫১। ফিরাউন বললোঃ তা হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?

(٤٩) قَــالَ فَــمَـنُ رُبُّكُمـَا

یموسی ٥

(۵۰) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَهُ ثُمَّ هَدَى٥

(٥١) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ

الأولى ٥

৫২। মৃসা (আঃ) বললোঃ এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। (۵۲) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیُ فِی کِتٰبِ ۚ لَا یَضِلُّ رَبِّیُ وَلَا یَنْسی ٰ ۚ

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ফিরাউন হযরত মূসার (আঃ) মূখে আল্লাহর পয়গাম শুনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করন হিসেবে তাঁকে প্রশ্ন করেঃ ''তোমাকে প্রেরণকারী ও তোমার প্রতিপালক কে? আমি তো তাকে জানি না. বুঝি না এবং মানি না। বরং আমার জ্ঞানে তো তোমাদের সবারই প্রতিপালক আমি ছাড়া আর কেউ নয়।" তার এ কথার জবাবে আল্লাহর রাসুল হযরত মুসা (আঃ) তাকে বলেনঃ "আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জোড়া দান করেছেন। যিনি মানুষকে মানুষের আকারে, গাধাকে গাধার আকারে, বকরীকে বকরীর আকারে, এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে পৃথক পৃথক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।প্রত্যেককেওর বিশিষ্ট আকার দান করেছেন। প্রত্যেকের সৃষ্টি পৃথক গুণ বিশিষ্টরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির পত্না আলাদা, চতুষ্পদ জন্তুর সৃষ্টির নিয়ম পৃথক এবং হিংস্র জন্তুর গঠন রীতি পথক। প্রত্যেকের জ্বোড়ার গঠন-কৌশল স্বতন্ত্র। খাদ্যও ও পানীয় এবং পানাহারের জিনিসগুলি সব পৃথক পৃথক। সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করে গঠনরীতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আমল, আযল এবং রিয্ক নির্ধারণ করে তারই উপর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত মাখলুকের কারখানা সৃশৃংখলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কেউই এগুলোকে এধার ওধার করতে পারে না। সৃষ্টির সূষ্টা, তকদীর, নির্ধারণকারী এবং ইচ্ছামত সৃষ্টজীব সৃষ্টিকারীই হলেন আমার প্রতিপালক।" এ সব শুনে ঐ নির্বোধ আবার প্রশ্ন করলোঃ ''আচ্ছা, যারা আমাদের পূর্বে গত হয়েছে এবং আল্লাহর ইবাদত অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা কি?" এই প্রশ্নটি সে খুব গুরুত্বের সাথে করলো। কিন্তু হযরত মৃসা (আঃ) এমনভাবে এর উত্তর দিলেন যে, সে হতবাক হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ "তাদের সবারই জ্ঞান আমার প্রতিপালকের রয়েছে। তিনি লাওহে মাহ্ফৃজে তাদের আমল সমূহ লিখে রেখেছেন। পুরস্কার প্রদান ও শাস্তি দেয়ার দিন নির্বারিত রয়েছে। তিনি ভুল করবেন না এবং ছোট বড় কেউই তাঁর পাকড়াও হতে ছুটতে পারবে না। এমন নয় যে, ভুলে কোন অপরাধী তাঁর শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকেই

পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর পবিত্র সত্ত্বা ভুল ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়। জানার পরে ভুলে যাওয়া তাঁর বিশেষণ নয়। তিনি জ্ঞানের স্বল্পতা ও ভুলে যাওয়ার ক্রটি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫৩। যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

৫৪। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্নদের জন্যে।

৫৫। আমি মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো একং তা হতে পুনর্বার বের করবো।

৫৬। আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে। (٥٣) النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهِا سُبُلًا وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهُ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهُ ازْوَاجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٥ (٥٤) كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِلُّولِي إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِلُّولِي

(٥٥) مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمْ تَارَةً ٱخْرَى

(٥٦) وَلَقَدُ اَرَيْنَهُ الْيَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبُ وَاَبِي

হযরত মৃসা (আঃ) ফিরাউনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআ'লার গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলেনঃ ঐ আল্লাহই যমীনকে লে'কদের জন্যে বিছানা বানিয়েছেন। ১৯৯৯ ও রয়েছে।

মহান আল্লাহ যমীনকে বিছানারূপে বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা তার উপর স্থির থাকতে পারো এবং ওরই উপর শুইতে, বসতে ও চলা ফেরা করতে পারো। তিনি যমীনে তোমাদের চলা ফেরা ও সফর করার জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমরা পথ ভুলে না যাও এবং সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো। তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে যমীন হতে বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন করেন। তোমরা তা নিজেরা খেয়ে থাকো এবং তোমাদের গবাদি পশু গুলিকেও আহার করিয়ে থাকো। তোমাদের খাদ্য, ফল-ফলাদি এবং তোমাদের জীব জন্মুর চারা-ভৃষি শুষ্ক ও সিক্ত সবকিছুই এই বৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ তাআ'লা উৎপন্ন করে থাকেন। এই সব নিদর্শন দলীল হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহ হওয়ার এবং তাঁর একত্ব ও অন্তিত্বের উপর।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর থেকেই তোমাদের সূচনা। কেননা, তোমাদের পিতা আদমের (আঃ) সৃষ্টি এই মাটি থেকেই। এর মধ্যেই তোমাদেরকে আবার ফিরে যেতে হবে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এর মধ্যেই দাফন করা হবে। অতঃপর আমি এটা হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো। আমার আহবানে সাড়া দিয়ে আমার প্রশংসা করতে করতে তোমরা উঠবে এবং বিশ্বাস করে নিবে যে, তোমরা খুব অল্প দিনই দুনিয়ায় অবস্থান করেছো। অন্য আয়াতে আছেঃ "এই যমীনেই তোমাদের জীবন অতিবাহিত হবে, মৃত্যুর পরেও তোমরা এর মধ্যেই যাবে এবং এর মধ্য হতেই তোমরা পুনরুখিত হবে।" সূনানের হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) এক মৃত ব্যক্তির দাফনের পরে তার কবরে মাটি দেয়ার সময় প্রথমবার

মোট কথা, ফিরাউনের সামনে সমস্ত দলীল প্রমাণ এসে যায়। সে মু'জিয়া ও নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখে নেয় কিন্তু সবকিছুই সে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই থাকে। সে কুফরী, ঔদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা, এবং অহংকার হতে বিরত থাকে নাই। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''তাদের অন্তর ওটা বিশ্বাস করে নেয়া সত্ত্বেও তারা যুলূম, বাড়াবাড়ি ও অস্বীকার করা হতে বিরত থাকলো না।" (২৭ঃ ১৪) ৫৭। সে বললোঃ হে মৃসা (আঃ)!
তুমি কি আমাদের নিকট
এসেছো তোমার যাদু দারা
আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে
বহিষ্কার করে দিবার জন্যে?

৫৮। আমরাও অবশ্যই তোমার
নিকট উপস্থিত করবো এর
অনুরূপ যাদু, সুতরাং আমাদের
ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর
এক নির্দিস্ট সময় ও এক
মধ্যবৃতী স্থান, যার ব্যতিক্রম
আমরাও করবো না এবং তুমিও
করবে না।

৫৯। মৃসা (আঃ) বললোঃ
তোমাদের নির্ধারিত সময়
উৎসবের দিন এবং যেই দিন
পূর্বাক্তে জনগণকে সমবেত করা
হবে।

(۵۷) قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحُرِكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحُرِكَ لِلْمُوْسِي ٥

(۵۸) فَلْنَا تَيَنَّكَ بِسِحُرٍ مِّ ثُلِهِ فَاجُعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا شُوِّى٥ وَلاَ اَنْتَ مَكَانًا شُوِّى٥

(٥٩) قَالَ مَـوْعِدُ كُمْ يَوُمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَّى ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, হযরত মূসার (আঃ) লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি মু'জিযা দেখে ফিরাউন তাঁকে বললোঃ "এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। তুমি যাদুর জোরে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চাও। তুমি অহংকার করো না। আমরাও এই যাদৃতে তোমার মুকাবিলা করতে পারি। দিন ও জায়গা নির্ধারণ করা হোক এবং মুকাবিলা হোক। আমরাও ঐ দিনে ঐ জায়গায় যাবো এবং তুমিও যাবে। কেউ আসবে না। এটা যেন না হয়। খোলা মাঠে সবারই সামনে হার-জিত হবে।" হযরত মূসা (আঃ) তার এ কথার জবাবে বললেনঃ "আমি এটা মেনে নিলাম। আমার মতে এর জন্যে তোমাদের ঈদের দিনটিই নির্ধারিত হওয়া উচিত। কেননা, এটা অবকাশের দিন। সেই দিন সবাই একত্রিত হতে পারবে। সুতরাং তারা

দেখে শুনে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য দেখতে সক্ষম হবে। মু'জিযা ও যাদু পার্থক্য সবারই উপর প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সময়টা হতে হবে বেলা ওঠার সময়, যাতে যা কিছু ময়দানে আসবে সবাই তা দেখতে পায়।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের ঐ ঈদ বা খুশীর দিনটি আশ্রার দিন (১০ই মুহররম)। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এরূপ স্থলে নবীরা (আঃ) কখনো পিছনে সরে যান না। তাঁরা এমন কাজ করেন যাতে সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং সবারই উপর তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এজন্যেই তিনি প্রতিযোগিতার জন্যে তাদের ঈদের দিনটি ধার্য করেন। আর সময় নির্বারিত করলেন বেলা ওঠার সময় এবং জায়গারূপে সমতল ভূমিকে নির্বারণ করলেন যাতে সবাই দেখতে পায়। ফিরাউন অবকাশ চাইলো। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) অবকাশ দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তাঁর উপর ওয়াহী করা হলোঃ ''সময় নির্বারণ করে নাও।'' ফিরাউন চল্লিশ দিনের অবকাশ চাইলো। তা মঞ্জুর করা হলো।

৬০। অতঃপর ফিরাউন উঠে গেল, এবং পরে তার কৌশল সমৃহ একত্রিত করলো ও তৎপর আসলো।

৬১। মৃসা (আঃ) তাদেরকে বললোঃ দুর্জোগ তোমাদের ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমৃলে ধবংস করবেন; যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে।

৬২। তারা নিজেদের মধ্যে
নিজেদের কথা সম্বন্ধে বিতর্ক
করলো এবং তারা গোপনে
পরামর্শ করলো।

(٦٠) فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعُ كُورَ مُسَرَّدًا كُيدة ثُم أتى ٥

(٦١) قَالَ لَهُمْ مُثُولًى وَيلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى ٥

(٦٢) فَتَنَازَعُوا أَمْرُ هُمْ رَدُودُ رَارِيُّ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجُويُ ٥ ৬৩। তারা বললোঃ এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে।

৬৪। অতএব, তোমরা তোমাদের
যাদু ক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর
সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং
যে আজ জ্বয়ী হবে সেই সফল
হবে।

رَبِّهِ) قَالُوْ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُحُمُّ لَسُحِرْنِ يُرِيْدُنِ اَنْ يُحْرِجُكُمْ لَسَحْرِهِمَا مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى (٦٤) فَاجْمِعُوْ اكْيَدَكُمْ ثُمَّ الْمُثَلَّى الْتَعْلَى وَيَدُ اَفْلَحَ الْبَوْمَ مَنِ السَتَعْلَى وَقَدُ اَفْلَحَ الْبَوْمَ مَنِ السَتَعْلَى وَ الْمَدَوْمَ مَنِ السَتَعْلَى وَ الْمَدُومَ الْمَدْمِ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ مَنِ السَتَعْلَى وَ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ الْمَدْمُ الْمُدَوْمَ مَنِ السَتَعْلَى وَ الْمَدَوْمَ الْمَدَوْمَ الْمَدُومَ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ الْمَدْمَ الْمَدَوْمَ الْمَدَوْمَ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ الْمَدُومَ الْمَدُومَ الْمَدُومَ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ الْمَدَوْمَ الْمَدَوْمَ الْمَدُومَ الْمَدَوْمَ الْمُدَوْمَ الْمَدُومَ الْمَدُومَ الْمَدُومَ الْمُدَوْمَ الْمُدَوْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যখন ফিরাউনের সঙ্গে হযরত মূসার (আঃ) মুকাবিলার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারিত হয়ে গেল তখন ফিরাউন এদিক ওদিক থেকে যাদুকরদেরকে এনে একত্রিত করতে শুরু করলো। ঐ যুগে যাদুকরদের খুবই শক্তি ও প্রভাব ছিল এবং বড় বড় যাদুকর বিদ্যমান ছিল। ফিরাউন সাধারণ ভাবে নির্দেশ জারী করে দিয়েছিল যে, সমস্ত জ্ঞানী অভিজ্ঞ যাদুকরদেরকে যেন তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সময় মত সমস্ত যাদুকর একত্রিত হয়ে যায়। ফিরাউন ঐ মাঠেই তার সিংহাসনটি বের করে আনে এবং ওর উপর উপবেশন করে। সভাষদ ও মন্ত্রীবর্গ নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ে। জনসাধারণও একত্রিত হয়। যাদুকররা সিংহাসনের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ফিরাউন তাদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং বলেঃ "দেখো, আজ তোমাদেরকে এমন কলা-কৌশল প্রদর্শন করতে হবে যাতে তা দুনিয়ায় চির শ্বরণীয় হয়ে থাকে।" যাদুকররা বললোঃ "যদি আমরা জয়যুক্ত হই তবে পুরস্কৃত হবো তো?" সে উত্তরে বলেঃ " কেন হবে না? আমি তো তোমাদেরকে আমার দরবারের বিশিষ্ট লোক বানিয়ে নেবাে।"

আর এদিকে হযরত মূসা (আঃ) তাদের কাছে তাবলীগের কাজ শুরু করে দেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ ''দেখো, তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিবেন। তোমরা মানুষের চোখে ধূলো দিয়ো না যে, আসলে কিছুই নয় অথচ যাদুর মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু দেখবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টিকর্তা নেই যে বাস্তবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। জেনে রেখো যে মিথ্যা উদ্ভাবনকারীরা কখনো সফলকাম হতে পারে না।" হযরত মৃসার (আঃ) এ কথা শুনে তাদের মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বুঝে নেয় যে, এটা যাদুকরদের কথা নয়। সত সত্যই ইনি আল্লাহর রাসূল (আঃ)। আবার অন্যেরা বললো যে, তিনি যাদুকরই বটে। সুতরাং তার সাথে মুকাবিলা করতেই হবে। এসব আলাপ আলোচনা তারা অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে করলো।

و اتّ هٰذَيْتِ এর দ্বিতীয় পঠন واتّ هٰذَيْتِ उ রয়েছে। দু টোর ভাবার্থ একই। অতঃপর তারা সশব্দে বললোঃ ''এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর। তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে চায়। যদি তারা আজ জয়যুক্ত হয়ে যায় তবে স্পষ্ট কথা যে, শাসন ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যাবে। তারা তোমাদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নেবে এবং সাথে সাথে তোমাদের ধর্মও নিশ্চিক্ত হয়ে যাবে। রাজত্ব আরাম-আয়েশ সবকিছই তারা ছিনিয়ে নেবে। তোমাদের মান মর্যাদা, জ্ঞান-বিবেক, রাজত্ব ইত্যাদি সবকিছ্ই তাদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাবে। তোমাদের সঞ্জান্ত লোকেরা লাঞ্ছিত ও অপ মানিত হবে, বাদশাহ ফকীর হয়ে যাবে, তোমাদের জাঁকজমক ও শান শওকত বিনষ্ট হবে এবং এই সব কিছুই বানী ইসরাঈলের দখলে চলে যাবে যারা আজ তোমাদের দাস-দাসীরূপে জীবন যাপন করছে। অতএব, তোমরা তোমাদের যাদু ক্রিয়া সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে হাজির হয়ে যাও। জেনে রেখো যে, যে আজ বিজয় লাভ করবে সেই হবে প্রকৃত পক্ষে সফলকাম। আজ যদি আমরা জয়যুক্ত হই তবে বাদশাহ আমাদেরকৈ তাঁর দরবারের বিশিষ্ট লোক বানিয়ে নিবেন।"

৬৫। তারা বললোঃ হে মৃসা (আঃ)! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

৬৬। মৃসা (আঃ) বললোঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর; তাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মৃসার (আঃ) মনে হলো যে, তাদের দড়ি ও লাঠি গুলি ছুটাছুটি করছে। (٦٥) قَالُوا يَمُونَ أَنَّ إِمَّا اَنُ تُلْقِى وَإِمَّا اَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ اَلْقَى ٥ (٦٦) قَالَ بَلُ اَلْقُوا قَاذًا حِبَالُهُمُ وَعِصِيْ هُمْ أَنَّهُمْ يُخَيَّلُ اِلْيُومِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَشْعَى ٥ ৬৭। মৃসা (আঃ) তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো।

৬৮। আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমিই প্রবল।

৬৯। তোমার ডান হাতে যা আছে
তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা
যা করেছে তা গ্রাস করে
ফেলবে, তারা যা করেছে তা
তো শুধু যাদুকরের কৌশল;
যাদুকর যেথাই আসুক সফল
হবে না।

৭০। অতঃপর যাদুকররা সিজ্বদাবনত হলো ও বললোঃ আমরা হারূণ (আঃ) ও মৃসার (আঃ) প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। (٦٧) فَاوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً هُوْسَى ٥ مُوسَى ٥

(٦٨) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَ عُلْمِ، ٥

(٦٩) وَالَّقِ مَا فِي يَسَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوْا كَيْمَا صَنَعُوْا كَيْدُ السَّاحِرُ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ التَّاحِرُ حَيْثُ التَّاحِرُ حَيْثُ التَّاحِرُ

(٧٠) فَالُقِى السَّحَرَةُ سُجَّدًا وَالْوَا أَمَنَا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَى

যাদুকররা হযরত মূসাকে (আঃ) বললােঃ হে মূসা (আঃ)! তুমি কি প্রথমে তােমার যাদুর ক্রিয়াকলাপ দেখাবে, না আমরাই প্রথমে দেখাবাে?'' উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "তােমরাই প্রথমে দেখাও যাতে দুনিয়াবাসী দেখে নেয় যে, তােমরা কি করলে? অতঃপর আল্লাহ তাআালা তােমাদের কীর্তিকলাপকে কিরুপে মিটিয়ে দেন।'' তখন যাদুকররা তাদের লাঠিগুলি ও রশিগুলি মাঠে নিক্ষেপ করলাে। মনে হলাে যেন ওগুলি সাপ হয়ে গিয়ে চলতে ফিরতে রয়েছে এবং ময়দানে দৌড়াতে শুরু করেছে। যাদুকররা বলতে লাগলােঃ "ফিরাউনের ভাগ্যগুণে আমরাই জয়য়ুক্ত হবাে।'' জনগণের চােখে যাদু করে তারা তাদেরকে ভীত সন্তুস্ত করে দিলাে এবং যাদুর চরম ভেল্কী প্রদর্শন করলাে। তারা সংখ্যায়ও ছিল অনেক। তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠির মাধ্যমে সারা মাঠ সাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে হয়রত মূসা (আঃ) আতংকিত হয়ে উঠলেন যে, না জানি হয়তাে জনগণ তাদের কলাকৌশল ও নৈপূণ্য দেখে তাদেরই দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং মিথ্যার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে ওয়াইী পাঠালেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তােমার লাঠিখানা তুমি ময়দানে নিক্ষেপ করে৷ এবং মােটেই

ভয় করো না।" তিনি হুকুম পালন করলেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে ঐ লাঠিটি এক বিরাট অজগর সাপে রূপান্তরিত হলো। সাপটির পা, মাথা এবং দাঁতও ছিল। সে সবারই চোখের সামনে সারা ময়দান সাফ করে দিলো। মাঠে যাদুকরদের যাদুর যতগুলি সাপ ছিল সবকে গ্রাস করে ফেললো। এখন সবারই কাছে সত্য উদঘাটিত হয়ে গেল এবং তারা মু'জিয়া ও যাদুর পার্থক্য বুঝে নিলো এবং হক ও বাতিলের পরিচয় পেয়ে গেল। সবাই জানতে পারলো যে, যাদুকরদের সবকিছুই কৃত্রিম এবং তাতে বাস্তবতা কিছুই নেই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

হযরত জুনদুব ইবনু আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যাদুকরদেরকে যেখানেই পাও মেরে ফেলো।' অতঃপর তিনি এই বাক্যটি পাঠ করেন। <sup>১</sup> অর্থাৎ তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে নিরাপত্তা দান করা হবে না।

যাদুকররা যখন এটা দেখলো তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এ কাজ মানবীয় শক্তির বাইরে। তারা ছিল যাদু বিদ্যায় পারদর্শী। প্রথম দর্শনেই তারা বুঝে নেয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা ঐ আল্লাহরই কাজ যাঁর ফরমান অটল। তিনি যা কিছু চান তা তাঁর নির্দেশক্রমে হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস এতো দৃঢ় হয় যে, তৎক্ষণাৎ ঐ ময়দানেই সবারই সামনে বাদশাহর বিদ্যমানতায় তারা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে ওঠেঃ "আমরা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূণের (আঃ) প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। তিনিই হলেন বিশ্বপ্রতিপালক।" সুবহানাল্লাহ! সকালে যারা ছিল কাফির ও যাদুকর, সন্ধ্যায় তারা হয়ে গেল মু'মিন ও আল্লাহর পথের শহীদ! বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল সংখ্যায় আশি হাজার। এটা মুহাম্মদ ইবনু কা'বের (রাঃ) উক্তি। কা'সিম ইবনু আবি বুয্যা (রাঃ) বলেন যে, তারা সংখ্যায় সত্তর হাজারের কিছু বেশী ছিল। সাওরী (রঃ) বলেন যে, ফিরাউনের যাদুকরদের সংখ্যায় পনরো হাজার। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তারা ছিল বারো হাজার।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল সত্তরজন। সকালে ছিল তারা যাদুকর এবং সন্ধ্যায় হয়ে গেল শহীদ। ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, যখন তারা সিজদায় পড়ে যায় তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জান্লাত দেখিয়ে দেন এবং তারা জান্লাতে নিজেদের স্থান স্বচক্ষে দেখে নেয়। ২

এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেন।

২. এটা ইবনু আবি হা'তিম ও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭১। ফিরাউন বললোঃ কী, আমি
তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই
তোমরা মৃসাতে (আঃ) বিশ্বাস
স্থাপন করলে! দেখছি সে তো
তোমাদের প্রধান, সে
তোমাদেরক যাদু শিক্ষা দিয়েছে;
সুতরাং আমি তো তোমাদের
হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন
করবোই এবং আমি তোমাদের
কে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ
করবোই, আর তোমরা অবশ্যই
জানতে পারবে আমাদের মধ্যে
কার শান্ডি কঠোরতর ও অধিক
স্থায়ী।

৭২। তারা বললোঃ আমাদের নিকট
যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার
উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন তার উপর তোমাকে
কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিবো
না, সুতরাং তুমি কর যা তুমি
করতে চাও, তুমি তো শুধু এই
পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব
করতে পারো।

৭৩। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছো তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

(٧١) قَالَ اٰمَنْتُهُمْ لَهُ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحَرَجُ فَلْأُقَطِّعَنَّ ٱيْدِيَكُمْ وَآرُجُلَكُمْ مِّنُ خِلَافِ ۖ وَلَا وَصَلَّبَنَّكُمُ فِي جُذُوع النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ رَيُّ اللهِ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧٢) قَالُوا لَنُ نُتُوْثَرَكَ عَلَى مَا جَا ءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقُضِ مَّا أنْتُ قَاضٌ اللَّمَا تُقْضِي هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدَّنْيَاݣُ (٧٣) إِنَّا أَمَنَّا بَرَّبْنَا لِيَغْفِرَلْنَا خُطْبِنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِرُ وَاللَّهُ خَيْرُوَ رو ۱ ابقیی

ফিরাউন সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেনঃ তার তো উচিত ছিল এই প্রতিযোগিতার পরে সঠিক পথে চলে আসা। যাদেরকে সে প্রতিযোগিতার জন্যে আহ্বান করেছিল তারা সাধারণ সমাবেশে পরাজিত হয়। তারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তারা নিজেদের কাজকে যাদু এবং হযরত মুসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে প্রদত্ত মু'জিয়া বলে মেনে নেয়। স্বয়ং তারা ঈমান আনছে যাদেরকে মুকাবিলার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল। সাধারণ সমাবেশে তারা জনগণের সামনে নির্দ্ধিধায় সত্য ধর্ম কবুল করে নেয়। কিন্তু ফিরাউন তার শয়তানী ও ঔদ্ধত্যপনায় আরো বেড়ে যায় এবং নিজের শক্তির দাপট দেখাতে থাকে। কিন্তু সত্য পথের পথিকরা এই সব শক্তিকে কিছুই মনে করে না। প্রথমতঃ সে ঐ আত্মসমর্পনকারী যাদু করের দলটিকে বললোঃ "আমার বিনানুমতিতে তোমরা তার উপর ঈমান আনলে কেন?" অতঃপর সে এমন অপবাদমূলক কথা বললো যা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যাদুকরদেরকে বললোঃ ''মুসা (আঃ) তোমাদের উসতাদ। তার কাছেই তোমরা যাদু বিদ্যা শিক্ষা করেছো। তোমরা পরস্পর একই। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার মানসে তোমরা পরামর্শক্রমে পূর্বে তাকে প্রেরণ করেছিলে। তারপর তার সাথে মুকাবিলা করার জন্যে তোমরা নিজেরা এসেছো। অতঃপর নিজেদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত মুতাবেক নিজেরা পরাজয়বরণ করলে এবং তাকে জিতিয়ে দিলে। এরপর তোমরা তার দ্বীন কবৃল করে নিলে। উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমাদের দেখা দেখি আমার প্রজাবর্গও এই ফাঁদে জড়িত হয়ে পড়ে। এখন তোমরা তোমাদের এই চক্রান্তমূলক কাজের পরিণাম জানতে পারবে। আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবো। এমনি কঠোরতার সাথে তোমাদের প্রাণ বের করবো যাতে অন্যদের জন্যে এটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়।" এই ফিরাউনই সর্বপ্রথম এই শাস্তি প্রদান করে। সে আরো বলেঃ ''তোমরা যে মনে করছো যে, তোমরা হিদায়াতের উপর রয়েছো, আর আমি ও আমার কওম ভ্রান্ত পথে রয়েছি এর অবস্থা তোমরা এখনই জানতে পারবে যে. আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।" আল্লাহর ঐ ওয়ালীদের উপর ফিরাউনের এই হুমকীর ক্রিয়া বিপরীত হলো। এতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তারা হয়ে গেলো পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তাই, তারা অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে তাকে জবাব দিলোঃ ''আমরা আমাদের এই হিদায়াত ও বিশ্বাসের ফলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা লাভ করেছি তা ছেড়ে আমরা কোন ক্রমেই তোমার ধর্ম কবৃল করতে পারি না। তোমাকে আমরা আমাদের খালেক ও মালেকের সামনে কিছুই মনে করি না।" অথবা এটা শপথ সূচক বাক্য হতে পারে। অর্থাৎ ''যিনি আমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! আমরা এই সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের উপর তোমার গুমরাহীকে প্রাধান্য দিতে পারি না; তুমি আমাদের সাথে যে ব্যবহারই করো না কেন। ইবাদতের যোগ্য তিনিই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি নও। তুমি নিজেও তো তাঁরই সৃষ্ট। তোমার যা কিছু করবার আছে তাতে তুমি মোটেই ক্রটি করো না। তুমি তো আমাদেরকে ততক্ষণই শাস্তি দিতে পার যতক্ষণ আমরা এই পাথির্ব জীবনে বন্দী রয়েছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, এরপরে আমরা চিরস্থায়ী শান্তি ও অবিনৃশ্বর সুখ ও আনন্দ লাভ করবো। আমরা আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধসমূহ মার্জনা করবেন। বিশেষ করে ঐ অপরাধ তাঁর সত্য নবীর সাথে (আঃ) মুকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।'

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ফিরাউন বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে চল্লিশজন ছেলে বাছাই করে নিয়ে যাদুকরদের হাতে সমর্পন করে, যেন তারা তাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দেয়। তারা তাদেরকে যাদুবিদ্যায় এমন পারদর্শী করে তুলেছিল যে, দুনিয়ায় তাদের তুলনা ছিল না। তারাই এই উক্তি করেছিল। হযরত আবদুর রহমান ইবনু যায়েদও (রঃ) একথাই বলেছেন।

তারা ফিরাউনকে আরো বললোঃ ''আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তোমার তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। তিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী পুণ্য দানকারী। আমাদের না আছে তোমার শাস্তির ভয় এবং না আছে তোমার পুরস্কারের লোভ। আল্লাহর সত্ত্বাই এর যোগ্য যে তাঁরই ইবাদত করা হবে। তার শাস্তিও চিরস্থায়ী এবং অত্যন্ত ভয়াবহ যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়।''

সুতরাং ফিরাউন তাদের সাথে এই ব্যবহারই করলো যে, তাদের হাত-পা বিপরীত ভাবে কেটে নিয়ে তাদেরকে শূলে চড়িয়ে দিলো। সূর্যোদয়ের সময় যে দলটি ছিল কাফির, সূর্যান্তের পূর্বেই ঐ দলটিই হয়ে গেল আল্লাহর পথের শহীদ! আল্লাহ তাদের সবারই উপর সন্তুষ্ট থাকুন! 98। যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যে তো আছে জাহান্লাম, সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

৭৫। আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তাদের জ্বন্যে আছে উচ্চ মর্যাদা।

৭৬। স্থায়ী জান্লাত যার পাদদেশে
নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা
স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার
তাদেরই যারা পবিত্র।

এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, যাদুকররা ঈমান আনয়নের পর ফিরাউনকে যে সব উপদেশ দিয়েছিল, এই আয়াতগুলি ওরই অন্তর্ভুক্ত। তারা তাকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছে এবং তাঁর নিয়ামত রাজির লোভ দেখাচ্ছে। তারা তাকে বলছে যে, জাহান্নামীদের বাসস্থান জাহান্নাম, যেখানে মৃত্যু তো কখনো হবেই না, কিন্তু জীবনও হবে খুবই কষ্টপূর্ণ, মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিনতর। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

لَايُقُنِّى عَلَيْهِ مُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخْفَفُ عَنْهُ مُ مِنْ عَذَا بِهِكُ الْمُفَاتِينَ الْمُؤْمِنِ عَذَا بِهِكُ الْمُنْ فَيَا بِهِكُ الْمُفُورِدِ

অর্থাৎ "না মৃত্যু আসবে, না শাস্তি হালকা করা হবে, কাফিরদেরকে আমি এরূপ ভাবেই শাস্তি দিতে থাকি।" (৩়৫ঃ ৩৬) অন্য জায়গায় আছেঃ

وَيَتَجَنَّهُ مَا الْأَشْتَى - الَّذِي يَصَلَى النَّارَ الْكُبُرِي -

## ثُكَّ لاَيْمُ وَتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْلَى ـ

অর্থাৎ "ওটা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য। যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।" (৮৭ঃ ১১-১৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ "জাহান্নামবাসী বলবেঃ হে জাহান্নামের রক্ষক! তুমি প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ তাআ'লা তাড়াতাড়ি আমাদের মৃত্যুদান করেন।" তখন তিনি উত্তরে বলবেনঃ " না তোমরা আর মৃত্যুবরণ করবে, না এর থেকে বের হতে পারবে।"

হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''প্রকৃত জাহান্নামী তো জাহান্নামে পড়েই থাকবে। সেখানে না তাদের মৃত্যু হবে, না তারা সুখের জীবন লাভ করবে। তবে এমন লোকও হবে যাদেরকে তাদের পাপের প্রতিফল হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যেখানে তারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে। অতঃপর শাফাআ'তে অনুমতির পরে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের ধারে বিক্ষপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। জান্নাতীদেরকে বলা হবেঃ ''তাদের উপর পানি ঢেলে দাও।'' তোমরা যেমন নদীর ধারে জমিতে বীজ অংকুরিত হতে দেখে থাকো। তেমনিভাবে তারা অংকুরিত হয়ে যাবে।'' একথা শুনে একটি লোক বলে উঠলোঃ ''রাস্লুল্লাহ (সঃ) এমন উদাহরণ দিলেন যে, যেন তিনি কিছু দিন জঙ্গলে বসবাস করেছেন। ' অন্য হাদীসে আছে যে, খুৎবায় এই আয়াতটি পাঠ করার পর রাস্লুল্লাহ (সঃ) একথা বলেছিলেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারা উঁচু প্রাসাদ বিশিষ্ট জান্নাত লাভ করবে। হযরত উবায়দা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ''জান্নাতে একশ' টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মাঝে ৩৩টা ব্যবধান রয়েছে যতটা ব্যবধান রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সবচেয়ে উপরে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখান থেকে চারটি নহর প্রবাহিত হয়ে থাকে। ওর ছাদ হচ্ছে রহমানের (দয়াময় আল্লাহর) আরশ। তোমরা আল্লাহ তাআ'লার নিকট জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করলে জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্যে প্রার্থনা করেল। ২

১.এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইয়াযীদ ইবনু আবি মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ ''বলা হতো যে, বেহেশতে একশ'টি শ্রেণী রয়েছে। প্রতি দু' শ্রেণীর মাঝে এতোটা দুরত্ব রয়েছে যতটা দুরত্ব রয়েছে আস'মান ও যমীনের মাঝে। তাতে ইয়াকৃত, মণিমুক্তা এবং অলংকারও রয়েছে। প্রত্যেক বেহেশতে আমীর বা নেতা রয়েছে যার নেতৃত্ব অন্যেরা স্বীকার করে থাকে। ১

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃইল্লিয়্যিনে অবস্থানকারীদের এমনই দেখা যায় যেমন তোমরা আকাশের তারকাগুলি দেখে থাকো। জনগণ বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই উঁচু শ্রেণীগুলি তো নবীদের (আঃ) জন্যেই বিশিষ্ট হবে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তারা হবে ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নবীদেরকে (আঃ) সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে নেয়।" সুনানের হাদীসে এও রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ওটা হলো স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র। যারা অপবিত্রতা, পাপকার্য এবং শিরক ও কুফরী হতে দূরে থাকে। যারা এক আল্লাহরই ইবাদত করে এবং রাসূলদের (আঃ) আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। তাদেরই জন্যে রয়েছে এই লোভনীয় ও হিংসার যোগ্য বাসস্থান।

৭৭। আমি অবশ্যই মৃসার (আঃ)
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই
মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে
রন্ধনীযোগে বহির্গত হও এবং
তাদের জন্যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে
এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর; পশ্চাৎ
হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা
হবে এই আশংকা করো না
এবং ভয়ও করো না।

(۷۷) وَلَقَدُ أَوْحَدِناً إِلَى مُوسِي وَلَقَدُ أَوْحَدِناً إِلَى مُوسِي وَلَقَدُ أَنْ السَّرِيعِبَادِي فَاضُرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَّا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ٥

এটা ইবন আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭৮। অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্য বাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলো।

৭৯। আর ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রস্ট করেছিল একং সং পথ দেখায় নাই। (۷۸) فَاتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِم فَغَشِيهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ٥ُ مَا غَشِيهُمْ ٥ُ (۷۹) وَاضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ

وَمَا هَدٰی٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ফিরাউন যেন বানী ইসরাঈলকে তার দাসত্ত হতে মুক্তি দিয়ে মূসার (আঃ) হাতে সমর্পণ করে দেয়, মূসার (আঃ) এই কথাও ফিরাউন প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই, মহান আল্লাহ হযরত মুসাকে (আঃ) নির্দেশ দেনঃ "তুমি রাত্রেই তাদের অজান্তে অতিসন্তর্পণে বানী ইসরাঈলকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়।"যেমন এর বিস্তারিত বর্ণনা কুর্ঝানকারীমের বহু জায়গায় রুয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশানুসারে হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর হতে হিজরত করেন। সকালে ফিরাউনের লোকেরা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যখন দেখে যে, শহরে একজনও বানী ইসরাঈল নেই তখন তারা ফিরাউনকে এ সংবাদ দেয়। এ খবর শুনে ফিরাউন ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং চতুর্দি ক হতে সৈন্য এনে একত্রিত করার নির্দেশ দেয়। রাগে গরগর করে সে বলেঃ "এই সামান্য দলটি আমাদেরকে চরম ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে! আমি আজ তাদের তরবারী দ্বারা কচু কাটা করে ছাড়বো।" সূর্য উঠতে উঠতেই সেনাবাহিনী এসে একত্রিত হুয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ফিরাউন স্বয়ং সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পডলো। বানী ইসরাঈল সমুদ্রের ধারে পৌঁছেই ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনীকে পিছনে দেখতে পায়। হতবৃদ্ধি হয়ে তারা তাদের নবীকে (আঃ) বলেঃ " জনাব! এখন উপায় কি? সামনে সমূদ্র এবং পিছনে ফিরাউনের বাহিনী!" হযরত মুসা (আঃ) উত্তরে বলেনঃ "ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার প্রতিপালকই আমাকে সাহায্য করবেন। তিনি এখনই আমাকে পথ দেখিয়ে দিবেন।" তৎক্ষণাৎ ওয়াহী আসলোঃ "সমুদ্রে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর। ওটা সাথে সাথেই সরে গিয়ে তোমাদের জন্যে পথ করে দেবে।" হযরত মূসা (আঃ) তখন সমুদ্রে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বললেনঃ ''আল্লাইর নির্দেশক্রমে সরে যাও।'' সঙ্গে সঙ্গে ওর পানি পাথরের মত এদিকে ওদিকে জমে গেল এবং মধ্য দিয়ে পথ হয়ে গেল।

এদিকে ওদিকে পানির বড় বড় পাহাড়ের মত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রখর ও শুস্ক বায়ু প্রবাহিত হয়ে পথকে একেবারে শুস্ক যমীনের মত করে দিলো সুতরাং না ফিরাউনীদের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকলো, না সমুদ্রে ভূবে যাওয়ার আশংকা রইলো। ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী এই অবস্থা অবলোকন করছিল। ফিরাউন তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলোঃ "তোমরাও এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যাও।" একথা বলে স্বয়ং সে তার সেনাবাহিনীসহ ঐ পথে নেমে পড়লো। তারা নামা মাত্রই পানিকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো এবং চোখের পলকে সমস্ত ফিরাউনীকে ভূবিয়ে দেয়া হলো। সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাদেরকে গোপন করে দিলো। এখানে যে বলা হয়েছে 'সমুদ্রের যে জিনিস তাদেরকে ঢেকে ফেলার ঢেকে ফেললো' একথা বলার কারণ এই যে, এটা সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়, নাম নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ তাদেরকে ঢেকে ঢেকে ফেললো। যেমন আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَالْمُؤُ تَفِكَةَ آهُوٰى - فَغَشَّهَا مَا غُشَّى ـ

অর্থাৎ ''তিনি উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।ওকে আচ্ছন্ন করলো কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!'' (৫৩ঃ ৫৩-৫৪) কোন কবি বলেনঃ

اَنَا ٱبُوالنَّجُءِ وَشِعُرِى شِعُدِى

অর্থাৎ ''আমি হলার্ম আবুন নাজ্ম। আর আমার কবিতা আমার কবিতাই।'' অর্থাৎ আমার কবিতা সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ।

মোট কথা, ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে পথদ্রস্ট করেছিল এবং সৎপথ প্রদর্শন করে নাই। দুনিয়া যেমন সে আগে বেড়ে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল, অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনেও সে সামনে থেকে তাদেরকে জাহাল্লামে নিয়ে যাবে যা অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

৮০। হে বানী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশুত্তি দিয়েছিলাম তৃর পর্বতের দক্ষিণ পার্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সাল'ওয়া প্রেরণ করেছিলাম।

(۸۰) يُبَنِيُّ إِسْرَاءِ يُلَ قَدُ اَنْجَيْنُكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْآيْدَمَنَ وَنُزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْآيْدَمَنَ وَلَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنْ وَ السَّلُوٰى ٥ ৮১। তোমাদেরকে আমি যা দান করেছি তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।

৮২। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা' করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। (۸۱) كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَهِ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ فَيَهِ وَمَنْ يَتْحُلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَصَبِيْ فَصَيْدِ فَصَيْدِ فَصَيْدِ فَصَيْدِ فَصَيْدَ فَصَدِيْ فَعَدْ هَوْلِي ٥

(۸۲) وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِيَّمَنُ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُرَّ اهْتَدَلٰی ٥

আল্লাহ তাআ'লা বানী ইসরাঈলের উপর যে বড় বড় ইহ্সান করেছিলেন তাই তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, তাদেরকে তিনি তাদের শক্রদের কবল হতে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি তাদের শক্রদেরকে তাদের চোখের সামনে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। তাদের একজনও রক্ষা পায় নাই। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ ''অমি তোমাদের চোখের সামনে ফিরাউনীদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।" (২ঃ ৫০)

সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, মদীনার ইয়াহ্দীদেরকে আশ্রার দিন (১০ই মহররম) রোযা রাখতে দেখে রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলেঃ "এই দিনেই আল্লাহ তাআ'লা হযরত মৃসাকে (আঃ) ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন।" তখন তিনি বলেনঃ "তোমাদের তুলনায় হযরত মৃসা (আঃ) তো আমাদেরই বেশী নিকটে।" অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে ঐদিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূল হযরত মূসা কালীমুল্লাহকে (আঃ) তৃর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি সেখানে গমন করেন। আর এদিকে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে বানী ইসরাঈল গো-ব্দসের পূজা শুরু করে দেয়। এর বর্ণনা সত্ত্বরই সামনে আসছে ইন্শা আল্লাহ! অনুরূপভাবে আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর আর একটি অনুগ্রহ এই করেন যে, তাদের আহার্য হিসেবে তাদেরকে 'মাল্লা' ও 'সালওয়া' দান করেন। সূরায়ে বাকারা প্রভৃতির তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছে। 'মাল্লা ছিল এক প্রকার মিষ্ট জিনিস, যা তাদের জন্যে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতো। আর 'সালওয়া' ছিল এক প্রকারের পাখী, যা আল্লাহর হুকুমে তাদের সামনে এসে পড়তো। ওগুলি হতে তারা একদিনের খাদ্য পরিমাণে গ্রহণ করতো।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমার প্রদত্ত এই আহার্য হতে ভাল ভাল বস্তু তোমরা আহার কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। বিনা প্রয়োজনে বা হারাম পন্থায় তা প্রহণ করো না। অন্যথায় আমার ক্রোধ অবতারিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ অবতারিত হয়, বিশ্বাস রেখো যে, সে বড়ই হতভাগ্য।

হযরত শাফী ইবনু মা'নে (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের মধ্যে একটি উঁচু জায়গা নির্মিত আছে, যেখান হতে কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জিঞ্জীর রাখার জায়গায় পর্যন্ত পৌঁছতে তার চল্লিশ বছর সময় লাগে। এই আয়াতের অর্থ এটাই যে, সে গর্তে পড়ে গেল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার উপর যে তাওবা করে,ঈমান আনে, সংকর্ম করে ও সংপথে অবিচলিত থাকে।

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা গো-বৎসের পূজা করেছিল, তাদের তাওবার পর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মোট কথা, কেউ যদি কুফরী, শিরক, পাপকার্য এবং নাফরমানী করার পর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে থাকেন। তবে অন্তরে বিশ্বাস রাখা এবং সং আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য। আর থাকতে হবে সংপথে এবং কোন সন্দেহ পোষণ করতে হবে না।সুন্লাতে রাসূল (সঃ) এবং সাহাবীদের (রাঃ) রীতি নীতির অনুসরণ করতে হবে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখতে হবে।

এখানে শব্দটি খবরের (বিধেয়ের) উপর বিন্যস্ত করার জন্যে আনয়ন করা হয়েছে।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

مِيَّ رَبِّ مِنَ الَّذِينَ امنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ اتِ،

৮৩। হে মৃসা (আঃ)! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্ত্বরা করতে বাধ্য করলো কিসে?

৮৪। সে বললোঃ এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় আপনার নিকট আসলাম, আপনি সত্তুষ্ট হবেন এই ছন্যে।

৮৫ তিনি বললেনঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রস্ট করেছে।

৮৬। অতঃপর মৃসা (আঃ) তার
সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল
কুর্ব্ব ও ক্ষুব্ব হয়ে; সে বললাঃ
হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের
প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক
উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই?
তবে কি প্রতিশ্রুত কাল
তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে,
না তোমরা চেয়েছো তোমাদের
প্রতি আপতিত হোক তোমাদের
প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে
তো তোমাদের আমার প্রতি
প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?

(٨٣) وَمَا اَعَهِ جَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُوسى

(۸٤) قَــالَ هُمْ اُولَا ۚ عَــلَى اَثَرِىٰ وَ عَجِـلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرُضٰى ٥

یِترصی ٥ (٨٥) قَـالَ فَـاِنَّا قَـدُ فَـتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِ كَ وَاضَلَّهُمْ السَّامِرِيُّ ٥

قُوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا أَ قَالَ قُوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا أَ قَالَ يُقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبِّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ أَمْ ارَدُتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاخْلَفْتُمْ مُوْعِدِيُ٥ ৮৭। তারা বললোঃ আমরা তোমার প্রতি প্রদন্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে।

৮৮। অতঃপর সে তাদের জন্যে
গড়লো এক গো-বংস, এক
অবয়ব, যা হাম্বা রব করতো;
তারা বললোঃ এটা তোমাদের
মা'বৃদ এবং মৃসার (আঃ) মা'বৃদ,
কিন্তু মৃসা (আঃ) ভুলে গেছে।

৮৯। তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও রাখে না? (۸۷) قَالُوا مَا اَخُلَفُنا مَلُولِكِنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلْكِنا وَلْكِنا وَلْكِنا وَلْكِنا وَلْكِنا وَلْكِنا مُورِينية حُرِيّلُنا أُوزَارًا مِّنْ زِيْنية الْقَوْمِ فَقَذَفُنْهَا فَكَذٰلِكَ الْقَوْمِ فَقَذَفُنْهَا فَكَذٰلِكَ الْقَامِ السَّامِ رِيُّ فَيْ

(۸۸) فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجُلَّا جَسَدًّا لَهُ مُوسَىًّا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَٰذًّا لِللهُ مُوسَىًّ فَنَسِىً فَنَسِىً

(٨٩) أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرُجِعُ الْيُهِمْ قَنُولًا لَهُ وَلَا يَسْمَلِكُ الْيُهُمْ ضَرَّا وَ لَا نَفْعًا أَ

মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলসহ সমুদ্র অতিক্রম করেন তখন তাদেরকে নিয়ে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি এমন এক জায়গায় পৌঁছেন যেখানে লোকেরা প্রতিমাসমূহের খাদেম হয়ে বসেছিল। তা দেখে বানী ইসরাঈল হয়রত মূসাকে(আঃ) বলেঃ "হে মূসা(আঃ)! এদের মত আমাদের জন্যেও আপনি কোন মা'বৃদ নির্ধারণ করে দিন।!" উত্তরে হয়রত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তো খুবই অজ্ঞলোক। এরা তো ধ্বংস প্রাপ্ত লোক এবং তাদের ইবাদতও বাতিল।" অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা হয়রত মূসাকে (আঃ) ত্রিশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপর তা বাড়িয়ে দিয়ে চল্লিশ দিন করা হয়। তিনি দিন রাত

রোযার অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তিনি তূর পর্বতের দিকে গমন করেন এবং বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর ভাই হারূণকে (আঃ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বুরা করতে বাধ্য করলো কিসে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এই তো আমার পশ্চাতে তারা রয়েছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি করে আপনার নিকট আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এই জন্যে।" তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথত্রষ্ট করেছে। তারা গো-বৎসের পূজা শুরু করে দিয়েছে।

ইসরাঈলী পুস্তক সমূহে আছে যে, সামেরীর নামও হারূণ ছিল। হযরত মূসাকে (আঃ) দান করার জন্যে তাওরাতের ফলক লিখে নেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَكَتَبْنَاكَ هُ فِى الْاَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفُصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُ هَا بِقُوَّةٍ وَ أَمُدَ قَوْمَكَ يَاخُذُوْ بِاَحْسَنِهَا مَا كُلِّ شَيْءً فَا فَكُ يَاخُذُوْ بِاَحْسَنِهَا مَا كُلِّ شَيْءً فَا وَيُكَا يَاخُذُوْ بِاَحْسَنِهَا مَا كُلِ شَيْءً فَا مُلْفِقِينَ .

অর্থাৎ ''আমি তার জন্যে ফলকে সর্ববিষয়ের বর্ণনা এবং সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলামঃ ওটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমার কওমকেও বলে দাও যে, তারা যেন উত্তমরূপে ওর উপর আমল করে; আমি তোমাদেরকে সত্তরই ফাসেকদের পরিণাম প্রদর্শন করবো।'' (৭ঃ ১৪৫)

হযরত মূসা (আঃ) যখন স্বীয় কওমের শির্কপূর্ণ কাজের খবর পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসলেন। তিনি দেখতে চান যে, তাঁর কওমের লােকেরা আল্লাহ তাআ'লার অসংখ্য নিয়ামত রাশি লাভ করার পরেও এরূপ কঠিন অজ্ঞতাপূর্ণ ও শির্কজনিত কাজ করেছে? অতঃপর তিনি অত্যন্ত ক্রুব্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাঁর কওমের কাছে এসে বললেনঃ "হে আমার সম্প্রদায় তােমাদের প্রতিপালক কি তােমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তােমাদেরকে

কি তিনি বড বড নিয়ামত দান করেন নাই? কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা তাঁর নিয়ামতসমূহ ভুলে বসলে? তবৈ কি তোমরা চাচ্ছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?" তাঁর কওম তখন তাঁর কাছে ওজর পেশ করে বললোঃ "আমরা এই কাজ নিজেদের ইচ্ছায় করি নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ফিরাউনীদের যে সব অলংকার আমাদের নিকট ছিল সেগুলি নিক্ষেপ করাই আমরা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমরা সবকিছুই আল্লাহর ভয়ে নিক্ষেপ করে দিলাম।"একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, স্বয়ং হযরত হারূণ (আঃ) একটি গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেন এবং বানী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন সমস্ত অলংকার ঐ গর্তে নিক্ষেপ করে। হযরত হারূপের (আঃ) ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত অলংকার এক জায়গায় জমা হয়ে যাবে এবং গলৈ গিয়ে একটা জমাট পাথরের রূপ ধারণ করবে। তারপর যখন হযরত মূসা (আঃ) ফিরে আসবেন তখন তিনি যা বলবেন তাই করা হবে। সামেরী তাতে ঐ মুষ্টিও নিক্ষেপ করেছিল যা সে আল্লাহর দূতের নিদর্শন হতে পূর্ণ করে নিয়েছিল এবং হযরত হারূণকে (আঃ) বলেছিলঃ ''আপনি আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।" হযরত হারূণ (আঃ) তো আর তার মনের কথা জানতেন না, তাই তিনি প্রার্থনা করেন। সে ইচ্ছা করে যে, ওর থেকে যেন একটা গো-বৎস নির্মিত হয়ে যায় এবং ওর থেকে যেন বাছুরের মত শব্দও বের হয়। ওটা তাই হয়ে যায় এবং বানী ইসরাঈলের পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের কথা উদ্ধৃত করে বলেনঃ ''সামেরীও তা নিক্ষেপ করে।

একবার হযরত হারুন (আঃ) সামেরীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। ঐ সময় সে ঐ গো-বংসটি ঠিকঠাক করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ওটা কি করছো?" সে উত্তরে বলেঃ "এমন জিনিস তৈরী করছি যা ক্ষতি সাধন করে, কিস্তু উপকার করে না।" তিনি দূআ' করেনঃ "হে আল্লাহ! তাকে আপনি এরপই করে দিন।" অতঃপর তিনি সেখান হতে চলে যান। সামেরীর দুআ'য় ওটা গো-বংস হয়ে যায় এবং ওর থেকে শব্দও বের হতে থাকে। বানী ইসরাঈল বিদ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। এবং ওর পূজা করতে শুরু করে। ওর একটি শব্দের সময় তারা ওর সামনে সিজদায় পড়ে যেতো এবং আর একটি শব্দের সময় তারা ওর সামনে সিজদায় পড়ে যেতো এবং আর একটি শব্দের সময় সিজদা হতে মাথা উঠাতো। এই দলটি অন্যান্য মুসলমানদেরকেও পথ দ্রস্ট করতে থাকে। তারা তাদেরকে বলেঃ "আসল মা'বৃদ এটাই। হযরত মূসা (আঃ) ভুল করে তাঁর অনুসন্ধানে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। তিনি এটা বলতে ভুলে গেছেন যে, এটাই তোমাদের মা'বৃদ।"

এ লোকগুলি খাদেমরূপে ওর সামনে বসে পড়ে। তাদের অন্তরে এর মুহব্বত জমে ওঠে। অর্থ এও হতে পারে যে, সামেরী নিজের সত্য ও সঠিক মা'বুদকে এবং নিজের পবিত্র দ্বীন ইসলামকে ভূলে বসেছিল। সে এতো নির্বোধ যে, ঐ বাছর যে একেবারে নির্জীব এটুকুও সে বুঝতে পারে নাই। ওটা তো তাদেরকে কোন কথার জবাব দিতে পারে না এবং কিছু শুনতেও পায় না। দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কাজের তার অধিকার নেই এবং লাভ ও ক্ষতি করারও তার কোন ক্ষমতা নেই। তার থেকে যে শব্দ বের হয় ওর একমাত্র কারণ তো এই যে, তার পিছনের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে এবং সামনের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। ওটারই শব্দ হয়। তারা ছিল কতো নির্বোধ যে ছোট পাপ হতে বাঁচবার জন্যে তাঁরা বড় পাপ করে বসলো। ফিরাউনীদের আমানত হতে মুক্ত হতে গিয়ে তারা শির্ক করে বসলো। এর দৃষ্টান্ত তো এটাই হলো যে, কোন এক ইরাক বাসী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেঃ ''কাপড়ে যদি মশার রক্ত লেগে যায় তবে নামায হবে কি হবে না?'' তিনি উত্তরে জনগণকে বলেনঃ ''তোমরা ইরাকবাসীদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমার (রাঃ) কলেজার টুকরা হযরত হুসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে অথচ আজ মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে!"

৯০। হারূণ (আঃ) তাদেরকে
পূর্বেই বলেছিলঃ হে আমার
সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো শুধু
তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা
হয়েছে; তোমাদের প্রতিপালক
দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার
অনুসরণ কর এবং আমার
আদেশ মেনে চল।

৯১। তারা বলেছিলঃ আমাদের নিকট মৃসা (আঃ) ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পৃজা হতে কিছুতেই বিরত হবো না। (۹۰) وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ الْمُوْوُنُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَسَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِيْ وَاطِيعُوا اَمْرِيُ٥ فَاتَّبِعُونِيْ وَاطِيعُوا اَمْرِيُ٥ عُكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُمْسِلُمِهِ আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত মূসার (আঃ) ফিরে আসার পূর্বেই হযরত হারূন (আঃ) বানী ইসরাঈলকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেনঃ "দেখো তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়া হয়েছে। তোমরা দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে সিজদায় পতিত হয়ো না। তিনি সবকিছুরই খালেক ও মালেক। সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী তিনিই। মর্যাদা সম্পন্ন আরশের তিনিই মালিক। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে যা করতে বলি তা কর এবং যা থেকে নিষেধ করি তা হতে বিরত থাকো।" কিন্তু ঐ উদ্ধৃত ও হঠকারী লোকগুলি উত্তরে বললোঃ "মূসা (আঃ) ফিরে এসে আমাদেরকে নিষেধ করলে আমরা মেনে নিবো। কিন্তু তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এই বাছুর পূজা হতে বিরত হবো না।" সুতরাং তারা হযরত হারূণের কথা প্রত্যাখ্যান করলো, তাঁর সাথে বিবাদ করলো এবং তাঁকে হত্যা করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল।

৯২। মৃসা (আঃ) বললোঃ হে
হারূণ (আঃ)! তুমি যখন
দেখলে যে, তারা পথভ্রস্ট হয়েছে
তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত
করলো।

৯৩। আমার অনুসরণ হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?

৯৪। হারূণ (আঃ) বললোঃ হে
আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও
কেশ ধরে আকর্ষণ করো না;
আমি আশংকা করেছিলাম যে,
তুমি বলবেঃ তুমি বানী
ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি
করেছো ও আমার বাক্য পালনে
যতুবান হও নাই।

(۹۲) قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنْعَكَ اِذْ رَايْتَهُمْ ضَلُّواهِ

(۹۳) اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِیُ ٥

(٩٤) قَالَ يَبْنَوُم لَا تَأْخُذُ بِلِحَيْتِى وَلَا بِرَاسِى إِنِّى فَيْ فَرَقْتَ بَيْنَ خَشِيْتُ أَنْ تَقُولً فَرَقْتَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ الْسَرَاءِيْلَ وَلَمْ تَرْقَبُ فَوَقِيَ مَيْنَ فَوْلِيْ وَلَمْ تَرْقَبُ

হযরত মুসা (আঃ) ভীষণ ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। তাওরাত লিখিত ফলক তিনি মাটিতে নিক্ষেপ করেন এবং নিজের ভাই হারূণের (আঃ) দিকে কঠিন রাগান্বিত অবস্থায় এগিয়ে যান এবং তাঁর মাথার চল ধরে নিজের দিকে টানতে থাকেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সুরায়ে আ'রাফের তাফসীরে গত হয়েছে। সেখানে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যে. শোনা খবর দেখার মত নয়। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর ভাই ও স্থলাভিষিক্ত হযরত হারূণকে (আঃ) তিরস্কার করতে ওরু করেন যে, ঐ মূর্তি পূজা ওরু হবার সময়ই কেন তিনি তাঁকে খবর দেন নাই? তবে কি তিনি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন।" তিনি তাঁকে আরো বলেনঃ "আমি তো তোমাকে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছিলাম যে, তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্তরূপে কাজ করবে, তাদেরকে সংশোধিত করবে এবং ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কথা মোটেই মানবে না? হযরত হারূপ (আঃ) উত্তরে বলেনঃ ''হে আমার মায়ের পুত্র!'' একথা তিনি এজন্যেই বলেছিলেন যাতে হযরত মুসার (আঃ) তাঁর উপর দয়া ও মমতা হয়। এটা নয় যে, তাঁদের পিতা আলাদা ছিলেন। তাঁদের উভয়েরই পিতাও একই এবং মাতাও একই। তাঁরা ছিলেন একেবারে সহোদর ভাই। হযরত হারূণ (আঃ) ওজর পেশ করে বলেনঃ ''আমি এটা মনেও করেছিলাম যে, আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে এ সংবাদ অবহিত করি। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম যে, এদেরকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হবে না। কেননা, এতে আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেনঃ ''কেন তুমি এদেরকে ছেড়ে গেলে? হযরত ইয়াকুরের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে কেন তুমি বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করলে? এবং যা আমি তোমাকে বলে গিয়েছিলাম কেন তুমি তা পালন কর নাই।" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত হারূণ (আঃ) ছিলেন হযরত মুসার (আঃ) অত্যন্ত অনুগত। তিনি হযরত মৃসাকে (আঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন।

৯৫। মৃসা (আঃ) বললোঃ হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?

৯৬। সে বললোঃ আমি
দেখেছিলাম যা তারা দেখে নাই;
অতঃপর আমি সেই দৃতের
পদচিক্ত হতে একমুস্টি
নিয়েছিলাম এবং আমি তা

(٩٥) قــَالَ فَــمِـَا خَطْبُكَ

يسامِرِي ٥

(٩٦) قَالَ بَصُرُتُ بِـمَا لَمُ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً নিক্ষেপ করেছিলাম, আর আমার মন আমার জ্বন্যে শোভন করেছিল এইরূপ করা।

৯৭। মৃসা (আঃ) বললোঃ দ্র
হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার
জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি
বলবেঃ আমি অস্পৃশ্য এবং
তোমার জন্যে রইলো এক
নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায়
যার ব্যতিক্রম হবে না এবং
তুমি তোমার সেই মা'বৃদের
প্রতি লক্ষ্য কর যার পৃজায় তুমি
রত ছিলে; আমরা ওকে জ্বালিয়ে
দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত
করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।

৯৮। তোমাদের মা'বৃদ তো শুধু
মাত্র আল্লাহই যিনি ছাড়া অন্য
কোন মা'বৃদ নেই, তাঁর জ্ঞান
সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكُذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِيْهِ (٩٧) قَالَ فَاذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْدِةِ أَنْ تَقُولَ لامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لاد و در ربع رد و و الم لن تخلفه وانظر إلى الهك الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحِرِقْنَهُ ثُمَّ لَنُسِفُتُهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ٥ (٩٨) إِنَّمَا الْهُكُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ لاً إِلَٰهَ إِلاَّا هُوَ \* وَسِعَ كُـلَّا شَيْءٍ عِلْماً٥

হযরত মূসা (আঃ) সামেরীকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে সামেরী! এটা করতে তোমাকে কিসে উদুদ্ধ করেছে?" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ লোকটি আহ্লে বাজিরমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার কওম গরু-পূজারী ছিল। তার অন্তরেও গরুর মুহব্বত ঘর করে নেয়। সে বাহ্যিকভাবে বানী ইসরাঈলের সাথে ঈমান এনেছিল। তার নাম ছিল মূসা ইবনু যুফ্র। একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, সে কিরমানের অধিবাসী ছিল। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তার গ্রামের নাম ছিল সামেরা। সে হযরত মূসার (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলেঃ "ফিরাউনকে ধ্বংস করার জন্যে যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন তখন আমি তাঁর ঘোড়ার খুরের নীচে হতে কিছুটা মাটি উঠিয়ে নিই।"

অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে প্রসিদ্ধ কথা এটাই। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে যখন হযরত মূসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হন তখন সামেরী এটা দেখে নেয়। তাড়াতাড়ি সে তাঁর ঘোড়ার খুরের নীচের মাটি উঠিয়ে নেয়। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মূসাকে (আঃ) আকাশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যান। আল্লাহ তাআ'লা তাওরাত লিখেন। হযরত মূসা (আঃ) কলমের লিখার শব্দ শুনতে পান। কিন্তু যখন তিনি তাঁর কওমের বিপদের অবস্থা জানতে পারেন তখন তিনি নীচে নেমে এসে ঐ বাছুরটিকে জ্বালিয়ে দেন। ১

ঐ এক মৃষ্টি মাটিকে সে বানী ইসরাঈলের জমাকৃত অলংকারের পোড়ার সময় তাতে নিক্ষেপ করে দেয়। ওটা তখন বাছরের রূপ ধারণ করে। ওর ভিতর ফাঁকা ছিল বলে ওর মধ্য দিয়ে বাতাস যাওঁয়া-আসা করতো এবং এর ফলে একটা শব্দ বের হতো। হযরত জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেই সে মনে মনে বলেঃ "আমি তাঁর ঘোড়ার খুরের নীচে হতে মাটি উঠিয়ে নিবো। এই মাটি গর্তে নিক্ষেপ করলে আমি যা চাইবো ওটা তাই হয়ে যাবে।''ঐ সময়েই তার অঙ্গলীগুলি ওকিয়ে গিয়েছিল। বানী ইসরাঈল যখন দেখলো যে, তাদের কাছে ফিরাউনীদের অলংকারাদি রয়ে গিয়েছে এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, সূতরাং এগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া আর সম্ভব নয়। তখন তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। সামেরী বললোঃ "দেখো, এই কারণেই, তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হয়েছে। কাজেই এগুলো জমা করে তাতে আগুন লাগিয়ে দাও।" তারা তাই করলো। যখন ওগুলো আগুনে গলে গেল তখন তার মনে হলো যে, ঐ মাটি ওতে নিক্ষেপ করবে এবং ওর দ্বারা গো বৎসের আকৃতি বানিয়ে নেবে। তাই হয়ে গেল। সে তখন বানী ইসরাঈলকে বললোঃ "এটাই তোমাদের ও মূসার (আঃ) মা'বৃদ।" আল্লাহ তাআ'লা তার এই জবাবই এখানে উদ্ধৃত করেছেনঃ "আমি ওটা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্যে শোভন করেছিল এইরূপ করা।" তখন হযরত মুসা (আঃ) তাকে বললেনঃ ''দূর হও। তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি বলবে, আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্যে রইলো এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার যে মা'বৃদের পূজায় রত ছিলে তার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই. অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।" এইরূপ করার ফলে এ স্বর্ণ নির্মিত বাছুরটি ঐভাবেই পুড়ে গেল। যে ভাবে রক্ত মাংসের বাছুর পুড়ে যায়। তারপর ওর ছাইকে প্রথর বাতাসের দিনে সমুদ্রে উড়িয়ে দেয়া হয়।

১. এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

বর্ণিত আছে যে, সামেরী তার সাধ্যমত বানী ইসরাঈলের মহিলাদের নিকট হতে অলংকারাদি গ্রহণ করেছিল এবং ওগুলি দিয়ে বাছুর তৈরী করেছিল। ওটাকেই হযরত মূসা (আঃ) জ্বালিয়ে দিয়ে ওর ভন্ম সমুদ্রে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেই ওর পানি পান করেছিল। তারই চেহারা হল্দে বর্ণ ধারণ করেছিল। এর মাধ্যমেই সমস্ত বাছুর পূজারীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তারা তখন তাওবা করে এবং হযরত মূসাকে (আঃ) বলঃ ''আমাদের তাওবা কবৃল হওয়ার উপায় কি?'' তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন একে অপরকে হত্যা করে। এর পূর্ণ বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর হযরত মৃসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ "তোমাদের মা'বৃদ এটা নয়। ইবাদতের যোগ্য তো একমাত্র আল্লাহ। বাকী সমস্ত জগত তাঁর মুখাপেন্দী এবং তাঁর অধীনস্থ। সব কিছুরই তাঁর অবগতি রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রেখেছে। সমস্ত জিনিসের সংখ্যা তাঁর জ্ঞানা আছে। এক অনুপরিমাণ জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। প্রত্যেক পাতা ও প্রত্যেক দানার তিনি খবর রাখেন। তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে। যমীনের সমস্ত জীবকে তিনিই আহার্য দান করে থাকেন। প্রত্যেকের জ্ঞায়গা তাঁর জানা আছে। প্রকাশ্য কিতাবে সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে। এই ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে।

৯৯। পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে দান করেছি উপদেশ।

১০০। এটা হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিনে মহা ভার বহন করবে।

১০১। তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে কত মন্দ! رُمْ اَنَّبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدُ مِنْ اَنَّبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ الْتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكُرًا هَ الْتَيْنَكَ مِنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزْرًا فِي يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزْرًا فِي لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمْلًا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمْلًا فَيَ আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বলছেনঃ যেমন আমি মূসার (আঃ) ঘটনাকে প্রকৃতরূপে তোমার সামনে বর্ণনা করে দিয়েছি, তেমনিভাবে আরো অনেক অতীতের ঘটনা তোমার সামনে আমি ছবহু বর্ণনা করেছি। আমি তোমাকে মহান কুরআন দান করেছি। ইতিপূর্বে কোন নবীকে এর চেয়ে বেশী পূর্ণতা প্রাপ্ত, বেশী অর্থবহ এবং বেশী বরকতময় কিতাব প্রদান করা হয় নাই। এই কুরআন কারীমই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী উন্নতমানের কিতাব। এর মধ্যে অতীতের ঘটনাবলী, ভবিষ্যতের কার্যাবলী এবং প্রতিটি কাজের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। যারা এটাকে মানে না, এর থেকে বিমুখ হয়, এর আহকাম হতে পালিয়ে যায় এবং এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুতেই হিদায়াত অনুসন্ধান করে সে পথক্রষ্ট এবং জাহান্নামী। কিয়ামতের দিন সে নিজের বোঝা নিজেই বহন করবে এবং ওটা হবে খুবই মন্দ বোঝা। যে এর সাথে কুফরী করবে সে জাহান্নামে যাবে। কিতাবী হোক বা গায়ের কিতাবী হোক, আরবী হোক বা আজমী হোক যেই এটাকে অস্বীকার করবে সেই জাহান্নামী হবে। যেমন ঘোষিত হয়েছেঃ

لِانْذِركُ مُربِهِ وَمُنْ بَلَغُ الْ

অর্থাৎ ''আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করছি এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছবে।'' (৬ঃ ১৯) সুতরাং এর অনুসরণকারী বিদায়াতপ্রাপ্ত এবং এর বিরোধিতাকারী পথভ্রম্ভ ও হতভাগ্য। দুনিয়াতেও সেধ্বংস হলো এবং আখেরাতেও হবে সে জাহান্নামী। ঐ আযাব থেকে সে কখনো মুক্তি ও পরিত্রাণ ও পাবে না এবং সেখান থেকে পালিয়ে যেতেও সক্ষম হবে না। সেই দিন তারা যে বোঝা বহন করবে তা হবে খুবই মন্দ বোঝা।

১০২। যে দিন শিংগার ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো।

১০৩। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবেঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। (۱۰۲) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْرِ وَنَحُشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِذِ وَدَ صَلِيْمِ

(۱۰۳) يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِزْ لَبِثْتُمْ اِلَّا عَشَرًاه ১০৪। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে বলবেঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

(١٠٤) نَحْنُ اَعْلَمُ بِسَمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اَمْثُلُهُمْ يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اَمْثُلُهُمْ وَ اَلْمُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمًا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمًا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمًا اللَّهُ

হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করা হয় 'সূর' বা শিংগা কি জিনিস?'' উত্তরে তিনি বলেনঃ "ওটা এমন একটা শিংগা যাতে ফুৎকার দেয়া হবে। ওর বেড় হবে আসমান ও যমীনের সামান। হযরত ইসরাফীল (আঃ) তাতে ফুঁ দিবেন।'' অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি কিরূপে শান্তি লাভ করবো? অথচ শিংগায় ফুৎকারদানকারী শিংগায় মুখ লাগিয়ে কপাল ঝুঁকিয়ে রয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমের শুধু অপেক্ষায় রয়েছেন।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! তাহলে আমরা পাঠ করবো কি?" জবাবে তিনি বললেনঃ "তোমরা পড়তে থাকোঃ

অর্থাৎ ''আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মকর্তা, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি।''

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অব স্থায় সমবেত করবো। তারা তাদের পরস্পরের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবেঃ আমরা দুনিয়ায় মাত্র দশ দিন অর্থাৎ অতি অল্প সময় অবস্থান করেছি। আমি তাদের ঐ গোপন কথাবার্তাও সম্যক অবগত আছি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবেঃ আমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলাম। মোট কথা, কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবন অতি অল্প সময় বলে মনে হবে। ঐ সময় তারা শপথ করে করে বলবেঃ "আমরা তো দুনিয়ায় শুধু এক ঘন্টাকাল কাটিয়েছি। অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''আমি কি তোমাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার মত বয়স প্রদান করেছিলাম না? তোমাদের কাছে তো ভয় প্রদর্শকও এসেছিল?" (৩৫ঃ ৩৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "তোমরা যমীনে কতকাল অব স্থান করেছিলে? (উত্তরে) তারা বলবেঃ "একদিন বা একদিনের কিছু অংশ (আমরা অবস্থান করেছিলাম।" আসলে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া এরূপই বটে। কিন্তু তোমরা যদি এটা জানতে বা বুঝতে তবে এই অস্থায়ী জগতকে ঐ স্থায়ী জগতের উপর কখনো প্রাধান্য দিতে না, বরং এই দুনিয়াতেই তোমরা আখেরাতের পূঁজি সংগ্রহ করে নিতে।

১০৫। তারা তোমাকে পর্বত সমৃহ
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তুমি
বলঃ আমার প্রতিপালক
ওগুলিকে সমৃলে উৎপাটন করে
বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

১০৬। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মস্ণ সমতল ময়দানে।

১০৭। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।

১০৮। সেই দিন তার আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এই
ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে
পারবে না; দয়াময়ের সামনে
সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে;
সূতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি
কিছুই শুনবে না।

(٥-١) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ٥

(١٠٦) فَـيَـذُرُهَا قَـاعــًا

صَفْصَفًا ٥

(۱۰۷) لا تَرَى فِيهَا عِوجًا لا رَبِي مِدْ أَدُّ ولا امْتًا ٥

(۱۰۸) يَـوْمَــنِّـِذِ يَّتَّـنِّـعُــُونَ الدَّاعِى لَاعِوجُ لَهُ ُوَّخُشَعَتِ الْاَصْـوَاتُ لِـلرَّحْـمٰنِ فَـلاَ تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا ۞

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ তোমাকে জনগণ জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলি বাকী থাকবে কি না? তুমি উত্তরে তাদেরকে বলে দাওঃ আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ওগুলি চলছে, ফিরছে বলে মনে হবে এবং শেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল

ময়দানে। ১ 😅 শব্দের অর্থ হলো মসুণ সমতল ময়দান এবং 🗀 صفصف শব্দকে ওরই গুরত্বের জন্যে আনা হয়েছে। আবার 'অএক এর অর্থ বর্ধন হীন যমীনও হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটি উৎকৃষ্টতর। আর দ্বিতীয় অর্থটিও অপরিহার্য। না যমীনে কোন উপত্যকা থাকরে, না কোন টিলা থাকরে, না থাকবে, উঁচু-নীচু। এই ভীতিপ্রদ অবস্থার সাথে সাথেই এক শব্দকারী শব্দ করবে। সমস্ত সৃষ্টজীব ঐ শব্দের পিছনে ছুটবে। দৌড়তে দৌড়তে হুকুম অনুযায়ী একদিকে চলতে থাকবে। এদিক ওদিকও হবে না এবং বক্র পথেও চলবে না। হায়! দুনিয়ায় যদি এই ব্যবহার ও চলন থাকতো এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা হতো! কিন্তু সেই দিন এই ব্যবহার ও চালচলন কোন কাজে আসবে না সেই দিন তো মানুষ আল্লাহ তাআ'লার হুকুম খুবই মান্যকারী হয়ে যাবে এবং হুকুমের সাথে সাথেই তা পালন করবে হাশরের মাঠ হবে অন্ধকার জায়গা। আকাশকে জড়িয়ে নেয়া হবে। নক্ষত্ররাজি ঝরে ঝরে পড়ে যাবে এবং সূর্য চন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আওয়াজ দাতার আওয়াজেই সব দাঁড়িয়ে যাবে। ঐ একই ময়দানে সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হবে। সেইদিন দয়াময় আল্লাহ তাআ'লার সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ক্রমে কোন কোন সময় কেউ কেউ কিছ বলবেও বটে। কিন্তু বলবে অত্যন্ত আদবের সাথে এবং চলবেও অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

روريات لا تكلُّمنفسُ الآبِادُنِهِ فَمِنْهُ مُسْقِى وَسَعِيدً -

অর্থাৎ ''যেই দিন তারা আমার সামনে হাজির হবে সেই দিন কারো ক্ষমতা ও সাহস হবে না যে, আমার অনুমতি ছাড়া মুখ খুলতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।" (১১ঃ ১০৫)

১০৯। দয়াময় যাকে অনুমতি
দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ
করবেন সে ব্যতীত কারো
সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে
আসবে না।

(۱۰۹) يَـوْمَـيِــِذِ لَّا تَـنَـْ فَكُمُ الشَّـفَـاعَـةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَـهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًاه ১১০। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দারা তাঁকে আয়ন্ত করতে পারে না।

১১১। চিরঞ্জীব স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতার নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে।

১১২। এবং যে সংকর্ম করে মু'মিন হয়ে তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (۱۱۰) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلاَيُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا هُ مَا خَلْفَهُمْ وَلاَيُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا هُ (۱۱۱) وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيْتُومْ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ طَلْمًا ٥ ظُلُمًا ٥

(١١٢) وَمَنُ يَسَعُمُ مَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُنْوَمِنٌ فَكَا يَخْفُ ظُلُماً وَكَا هَضْمًا ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিয়ামতের দিন কারো ক্ষমতা হবে না যে, সে অন্যের জন্যে সুপারিশ করে। তবে যাকে তিনি অনুমতি দিবেন সে করতে পারে। আকাশের ফেরেশতা অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিও আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না। সবাই সেদিন ভীত সন্তুপ্ত থাকবে। অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ চলবে না। ফেরেশতামণ্ডলী ও রহু (জিবরাঈল (আঃ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ছাড়া কেউ যুবান খুলতে পারবে না স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদও (সঃ) আরশের নীচে আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন। খুব বেশী তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি সিজদায় পড়ে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! মাথা উঠাও, কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে। শাফাআত কর, তোমার শাফাআত কবৃল করা হবে।' তারপর সীমা নির্ধারণ করা হবে। তিনি সুপারিশ করে তাদেরকে জান্লাতে নিয়ে যাবেন। আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং এটাই হবে। চার বার এরপই ঘটবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সমস্ত নবীর উপর দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

হাদীসে আরো আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা হুকুম করবেনঃ ''ঐ লোকদেরকেও জাহান্নাম হতে বের করে আনো যাদের অন্তরে এক দানা পরিমাণও ঈমান আছে।'' তখন তাঁরা (ফেরেশতারা) বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করে আনবেন। আবার তিনি বলবেনঃ 'যাদের অন্তরে অর্ধদানা পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে আনো। যাদের অন্তরে অনুপরিমাণও ঈমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। যাদের অন্তরে এর চেয়েও কম ঈমান রয়েছে তাদেরকেও জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে এসো। এর চেয়েও কম ঈমানদারদের বের করো।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবকে নিজের জ্ঞান দ্বারা পরিবেস্টন করে রেখেছেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তাদের জ্ঞান দ্বারা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। যেমন তিনি বলেছেনঃ

অর্থাৎ ''যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ন্ত করতে পারে না।'' (২ঃ ২৫৫)

তিনি বলেনঃ তাঁর নিকট সবাই হবে অধোবদন এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে। কেননা, তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান। তিনি ঘুমও যান না এবং তাঁকে তন্দ্রাও আচ্ছন্ন করে না। তিনি নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং কৌশল ও ক্ষমতা বলে সবকিছুকেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সবকিছুর দেখা শোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তিনিই করে থাকেন। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁরই মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহর মর্জি বা ইচ্ছা ছাড়া কেউ সৃষ্টও হতে পারে না এবং বাকীও থাকতে পারে না। এখানে যে জুলুম করবে সেখানে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, সেইদিন আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে দিবেন। এমন কি শিং বিহীন বকরীকেও তিনি শিং বিশিষ্ট বকরী হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাবেন।

হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ "আমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! আজ জালিমের জুলুম আমাকে অতিক্রম করতে পারবে না।" সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা জুলুম থেকে দূরে থাকো। কেননা, কিয়ামতের দিন জুলুম অন্ধকাররূপে প্রকাশ পাবে। আর সেইদিন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐ ব্যক্তি যে মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কেননা, শির্ক হচ্ছে বড় জুলুম।"।

জালিমদের পরিণাম ফল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের অবিচারেরও কোন আশংকা নেই এবং ক্ষতিরও কোন ভয় নেই। ১১৩। এ রূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবানী যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্যে উপদেশ।

১১৪। আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি; তোমার প্রতি আল্লাহর ওয়াহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তুমি ত্বরা করো না এবং বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করুন! الْوَعِيدُ لَكُ اَنْزَلْنَهُ قُرْانًا وَكَذَلِكَ اَنْزَلْنَهُ قُرْانًا عَرَبِيثًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ ذِكْرًاهِ الْوَيْحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًاهِ اللهُ الْمَلِكُ (١١٤) فَتَعْلَى اللهُ اللهُ الْمَلِكُ الْمُحَرَّةُ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ الْمُحَرَّةُ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللهُ ال

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ কিয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে এবং সেইদিন ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হবে, তাই আমি লোকদেরকে সতর্ক করার জন্যে সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী আমার পবিত্র কালাম পরিষ্কার আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে। আমি তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ভয় প্রদর্শন করেছি যাতে তারা পাপ থেকে বাঁচতে পারে, কল্যাণ লাভের কাজে লেগে যায়, তাদের অন্তরে চিন্তা ভাবনা ও উপদেশ এসে যায়, তারা আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ভাল কাজের চেষ্টায় লেগে পড়ে। সুতরাং মহান ও পবিত্র ঐ আল্লাহ যিনি প্রকৃত অধিপতি এবং ইহজগত ও পরজগতের একছত্র মালিক। তিনি স্বয়ং সত্য, তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাঁর ভয় প্রদর্শন সত্য, তাঁর রাসূলগণ সত্য এবং তাঁর জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। তাঁর ফরমান এবং তার পক্ষ হতে যা কিছু হয় সবই ন্যায় ও সত্য। তাঁর সত্ত্বা এর থেকে পবিত্র যে, তিনি পূর্বে সতর্ক না করেই কাউকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি সবারই ওজরের সুযোগ কেটে দেন এবং কারো সন্দেহ তিনি বাকী রাখেন না। তিনি সত্য উদঘাটিত করেন। অতঃপর তিনি মুশরিকদেরকে ন্যায়ের সাথে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমার প্রতি আমার ওয়াহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করো না। প্রথমে ভাল রূপে শুনে নাও। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ ''তাড়াতাড়ি ওয়াহী আয়ত্ত করার জন্যে তুমি তোমার জিহবা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।"

হাদীসে আছে যে, প্রথম দিকে রাস্লুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈলের (আঃ) সাথে সাথেই পড়তেন। তাতে তাঁর খুব কস্ট হতো। যখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তাঁর থেকে ঐ কস্ট দূর হয়ে যায় এবং তিনি প্রশান্তি লাভ করেন যে, আল্লাহ যতগুলিই ওয়াহী নাফিল করুন না কেন তাঁর মুখস্থ হবেই। একটা অক্ষরও তিনি ভুলবেন না। কেননা, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা সত্য। এখানেও একথাই বলা হচ্ছে যে, তিনি যেন ফেরেশতার কুরআন পাঠ শ্রবণ করেন এবং তাঁর পাঠ শেষে যেন তিনি পাঠ শুরুক করেন। আর তাঁর কর্তব্য হবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। সুতরাং তিনি দুআ' করেন এবং আল্লাহ তাআ'লা তাঁর দুআ' করুল করেন। তাই, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ইল্ম বাড়তেই থাকে।

হাদীসে আছে যে, বরাবরই পর্যায়ক্রমে ওয়াহী আসতে থাকে, এমনকি যেদিন তিনি দুনিয়া হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন সেদিনও বহু সংখ্যক ওয়াহী অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ

ٱللَّهُ مَّ انْفَعَنِي بِمَا عَكَمْتَنِي وَعَكِّمْنِي مَايَنْفَعُنِي وَذِدْفِي اللَّهُ مَا يَنْفَعُنِي وَذِدْفِي عِلْمَا وَالْحَمْدُ لِللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

অর্থাৎ ''হে আল্লাহ! আপনি যা আমাকে শিখিয়েছেন তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমার উপকার করে এবং আমার ইল্ম বৃদ্ধি করুন! আর সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। <sup>১</sup>

ك. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে' তিরমিয়ীতেও এ হাদীসটি রয়েছে। তাতে নিম্নের কথাটুকু বেশী রয়েছে; وَعُوذُوا لِسَانِكُ مِنْ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى

১১৫। আমি তো ইতিপূর্বে আদমের (আঃ) প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভূলে গিয়েছিল;আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই।

১১৬। স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমের (আঃ) প্রতি সিজ্বদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্বদা করলো; সে অমান্য করলো।

১১৭। অতঃপর আমি বললামঃ হে আদম (আঃ)! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শক্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ছান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।

১১৮। তোমার জন্যে এটাই রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না।

১১৯। এবং তুমি সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র ক্লিস্টও হবে না।

১২০। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে বললোঃ হে আদম (আঃ)! আমি কি (١١٥) وَلَقَدُ عَهِدُنَّا اِلِّي أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُلَهُ ﴿ عَنْ عَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُلَهُ

(۱۱٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ اللهَ الْمُكَلِّمِ كَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱۱۷) فَقُلُنَا يَادَمُ إِنَّ هٰذَا عَـُدُولَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجُنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ

ت رو. رر و آ فتشقی ⊙

(۱۱۸) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَــُجُــُوعَ فِيها وَلاَ تَعُرِٰى ٥

(١١٩) وَانَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا

ولا تضعی ٥

(۱۲۰) فَــوَسُــوَسَ الْـيـــهِ الشّـيُـطُنُ قَـالَ يُّأَذَمُ هَـِلُ তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?

১২১। অতঃপর তারা তা হতে
ভক্ষণ করলো; তখন তাদের
লচ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ
হয়ে পড়লো এবং তারা
ছান্নাতের বৃক্ষপত্র ঘারা
নিচ্ছেদেরকে আবৃত করতে
লাগলো, আদম (আঃ) তার
প্রতিপালকের হুকুম অমান্য
করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত
হলো।

১২২। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন এবং তাকে পথ নির্দেশ করলেন। اُدلَّكُ عَلَى شَجَرةِ الْـُخُلَدِ رَمُلُكِ لَا يَبْلَى ٥

(۱۲۱) فَاكُلاً مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ النَّجَنَّةِ وَعَصَى ادْمُ رَبَّهُ فَغُوى فَ

(۱۲۲) ثُمُّ اجْتَبْلُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِٰى ٥

হযরত ইবুন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'ইনসান'কে (মানুষকে) ইনসান বলার কারণ এই যে, তাকে সর্বপ্রথম যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তা সে ভুলে গিয়েছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ঐ হুকুম হযরত আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন। এরপর হযরত আদমের (আঃ) মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সূরায়ে বাকারা সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে হিজর এবং সূরায়ে কাহ্ফে শয়তানের (হযরত আদমকে আঃ) সিজদা না করার ঘটনার পুর্ণ তাফসীর গত হয়েছে। সূরায়ে ''এও এর বর্ণনা আসবে ইনশা আল্লাহ। এ সব সূরায় হযরত আদমের (আঃ) জন্মবৃত্তান্ত, অতঃপর তাঁর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে ফেরেশতাদেরকে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দান এবং ইবলীসের গোপন শত্রুতা প্রকাশ ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। সে অহংকার করতঃ আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ অমান্য করে। ঐ সময় হযরত আদমকে বুঝানো হয়ঃ "দেখো, এই শয়তান তোমার ও তোমার স্ত্রী হযরত হাওয়ার (আঃ) শত্রু। সে যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, অন্যথায়

তোমরা বঞ্চিত হয়ে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হবে এবং কঠিন বিপদে পড়ে যাবে। তোমাদেরকে জীবিকা অন্বেষণে মাথা ঘামাতে হবে। এখানে তো তোমরা বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে জীবিকা প্রাপ্ত হচ্ছো। এখানে যে তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে এটা অসম্ভব এবং উলঙ্গ থাকবে এটাও অসম্ভব। এই ভিতরের ও বাইরের কষ্ট হতে এখানে বেঁচে আছ। আর এখানে না তোমরা আভ্যন্তরীণ ভাবে পিপাসার তীব্রতায় শান্তি পাচ্ছ, না বাহ্যিকভাবে রৌদ্রের প্রখরতায় শান্তি পাচ্ছ। যদি শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলে তবে তোমাদের থেকে এই আরাম ও শান্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদে ও কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।" কিন্তু শেষে তাঁরা শয়তানের ফাঁদে পড়েই যান। সে তাঁদেরকে শপথ করে বলেঃ ''আমি তোমাদের শুভাকাংখী।'' পূর্বেই আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে বলে দিয়েছিলেনঃ ''তোমরা জান্নাতের সব গাছেরই ফল খেতে থাকো। কিন্তু সাবধান! এই গাছটির নিকটেও যেয়ো না।" কিন্তু শয়তান তাঁদেরকে মিষ্টি কথায় এমন ভাবে ভূলিয়ে দেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। সে প্রতারণা করে তাঁদেরকে বলেঃ ''যে এই গাছের ফল খেয়ে নেয় সেই এখানেই চিরকাল অবস্থান করে।"

সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল হযরত মূহাম্মদ (সঃ) বলেনঃ "জান্লাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় আরোহী এক শ' বছর চলতে থাকবে, তথাপি তা শেষ হবে না। ঐ বৃক্ষের নাম হলো 'শাজারাতুল খুলদ।' ১

তাঁরা দু'জন ঐ নিষিদ্ধ গাছটির ফল খাওয়া মাত্রই তাঁদের পরিধেয় পোশাক খসে পড়ে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উলঙ্গ হয়ে যায় এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা হয়রত আদমকে (আঃ) গোধুম বর্ণ, দীর্ঘ দেহ এবং ঘন চুল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছিলেন। দেহ খেজুরের গাছের সমান দীর্ঘ ছিল। নিষিদ্ধ গাছের ফল যেমনই খেয়েছেন তেমনই পরিধেয় পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছেন। লজ্জাস্থানের দিকে নযর পড়া মাত্রই শরমে এদিক ওদিক লুকাতে থাকেন। একটি গাছে চুল জড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি চুল ছুটাবার চেষ্টা করলেন আল্লাহ তাআ'লা ডাক দিয়ে বলেনঃ "হে আদম (আঁঃ)! আমা হতে পালিয়ে যাচ্ছ?" আল্লাহর কালাম শুনে অত্যন্ত আদবের সাথে আরজ করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! লজ্জায় আমি মাথা লুকাবারচেষ্টা করছি। আচ্ছা বলুন তো, তাওবা করার পরেওকি জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবো?" উত্তরে বলা হয়ঃ ''হাঁ।'' ''অতঃপর আদম (আঃ) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বানী প্রাপ্ত হলেন'' আল্লাহ তাআ'লার এই উক্তির ভাবার্থ এটাই। <sup>২</sup>

এই হাদীস আবুদ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
 এ হাদীসটি মুসনাদে আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ রিওয়াইয়াতটি মুনকাতা বা ছেদ কাটা।এর মারফু' হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা হয়েছে।

যখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) হতে পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন তাঁরা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের দেহকে আবৃত করতে থাকেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ডুমুর জাতীয় গাছের পাতা দ্বারা তাঁরা নিজেদের লজ্জা স্থান আবৃত করেন। আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানীর কারণে তাঁরা সঠিক পথ হতে সরে পড়েন। কিন্তু অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁদের তাওবা কবুল করে নেন এবং নিজের বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত আদমের (আঃ) মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপ হয়। হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "আপনি তো আপনার পাপের কারণে সমস্ত মানুষকে জান্নাত হতে বের করেছেন এবং তাদেরকে কস্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন?" উত্তরে হযরত আদম (আঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে স্বীয় রিসালাত ও কালাম দ্বারা বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আমাকে এমন কাজের সাথে দোষারোপ করছেন যা আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্মের পূর্বেই আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন?" অতএব, হযরত আদম (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) অভিযোগ খণ্ডন করে বিজয়ী হলেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) হযরত আদমকে (আঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর আপনার সামনে তিনি তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীকে সিজ্বদা করিয়েছেন। অতঃপর তিনি আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর আপনার পাপের কারণে মানব জ্বাতিকে তিনি যমীনে নামিয়ে দিয়েছেন?'' জ্বাবে হয়রত আদম (আঃ) তাঁকে বলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে স্বীয় রিসালাত ও কালামের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। আর আপনাকে তিনি ঐ ফলক দান করেছেন যাতে সব জিনিসেরই বর্ণনা রয়েছে এবং তিনি আপনার সাথে গোপনীয়ভাবে কথা বলে আপনাকে নিজের নৈকট্য দান করেছেন। আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্মের কতদিন পূর্বে তাওরাত লিখেছিলেন?" উত্তরে হযরত মুসা (আঃ) বলেনঃ চল্লিশ বছর পূর্বে।" তখন হযরত আদম (আঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "আদম (আঃ) তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো' একথা কি আপনি তাওরাতে লিপিবদ্ধ পেয়েছেন?'' জ্বাবে হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "হাঁ। হযরত আদম (আঃ) তখন হযরত মূসাকে (আঃ) বলেনঃ ''তাহলে আপনি কেন আমাকে এমন কাজের জন্যে দোষারোপ করছেন

১.এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

যা আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্মেরও চল্লিশ বছর পূর্বে আমার ভাগ্যে লিখে দিয়েছিলেন?'' সুতরাং এই বিতর্কে হযরত আদম (আঃ) হযরত মূসার (আঃ) উপর বিজ্ঞীয় হন।

১২৩। তিনি বললেনঃ তোমরা
উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে
নেমে যাও; তোমরা পরস্পর
পরস্পরের শত্রু; পরে আমার
পক্ষ হতে তোমাদের নিকট
সৎপথের নির্দেশ আসলে যে
আমার পথ অনুসরণ করবে সে
বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট
পাবে না।

১২৪। যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উখিত করবো অন্ধ অব স্থায়।

১২৫। সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুত্মান!

১২৬। তিনি বলবেনঃ এই রূপই
আমার নিদর্শনাবলী তোমার
নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা
ভুলে গিয়েছিলে। এবং সেভাবে
আছ তুমিও বিস্মৃত হলে।

(۱۲۳) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَالِما يَأْتِينَكُمْ مِّنِيِّيُ هُدَايَ فَلَا هُدَّيُ هُ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ٥

(۱۲٤) وَمَـنُ اَعْـرَضَ عَـنُ فَـرَضَ عَـنُ فَـرَضَ عَـنُ فَـرِئَى فَـرِتَّلَهُ مَـعِيْـشَـَّةً ضَائِكًا وَنَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَتَحُدُّرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمَى ٥

(۱۲۵) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیُّ اَعْمٰی وَقَدْ کُنْتُ بَصِیْرًاهِ (۱۲۲) قَالَ کَذٰلِكَ اَتَـتُكَ اٰیتُنا فَنسِیْتَهَا وَکُذٰلِكَ الْیَوْمُ تُنسٰیه

আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদম (আঃ), হযরত হাওয়া (আঃ) এবং ইবলীসকে বলেনঃ 'তোমরা সবাই জান্নাত হতে বেরিয়ে যাও।' সুরায়ে বাকারায় এর পূর্ণ তাফসীর গত হয়েছে। আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু। অর্থাৎ আদম সন্তান ও ইবলীস সন্তান পরস্পর পরস্পরের শত্রু। তোমাদের কাছে আমার রাসুল ও কিতাব আসবে। যারা আমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হবে না এবং প্রকালেও অপ মানিত হবে না। আর যারা আমার হুকুমের বিরোধিতা করবে. আমার রাসুলদের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করবে এবং অন্য পথে চলবে তারা দুনিয়াতে সংকীর্ণ অবস্থায় থাকবে। তারা প্রশান্তি ও স্বচ্ছলতা লাভ করবে না। নিজেদের গুমরাহীর কারণে সংকীর্ণ অবস্থায় কালাতিপাত করবে। যদিও বা হ্যতঃ পানাহার ও পরিধানের ব্যাপারে প্রশস্ততা পরিদৃষ্ট হবে কিন্তু অন্তরে ঈমান ও হিদায়াত না থাকার কারণে সদা সর্বদা সন্দেহ সংশয় এবং সংকীর্ণতা ও স্বল্পতার মধ্যেই জড়িয়ে পড়বে। তারা হবে হতভাগ্য আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত এবং কল্যাণ শূন্য। কেননা, তাদের মহান আল্লাহর উপর ঈমান নেই, তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস নেই, মৃত্যুর পরে তাঁর নিয়ামতের মধ্যে কোন অংশ নেই। আল্লাহর প্রতি তারা খারাপ ধারণা পোষণ করে, তাদের রিয়ক অপবিত্র, আমল তাদের জঘন্য, তাদের কবর হবে সংকীর্ণ ও অন্ধকার। কবরে তাদেরকে এমন চাপ দেয়া হবে যে, তাদের ডান দিকের পাঁজর বাম দিকে এবং বাম দিকের পাঁজর ডান দিকে হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মু'মিনের কবর হবে শ্যামল-সবুজ-বাগীচা। ওটা হবে সত্তর হাত প্রশস্ত। মনে হবে যেন ওর মধ্যে চন্দ্র রয়েছে। খুবই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, যেন চৌদ্দ তারিখের চাঁদ কিরণ দিছে। আই আয়াতির শানে নুযূল তোমরা জান কি? এর দ্বারা কাফিরের তার কবরের মধ্যে শাস্তি হওয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর শপথ! তার কবরে নিরানকইটি অজগর সাপ মোতায়েন করা হবে, যাদের প্রত্যেকের হবে সাতটি করে মাথা, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে।" মহান আল্লাহ বলেন যে, তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠানো হবে। জা হান্নাম ছাড়া অন্য কিছু তার নযরে পড়কে না। অন্ধ করেই তাকে হাশরের মাঠে নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্নামের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত
আছে। কিন্তু এর মারফৃ হওয়া স্বীকৃত নয়। একটি উত্তম সনদেও এটা বর্ণিত আছে
যে, এর শ্বারা কবরের আযাবকেই বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে মুখের ভরে অন্ধ মৃক ও বধির করে হাশরের মাঠে একত্রিত করবো এবং তাদের আবাস স্থল হবে জাহান্নাম।" (১৭ঃ ৯৭)

সে বলবেঃ 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উপ্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুপ্মান।' উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ 'এইরূপই আমার আয়াত সমূহ তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।' যেমন আর এক জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি আজ তাদেরকে তেমনিভাবেই ভুলে যাবো যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল।''(৭ঃ ৫১) সুতরা-এটা তাদের কৃতকর্মেরই সমান প্রতিফল।

যে ব্যক্তি কুরআন কারীমের উপর বিশ্বাস রাখে এবং ওর হুকুম অনুযায়ী আমলও করে, সে যদি ওর শব্দ ভুলে যায় তবে সে এই প্রতিশ্রুত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তার জন্যে অন্যশান্তিরব্যবস্থা রয়েছে। যেমন হযরত সা'দ ইবনু উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো অতঃপর তা ভুলে গেল সে কুষ্ঠরোগী রূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

১২৭। এবং এভাবেই আমি
প্রতিফল দিই তাকে যে
বাড়াবাড়ি করে ও তার
প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস
স্থাপন করে না; পরকালের শাস্তি
তো অবশ্যই কঠিনতর ও
অধিক স্থায়ী।

(۱۲۷) وَكَذٰلِكَ نَـجُزِي مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْتِ رَبِّهُ وَلَعُذَابُ أَلْاخِرُةً اَشَدُّ وَابقى

থানীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যারা আল্লাহর সীমারেখার পরওয়া করে না এবং তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে তাকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে জড়িয়ে থাকি। বিশেষ করে আখেরাতের শাস্তি তো খুবই কঠিন এবং সেখানে এমন কেউ হবে না যে তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। দুনিয়ার শাস্তি কঠোরতা ও দীর্ঘ মিয়াদী হিসেবে আখেরাতের শাস্তির সাথে তুলনীয় হতে পারে না। আখেরাতের শাস্তি চিরস্থায়ী ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। পরস্পর পরস্পরের উপর লা'নতকারীদের বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ ''আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি খুবই হালকা ও অতি নগন্য।

১২৮। এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না যে, আমি তাদের পূর্বে ধবংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্যে আছে নিদর্শন।

১২৯। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এককাল নির্ধারিত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হতো আশু শাস্তি।

১৩০। সূতরাং তারা যা বলে সে
বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং
সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং স্থান্তের
পূর্বে তোমার প্রতিপালকের
সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং রাত্রিকালে
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
আর দিবসের প্রান্ত সমূহেও
যাতে তুমি সলুষ্ট হতে পার। (۱۲۸) أَفَكُمْ يَهُ دِلُهُمْ كُمْ أَمُونُ الْقُرُونِ أَهُلُكُنَا قَبُلُهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي النَّهْيَعُ فَي أَذَلِكَ لَا يُتِ لِلُّولِي النَّهْيَعُ الْأَنْهِي كَالَّ النَّهْيَعُ الْأَلْفِي النَّهْيَعُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّ

يُقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ يَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَّائِ الْيَلِ فُسَبِّحَ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضى ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যারা তোমাকে মানে না এবং তোমার শরীয়তকে অস্বীকার করে তারা কি এর দ্বারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে না যে, তাদের পূর্বে যারা এইরূপ আচরণ করেছিল, আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম? আজ তাদের মধ্যে চোখ দিয়ে দেখার মত. শ্বাস গ্রহণ করার মত এবং মুখে কিছু বলার মত কেউ অবশিষ্ট আছে কি? তাদের সুউচ্চ, সুদৃশ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ গুলির ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে মাত্র। সেখান দিয়ে তো এরা চলা ফেরা করে থাকে। তাদের যদি জ্ঞান বৃদ্ধি থাকতো তবে এর দ্বারা তারা বহু কিছু শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো। তারা কি যমীনে ঘোরাফেরা করে আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা গবেষণা করে না? কাফিরদের এ সব যন্ত্রণাদায়ক কাহিনী শুনে কি তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না? তাদের বস্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখেও কি তাদের চক্ষ খুলে না? এরা চোখের অন্ধ নয়, বরং অন্তরের অন্ধ। সূরায়ে আলিফ-লাম-মীম সিজ্বদায়ও উপরোল্লিখিত আয়াতের মত আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দাদের উপর একটা কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই কাল নির্ধারিত না থাকলে তাদের প্রতি আন্ত শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো। ঐ নির্ধারিত কাল এসে গেলেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। সূতরাং হে নবী (সঃ)! তারা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করছে তার উপর ধৈর্য ধারণ কর। জেনে রেখো যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে নয়।

'সূর্যোদয়ের পূর্বে' একথা দ্বারা ফজরের নামায উদ্দেশ্য এবং সুর্যাস্তের পূর্বে' একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আসরের নামায।

হযরত জারীর ইবনু আবদিল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট বসেছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "তোমরা সত্ত্বরই তোমাদের প্রতিপালককে এভাবেই দেখতে পাবে যেভাবে এই চাঁদকে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযের হিফাযত করো।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।" ১

হযরত আম্মারা ইবনু রূবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ "এমন কেউই কখনো জাহান্নামে যাবে না যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করলো।" ২

১. এহাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী হলো ঐ ব্যক্তি যে দু' হাজার বছরের রাস্তা পর্যন্ত নিজের অধিকারভুক্ত জায়গায়ই দেখতে পাবে। সবচেয়ে দুরবর্তী জিনিস তার জন্যে এমনই হবে যেমন হবে সবচেয়ে নিকটবর্তী জিনিস। আর সবচেয়ে উচ্চমানের জান্নাতী তো প্রতি দিন দু'বার করে আল্লাহ তাআ'লার দর্শন লাভ করবে।" >

মহান আল্লাহ বলেনঃ এবং রাত্রিকালে (তোমার প্রতিপালকের) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। অর্থাৎ রাত্রে তাহাচ্ছ্র্দের নামায পড়। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাগরিব ও এশার নামায। আর দিনের প্রান্ত সমূহেও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর, যাতে তাঁর পুরস্কার ও প্রতিদান পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। যেমন আল্লাহ তাআ'লা এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।'' (৯৩ঃ ৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ "হে জাল্লাতবাসীরা!" তারা উত্তরে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাজির আছি।" তখন তিনি বলবেনঃ "তোমরা খুশী হয়েছো কি?" তারা জবাব দিবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা খুশী হবো না? আপনি তো আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা আপনার সৃষ্টজীবের আর কাউকেও দেন নি!" আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেনঃ "এগুলি অপেক্ষাও উত্তম জিনিস আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো।" তারা উত্তরে বলবেঃ "এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে?" আল্লাহ তাআ'লা জবাব দিবেনঃ ''আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি প্রদান করছি। এরপরে আর কোনও দিন আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।"

অন্য হাদীসে আছে যে, বলা হবেঃ "হে জান্নাতীরা! আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূর্ণ করতে চান।" তারা বলবেঃ "আল্লাহ তাআ'লার সব ওয়াদা তো পূর্ণ হয়েই গেছে। আমাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে, আমাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। সূতরাং আর কিছুই তো বাকী নেই।" তৎক্ষণাৎ পর্দা উঠে যাবে এবং তারা মহামহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! এর চেয়ে উত্তম নিয়ামত আর কিছুই হবে না এটাই প্রচুর।

এ হাদীসটি মুসনাদে ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

১৩১। তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করো না ওর প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করবার জ্বন্যে; তোমার প্রতিপালক প্রদন্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

১৩২। আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাকো, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুন্তাকীদের জ্বন্যে। (۱۳۱) وَ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ اللهِ اَزْوَاجًا لِلَّى مَا مَتَّعُنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَالُا لِيَفْتِنَهُمْ وَلَيْدِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ لِنَفْتِنَهُمْ وَلَيْدِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ٥

(۱۳۲) وَأَمْرَ اَهْلُكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ٥ لِلتَّقُوٰى ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি কাফিরদের পার্থিব সৌন্দর্য ও সুখ ভোগের প্রতি আফসোস পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখো না। এটা তো অতি অল্প দিনের সুখ ভোগ মাত্র। তাদের পরীক্ষার জন্যেই এ সব তাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমি দেখতে চাই যে, তারা এ সব পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের ধনীদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণে উত্তম নিয়ামত তো তোমাকে দান করা হয়েছে। আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দান করেছি যা বারবার পঠিত হয় (অর্থাৎ সূরায়ে ফাতেহা)। আর তোমাকে মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন দান করা হয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার দৃষ্টি ঐ কাফিরদের পার্থিব সৌন্দর্য ও উপভোগের উপকরণের প্রতি নিক্ষেপ করো না। অনুরূপভাবে হে নবী (সঃ)! তোমার জন্যে তোমার প্রতিপালকের নিকট যে আতিথ্যের ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন তুলনা নেই এবং এটা বর্ণনাতীত। তোমার প্রতিপালক প্রদন্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা হতে বিরত থাকার শপথ করেছিলেন। তিনি একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) সেখানে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একটি খেজুরের পাতার চাটাই এর উপর জয়ে রয়েছেন। চামড়ার একটা টুকরা একদিকে পড়ে রয়েছে এবং কয়েকটি চামড়ার মশক লটকানো আছে। আসবাবপত্র বিহীন ঘরের এ অবস্থা দেখে তাঁর চোখ দুঁটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! (রোমক সমাট) কায়সার এবং (পারস্যের বাদশাহ) কিসরা কত সুখে শান্তিতে ও আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে, অথচ আপনি সৃষ্টজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই অবস্থা" তাঁর একথা জনে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে খান্তাবের পুত্র! এখনো তো তুমি সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছা! তারা এমন সম্প্রদায় যে, তাদের পার্থিব জীবনেই তাদেরকে তাড়াতাড়ি সুখ ভোগের সুযোগ দেয়া হয়েছে। (পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই)।"

সুতরাং জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি খুবই অনাসক্ত ছিলেন। যা কিছু হাতে আসতো তা-ই আল্লাহর ওয়াস্তে একে একে দান করে দিতেন এবং নিজের জন্যে এক পয়সাও রাখতেন না।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের ব্যাপারে ঐ সময়কেই সবচেয়ে বেশী ভয় করি যখন দুনিয়া তার সমস্ত সৌন্দর্যও আসবাবপত্র তোমাদের পদতলে নিক্ষেপ করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আসবাবপত্রের অর্থ কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "যমীনের বরকত।" সমেট কথা, কাফিরদের পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য গুধুমাত্র পরীক্ষার জন্যেই দেয়া হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও যাতে তারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারে। নিজেও ওর উপর অবিচলিত থাকো। নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্লাম হতে রক্ষা কর।

হযরত উমার ফারুকের (রাঃ) অভ্যাস ছিল এই যে, রাত্রে যখন তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উঠতেন তখন তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং এই আয়াতটি পাঠ করতেন।

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না। তুমি নামাযের পাবন্দী কর. আল্লাহ তোমাকে এমন জায়গা হতে রিয়ক দিবেন যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ তাআ'লা খোদাভীরুদেরকে মুক্তিদান করে থাকেন এবং তাদেরকে কল্পনাতীত জায়গা হতে জীবিকা প্রদান করেন।

সমস্ত দানব ও মানবকে ওধমাত্র ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। রিয্কদাতা ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ<sup>।</sup> এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমার কাছে রিয়ক চাই না, বরং আমিই তোমাকে রিয়ক দান করে থাকি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হিশামের (রঃ) পিতা যখন আমীর-উমারার নিকট গমন করতেন এবং তাদের শান-শওকত দেখতেন তখন তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে এসে এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেনঃ ''হে আমার পরিবারবর্গ! তোমরা নামাযের হিফাযত করো, নামাযের পাবন্দী করো, তা হলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের উপর দয়া করবেন।" <sup>১</sup>

হযরত সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) যখন সংকীর্ণতার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি বলতেনঃ "হে আমার পরিবারবর্গ! তোমরা নামায পড এবং নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখো।" হযরত সা'বিত (রাঃ) আরো বলেনঃ সমস্ত নবীরই এই নীতিই ছিল যে. কোন কারণে তাঁরা হতবৃদ্ধি হয়ে পড়লেই নামায শুরু করে দিতেন। <sup>২</sup>

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "হে ইবনু আদম! তুমি নিজেকে আমার ইবাদতের জন্যে মুক্ত করে দাও, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্য ও অভাবহীনতা দ্বারা পূর্ণ করে দিবো। তোমার দারিদ্র ও অভাব দূর করে দিবো। আর যদি তা না কর তবে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করবো এবং তোমার দারিদ্র দূর করবো না।" <sup>৩</sup>

হযরত ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বার সমস্ত চিন্তা ফিকির এবং ইচ্ছা ও খেয়াল একমাত্র আখেরাতের জন্যে হয় এবং তাতেই নিমগ্ন থাকে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে রক্ষা করেন<sup>।</sup> পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ওধ

এটাও মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত আছে।
 এটাও মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে।

এ.এ হাদীসটি জামে তিরমিয়ী ও সুনানে ইবনু মা'জাহতে বর্ণিত আছে।

দুনিয়ার চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সে যে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে যাক এতে আল্লাহ তাআ'লার কোন পরওয়া নেই।" <sup>১</sup> অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, দুনিয়ার চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির সমস্ত কাজে আল্লাহ তাআ'লার উদ্বেগ নিক্ষেপ করেন এবং তার দারিদ্র তার চোখের সামনে করে দেন। মানুষ দুনিয়া হতে ঐ পরিমাণই প্রাপ্ত হবে যে পরিমাণ তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে তার কেন্দ্র স্থল বানিয়ে নেবে এবং নিজের নিয়াত শুধু ওটাই রাখবে, আল্লাহ তাআ'লা তার প্রতিটি কাজে প্রশান্তি আনয়ন করবেন এবং তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করবেন। আর দুনিয়া তার পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ শুভ পরিণাম তো মুক্তাকীদের জন্যেই।
সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আজ রাত্রে আমি স্বপ্লে
দেখি যে, আমরা যেন উকবা ইবনু রাফে'র (রাঃ) বাড়ীতে রয়েছি। সেখানে
আমাদের সামনে ইবনু তা'বের (রাঃ) বাগানের রসাল খেজুর পেশ করা
হয়েছে। আমি এর তা'বীর (ব্যাখ্যা) এই নিয়েছি যে, পরিণামের দিক দিয়ে
দুনিয়াতেও আমাদেরই পাল্লা ভারী হবে। উচ্চতাও উন্নতি আমরাই লাভ
করবো। আর আমাদের দ্বীন পাক পবিত্র এবং পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।"

১৩৩। তারা বলেঃ সে তার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে নাই কেন? তাদের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?

১৩৪। যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলতোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে, (۱۳۳) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِأَيَةٍ مِّنْ رَّبِّهُ اَوْلَمُ تَأْتِهِمُ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلَىٰ ٥

(۱۳٤) وَلُوْانَا اَهْلَكُنْهُمُ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِم لَقَالُوْا رُبَّنَا لُولًا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رُبَّنَا لُولًا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رُسُولًا فَنَتَّبِعَ الْتِكَ مِنْ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম।

১৩৫। বলঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে। قَبُّلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنَخُزِى ٥ (١٣٥) قُلُ كُلُّ مُّ تَكْرَبِّضُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ اَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ عُمْنِ اهْتَذَى ۚ

আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলতোঃ এই নবী (সঃ) তাঁর সত্যবাদিতার প্রমাণ স্বরূপ কোন মু'জিয়া দেখাচ্ছেন না কেন? তাদেরকে উত্তরে বলা হচ্ছেঃ 'এটা হচ্ছে ঐ কুরআন যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের খবর অনুযায়ী আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবী উদ্মীর (সঃ) উপর অবতীর্ণ করেছেন, যিনি লেখা পড়া জানেন না। দেখো, এতে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং ঠিক ঐ সব কিতাব মুতাবেকই রয়েছে যেগুলি ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন কারীম এ সবগুলোর রক্ষক। পূর্ববর্তী কিতাব গুলি ব্রাস বৃদ্ধি হতে পবিত্র নয় বলে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন এটা ওগুলির শুদ্ধ ও অশুদ্ধকে পৃথক করে দেখিয়ে দেয়' সূরায়ে আন্কাবৃতে কাফিরদের এই প্রতিবাদের জবাবে বলা হছেঃ

قُلُ إِنْمَا الْآيِتُ عِنْدَاللّهِ ﴿ وَإِنْمَا اَنَانَذِيدُمَّ بِينَ ـ اَوَلَمْ يَكُفِهِ ـ هُ اَنَّا اَنْذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُنْلَى عَلَيْهِ هِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَـةً وَذِكْرِى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ـ

অর্থাৎ তুমি বলঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।" (২৯ঃ ৫০-৫১) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''প্রত্যেক নবীকে (আঃ) এমন মু'জিযা দেয়া হয় যে, তা দেখে মানুষ তাঁর নুবওয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু আমাকে (মু'জিযারূপে) ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন দান করেছেন। আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীর (আঃ) অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে।" <sup>১</sup>

এটা স্মরণীয় বিষয় যে, এখানে রাস্লুল্লাহর (সঃ) সবচেয়ে বড় মু'জিযা'র বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর অর্থ এটা নয় যে, এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন মু'জিয়া ছিলই না। এই পবিত্র কুরআন ছাড়াও তাঁর মাধ্যমে বহু মু'জিয়া' প্রকাশ পেয়েছে যা গণনা করা যাবে না। কিন্তু ঐ অসংখ্য মু'জিয়ার উপর সবেচেয়ে বড় মু'জিয়া' হলো এই কুরআন কারীম।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি আমি এই সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন শেষ নবীকে (সঃ) প্রেরণ করার পূর্বেই এই কাফিরদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম তবে তারা ওজর পেশ করে বলতোঃ যদি আমাদের কাছে কোন নবী আসতেন এবং আল্লাহ তাআ'লার কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হতো তবে অবশ্যই আমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করতাম এবং তাঁর অনুসরণ করতাম। আর তাহলে এই লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে বাঁচতে পারতাম।" এ জন্যে আমি তাদের ঐ ওজরও কেটে দিলাম। তাদের কাছে রাসূলও (সঃ) পাঠালাম এবং কিতাবও অবতীর্ণ করলাম। কিন্তু তথাপি ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য তারা লাভ করলো না। আমি খুব ভালই জানি যে, একটি কেন, হাজার হাজার নিদর্শন দেখলেও তারা ঈমান আনবেন না! হাঁ,তবে যখন শাস্তি স্কচক্ষে দেখবে তখন ঈমান আনবে। কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি এই পবিত্র ও কল্যাণময় কিতাব অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর ও ভয় কর, তাহলে তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করা হবে।" (৬ঃ ১৫৫) তিনি আরো বলেনঃ

ر رورود لل رو ر رو رو سروود (روسود ملا مر مراد و ملا مرد و المومن بها و السموا يالله جهد آيمان في مراد و المراد و المرد

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ ''তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তবে তারা অবশ্যই ওর উপর ঈমান আনয়ন করবে।" (৬ঃ ১০৯)

এরপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)!
যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করছে, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং
তাদের কুফরী ও হঠকারিতার উপর স্থির থাকছে তাদেরকে বলে দাওঃ
প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা
জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।

এটা আল্লাহ তাআ'লার নিম্নের উক্তির মতইঃ

অর্থাৎ ''যখন তারা শাস্তি অবলোকন করবে তখন কারা পথদ্রস্ট তা তারা সত্ত্বরই জানতে পারবে।'' (২৫ঃ ৪২) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "আগামী কল্য তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দান্তিক।"(৫৪ঃ ২৬)

ষষ্ঠদশ পারা ও সুরায়ে তা-হা-র তাফসীর সমাপ্ত

### সূরায়ে আম্বিয়া, মক্কী

(১১২ আয়াত, ৭ রুকৃ')

سُورَةُ الْآنَئِيكَا ءِ مَكِيَّةً (أَيَاتُهَا: ١١٢، رُكُوْعَاتُهَا: ٧)

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে বানী ইসরাঈল, সূরায়ে কাহ্ফ, সূরায়ে মারইয়াম, সূরায়ে তা-হা এবং সূরায়ে আদিয়া হলো প্রথম মনোনীত সূরাসমূহ এবং এগুলোই "এ২৬৯"-

দরাময়, পরম দরাপু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- ১। মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসয়, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।
- ২। যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে।
- তাদের অন্তর থাকে
  অমনোযোগী, সীমালংঘনকারীরা
  গোপনে পরামর্শ করেঃ এতো
  তোমাদের মত একজন মানুষই;
  তবুওকি তোমরা দেখে শুনে
  যাদুর কবলে পড়বে?
- ৪। সে বললোঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ (١) إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ

وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ مُعْرِضُونَ ٥

(٢) مَايَأْتِينِهِمْ مِّنْ ذِكْرِمِّنْ رَّبِهِمْ مُّخْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿

(٣) لَا هِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَاسَرُّوا النَّجُوى فَيُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَاسَرُّوا النَّجُوى فَيُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَاقَالُهُمْ الْفَتَأْتُونَ هَذَا اللَّا بَشَرُّمِ تَلْكُمُ الْفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥ السِّحْرَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥

(٤) قُلَ رَبِّى يَعُلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّسِمِّاءِ وَالْأَرْضُِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ ৫। তারা এটাও বলেঃ এ সব অলীক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি: অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন যে রূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত

হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।

৬। তাদের পূর্বে যে সব জ্বনপদ আমি ধবংস করেছি ওর অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই: তবে কি তারা ঈমান আনবে?

(٥) بَلُ قَالُواً اَضْغَاثُ اَحْلَامِ بَلِ افْتَرْبُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ الْمُ فَلْيَا تِنَا بِأَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ دره وور الاولون ٥

(٦) مَّا أَمَنَتُ قَبْلُهُمْ مِّنْ قُرْيَةٍ ردردار عررود و دور اهلکنها افهم یؤمِنُون٥

মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করছেন যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে, অথচ মানুষ তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। তারা ওর জন্যে এমন কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না যা সেই দিন তাদের উপকারে আসবে। বরং তারা সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়ায় তারা এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, ভূলেও একবার কিয়ামতকে স্মরণ করে না। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

# أتى أمُدُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ \*

অর্থাৎ ''আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং তোমরা ওকে ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।" (১৬ঃ ১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''কিয়ামত আসন্ত্র, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মখ ফিরিয়ে নেয়।" (৫৪ঃ ১-২) কবি আবু নুওয়াসের এই অর্থেরই নিম্নরূপ একটি কবিতাংশ রয়েছেঃ

السَّاسُ فِي غَفْ لَا تِهِ مُ ء وَكُمَى الْمُنِيَّةِ تُطْحَنُ

অর্থাৎ "মানুষ তাদের উদাসিনতায় ডুবে আছে, অথচ মৃত্যুর যাঁতা ঘুরতে রয়েছে।" তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়ঃ "কি থেকে এটা নেয়া হয়েছে?" উত্তরে সে বলেঃ আল্লাহ তাআ'লার وَقُمُ مُوْمُ وَهُمُ وَاللّٰ وَاللّٰ عُمُوا وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰ

বর্ণিত আছে যে, হযরত আ'মির ইবনু রাবীআহ্র (রাঃ) বাড়ীতে একটি লোক অতিথিরূপে আগমন করে। হযরত আ'মির (রাঃ) তার খুব খাতির-সম্মান করে তাকে বাড়ীতে রাখেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথেও আলোচনা করেন। একদা ঐ অতিথি হযরত আ'মিরকে (রাঃ) বলেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অমুক উপত্যকা দান করেছেন। আমি চাই যে, ঐ উত্তম ভূ—খণ্ডের কিছু অংশ আপনার নামে করে দিই, যাতে আপনার অবস্থা সম্ছল হয়।'' উত্তরে হযরত আ'মির (রাঃ) বলেনঃ ''ভাই, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। আজ এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে য়া দুনিয়াকে আমার কাছে তিক্ত করে তুলেছে।'' অতঃপর তিনি শুর্মেন্ট্র্য এই আয়াতটিই পাঠ করেন।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা কুরায়েশ এবং তাদের মত অন্যান্য কাফিরদের সম্পর্কে বলেনঃ যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। তারা আল্লাহর কালাম ও তাঁর ওয়াহীর দিকে কানই দেয় না। তারা এক কানে শুনে এবং অন্য কান দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তাদের অন্তর হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আহ্লে কিতাবদের কিতাবের কথা কিজ্ঞেস করা তোমাদের কি প্রয়োজন। তারা তো আল্লাহর কিতাবে বহু কিছু রদ-বদল করে দিয়েছে, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ফেলেছে। তোমাদের কাছে তো নতুনভাবে অবতারিত আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। এলোকগুলি নিজেদের অন্তরকে এর ক্রিয়া থেকে শূন্য রাখতে চাচ্ছে। তারা অন্যদেরকেও বিল্রান্ত করছে এবং বলছেঃ "আমাদেরই মত একজন মানুষের তো আমরা অধীনতা স্বীকার করতে পারি না। তোমরা কেমন লোক যে, দেখে জনে যাদুকে মেনে নিচ্ছ? এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তাআ'লা আমাদের মতই মানুষকে রিসালাত ও ওয়াহী দ্বারা বিশিষ্ট করবেন। সুতরাং এটা বিশ্ময়কর ব্যাপার যে, লোক বুঝে সুঝেও তার যাদুর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।" তাদের একথার জবাবে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সাঃ) বলেনঃ তুমি বলঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত

আছেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি এই পাক কালাম কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন। এতে পূর্ব ও পরের সমস্ত খবর বিদ্যমান রয়েছে। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, এটা অবতীর্ণকারী হলেন আ'লেমুল গায়েব। তিনি তোমাদের সব কথাই শ্রবণ করেন এবং তিনি তোমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তোমাদের তাঁকে ভয় করা উচিত।

এরপর কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে হয়রান পেরেশান রয়েছে। কোন এক কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছে না। তাই, তারা আল্লাহর কালামকে কখনো যাদু বলছে এবং কখনো কবিতা বলছে এবং কখনো আবার বিক্ষিপ্ত ও উদ্ভট কথা বলছে। কখনো আবার তারা একথাও বলছে যে. হযরত মহাম্মদ (সঃ) ওগুলি নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন। মোট কথা, তাদের মুখে যা আসছে তাই তারা বলছে। কখনো তারা বলছেঃ যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য নবী হন তবে হযরত সালেহের (আঃ) মত কোন উষ্ট্রী আমাদের নিকট আনয়ন করুন, বা হযরত মুসার (আঃ) মত কোন মু'জিয়া প্রদর্শন করুন অথবা হযরত ঈসার (আঃ) মত কোন মু'জিয়া প্রকাশ করুন না কেন? অবশ্যই আল্লাহ তাআ'লা এ সবের উপরপূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু যদি এগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং পরেও তারা ঈমান আনয়ন না করে তবে আল্লাহ তাআ'লার নীতি অনুযায়ী তারা তাঁর শাস্তির কোপানলে পড়ে যাবে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও একথাই বলেছিল এবং ঈমান আনয়ন করে নাই। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে এরাও মু'দ্ধিযা দেখতে চাচ্ছে, কিন্ত তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তারা ঈমান আনবে না। সুতরাং পূর্ববর্তী লোকদের মত তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ وَكَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ - وَلُوجَاءَتُهُمُّ و يُهُ إِنَّهِ مِنْ بِرُو الْعَنَابِ الْأَلِيدَ. عَلَى آيِةٍ حَتَّى بِرُوا الْعَنَابِ الْأَلِيدَ.

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনয়ন করবেনা, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।" (১০ঃ ৯৬-৯৭)

কিন্তু তখনকার ঈমান আনয়ন বৃথা। প্রকৃত ব্যাপার এটাই যে, তারা ঈমান অনবেই না। তাদের চোখের সামনে তো রাস্লুল্লাহর (সঃ) অসংখ্য মু'জিযা বিদ্যমান ছিল। এমন কি তাঁর মু'জিযাগুলি ছিল অন্যান্য নবীদের মু'জিযা গুলি অপেক্ষা বেশী প্রকাশমান।

হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমরা মসজিদে অবস্থান করছিলাম। হযরত আবৃ বকর (রাঃ) কুরআন পাঠ করছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সাল্ল মুনাফিক আগমন করে এবং নিজের গদী বিছিয়ে এবং বালিশে হেলান দিয়ে জাঁকজমকের সাথে বসে পড়ে। সে খুব বাকপটুও ছিল। হযরত আবৃ বকরকে (রাঃ) সে বললোঃ "হে আবৃ বকর (রাঃ)! হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বলুন যে, তিনি যেন আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করেন যেমন তাঁর পূর্ববর্তী নবীরা (আঃ) নিদর্শন সমূহ আনয়ন করেছিলেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফলক আনয়ন করেছিলেন, হযরত সা'লেহ (আঃ) এনেছিলেন উষ্ট্রী, হযরত দাউদ (আঃ) আনয়ন করেছিলেন যবূর এবং হযরত ঈসা (আঃ) আনয়ন করেছিলেন ইঞ্জীল ও আসমানী খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা।" তার একথা ভনে হযরত আবৃ বকর (রাঃ) কাঁদতে ওরু করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করেন। তখন হযরত আবৃ বকর (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদেরকে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহর (সঃ) সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান এবং এই মুনাফিকের ফরিয়াদ তাঁর কাছে পৌছিয়ে দাও।" তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ " আমার জ্বন্যে দাঁড়ানো চলবে না। দাঁড়াতে হবে শুধুমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহর জন্যে।" আমরা তখন বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এই মুনাফিকের কারণে আমরা বড়ই কষ্ট পাচ্ছ।" তখন তিনি বললেনঃ "এখনই আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেছিলেন এবং আমাকে বললেনঃ "আপনি বাইরে গিয়ে জনগণের সামনে আল্লাহর ঐ নিয়ামত রাজির বর্ণনা দিন যা তিনি আপনাকে দান করেছেন এবং ঐ মর্যাদার কথা প্রকাশ করুন যা তিনি আপনাকে দিয়েছেন।" অতঃপর তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আমাকে সারা দুনিয়ার জন্যে রাসুলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে নিদর্শন দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন জ্বিনদের কাছেও আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই। মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর পবিত্র কিতাব (কুরআন) দান করেছেন, অথচ আমি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর। তিনি আমার পূর্বেও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার সামনে তিনি ভক্তি প্রযুক্ত ভয় রেখে দিয়েছেন। আমাকে হাওজে কাউসার দান করা হয়েছে যা কিয়ামতের দিন সমস্ত হাওজ অপেক্ষা বড হবে। আমার সাথে তিনি মাকামে

মাহ্মূদের ওয়াদা করেছেন যখন সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন অবস্থায় মাথা নীচু করে থাকবে। তিনি আমাকে ঐ প্রথম দলভূক্ত করেছেন যারা লোকদের মধ্য হতে বের হবে। আমার শাফাআতের ফলে আমার উন্মতের মধ্য হতে সক্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্লাতে চলে যাবে। আমাকে বিজয় ও রাজ্য দান করা হয়েছে। আমাকে সুখময় জান্লাতের ঐ সুউচ্চ কক্ষ দান করা হবে যার মত উচ্চ মঞ্জিল আর কারো হবে না। আমার উপর শুধুমাত্র ঐ ফেরেশতারা থাকবেন যাঁরা আল্লাহর আর্শ্ উঠিয়ে নিয়ে থাকবেন। আমার জন্যে ও আমার উন্মতের জন্যে গনীমতের মাল (যুদ্ধলক্ষমাল) হালাল করা হয়েছে, অথচ আমার পূর্বে কারো জন্যে এটা হালাল ছিল না। "

- ৭। তোমার পূর্বে আমি ওয়াহীসহ
  মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা
  যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে
  জিজ্ঞেস কর।
- ৮। আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নাই যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতো না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না।
- ৯। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, যথা, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং জালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।

(٧) وَمَّا اَرْسَلْنَا قَـبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا ثَوْحِی اِلَیْهِمْ فَسْئَلُواً اَرْجَالًا ثُوْحِی اِلَیْهِمْ فَسْئُلُواً اَهْلَ الذِّکْسِرِ اِنْ کُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ تَعْلَمُونَ ٥ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا

خَلِدِينَ ٥ (٩) ثُمَّ صَدَقَنهُمُ الْوَعَدَ فَانُجَيْنهُمْ وَمَنُ نَشَاءُ وَاهْلَكُنا الْمُسُرِفِيْنَ ٥

মানুষের মধ্য হতে কেউ যে রাসূল হতে পারেন কাফিররা এটা অস্বীকার করতো। তাদের এই বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে নবী (সাঃ) তোমার পূর্বে যত নবী ও রাসূল এসেছিল সবাই তো মানুষই ছিল, তাদের কেউই ফেরেশ্তা ছিল না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوْجِي إِلَيْهِ مِنْ ٱهْلِ الْقَرِيُّ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যত সব রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে ওয়াহী করেছিলাম তারা সবাই শহরবাসী মানুষই ছিল।" (১২ঃ ১০৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

#### هُ رُودُ وَ قُلُ مَاكُنْتُ بِدُعَامِسَ السَّلِ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ আমি তো নতুন অসাধারণ এবং প্রথম নবী নই।" (৪৬ঃ ৯) এই কাফিরদের পূর্ববর্তী কাফিররাও তাদের নবীদেরকে মান্য করার ব্যাপারে এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। যেমন কুরআন কারীমে এই বর্ণনা রয়েছে যে, তারা বলেছিলঃ

অর্থাৎ "একজন মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে?" (৬৪ঃ ৬)

এখানে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আচ্ছা, তোমরা আহ্লে ইল্ম্ অর্থাৎ ইয়াহৃদী, খৃস্টান ও অন্যান্য দলকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো যে, তাদের কাছে কি মানুষই রাসূল হয়ে এসেছিল, না ফেরেশতা?'' এটাও আল্লাহ তাআ'লার একটা অনুগ্রহ যে, মানুষের কাছে তাদেরই মত মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করে থাকেন যাতে তারা তাদের সাথে উঠা বসা করতে পারে এবং তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর যাতে তারা তাদের কথাই বুঝতে পারে। তাদের কেউই এরূপ দেহ বিশিষ্ট ছিল না যে, তাদের পানা হারের প্রয়োজন হতো না। বরং তারা স্বাই পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمُّا اَدْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُ وَلَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَدْ وَدَى فِي الْاَسْوَاقِ \*

অর্থাৎ "তোমার পূর্বে যতগুলি রাসূল পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরাও করতো।" (২৫ঃ২০) অর্থাৎ তারা সবাই মানুষই ছিল। মানুষের মতই তারা পানাহার করতো এবং কাজকর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে বাজারে গমনাগমন করতে থাকতো। সুতরাং এগুলো তাদের পরগম্বরীর পরিপন্থী নয়। যেমন মুশরিকরা বলতোঃ

مَّالِ هٰذَا الْرُسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسُواقِ لُولُا ٱنْزِلَ إِلَيْهِ

#### ر کورود و رربر در روود ۱۰ روود ۱۰ روورود و ر روود و ر روورود و ر راد و در رود و ر ر رود و در ر رود و ر ر ر در م ملک فیکوت معه نذیراً-اویلقی اِلیه کنز او تنکوک لهٔ جنه یا کل مِنها

অর্থাৎ "এটা কেমন রাসূল যে, সে খাদ্য খায় ও বাজারে গমনাগমন করে? তার কাছে কোন ফেরেশতা আসে না কেন, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে? আচ্ছা এটা না হয় না-ই হলো, তা হলে তাকে কোন ধন ভাগ্তারের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় নাই কেন? কেনই বা তাকে কোন বাগান প্রদান করা হয় নাই। যদ্ধারা সে স্বচ্চলভাবে জীবন যাপন করতো?" (২৫৪ ৭–৮) অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী নবীরাও দুনিয়ায় চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করে নাই। এসেছে ও গিয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

## وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِيِّنَ قَبُلِكَ الْخُلْدَ الْمُحُلْدَ الْمُ

অর্থাৎ "তোমাদের পূর্বে কোন মানুষের জন্যে আমি চিরস্থায়ী জীবন করি নাই।" (২১ঃ ৩৪) তাদের কাছে অবশ্যই আল্লাহর ওয়াহী আসতো এবং ফেরেশতারা তাঁর আহ্কাম পৌছিয়ে দিতেন। যুলুমের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারা পরিত্রাণ পায়। তাদের অনুসারীরাও সফলকাম হয় এবং সীমা অতিক্রমকারীদেরকে অর্থাৎ নবীদেরকে যারা মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন।

- ১০। আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্যে উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?
- ১১। আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, য়ার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।
- ১২। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগলো।

(١٠) لَقَدُ اَنْزَلْناً اِلَيْكُمْ كِتٰبًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(١١) وَكُمْ قَصَمْنَا مِنُ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةٌ وَّانَشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا الْخَرِيْنَ٥

(۱۲) فَلَمَّا اَحَسُّوا بَاْسَنَا اِذَا هُمُ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ۞ ১৩। তাদেরকে বলা হলোঃ পলায়ন করো না এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

১৪। তারা বললোঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালিম।

১৫। তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি। (۱۳) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا وَارْجِعُوا وَارْجِعُوا وَارْجِعُوا وَارْجِعُوا وَالْمِعُونَ وَالْمِعُونَ وَمَسْكِنِكُمْ لَعُلَّكُمْ تُسْتُلُونَهُ وَمَسْكِنِكُمْ لَعُلَّكُمْ لَعُلَيْنَا وَالْمَالُونَ وَمَسْكِنِكُمْ لَعُلِمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلَمُ وَالْمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَلْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمُعِلَمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِيْنَا لَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَا والْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِيْنَ وَلْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَا وَالْمُعْلِمِيْنَ وَالْمُعْلِمِيْنَا وَالْمُعْلِمِيْنَا وَالْمُعْلِمِيْنَا وَالْمُعْلِمِيْنِ والْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنَا وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْنِ وَالْمُعْلِمِيْلِمِيْنِمْ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلْمِيْعِلْمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمُ وَا

(۱۵) فَــمَـا زَالَتُ تِلْكَ دَعُـوْنَهُمْ حَـتْی جَعَلْنَهُمْ حَصِیْدًا خَمِدِیْنَ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় পাক কালামের ফজিলত বর্ণনা করতঃ ওর মর্যাদার প্রতি আগ্রহ উৎপাদনের নিমিত্তে বলেনঃ তোমাদের উপর আমি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। এতে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের শরীয়ত এবং তোমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ও জ্ঞান লাভ করবে না? তোমরা কি এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতের কদর করবে না? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''তোমার জন্যে ও তোমার কওমের জন্যে এটা উপদেশ এবং সত্তরই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'' (৪৩ঃ ৪৪)

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি ধ্বংস করেছি কতজনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালিম। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "নূহের (আঃ) পরে আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি।" আর এক জায়গায় রয়েছেঃ "এমন বহু জনপদ, যা পূর্বে উন্নতি ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল, কিন্তু পরে জনগণের জুলূমের কারণে আমি ওগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।" মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর আমি তাদের স্থলে সৃষ্টি করেছি অপর জাতিকে। এক কওমের পর অন্য কওম এবং এরপর আর এক কওম, এভাবেই একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে থেকেছে।

যখন ঐ লোকগুলি শান্তি আসতে দেখে নেয় তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আল্লাহর নবীর ফরমান মোতাবেক আল্লাহর শান্তি এসে গেছে। তখন তারা হতবৃদ্ধি হয়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। এদিক ওদিক তারা দৌড়তে গুরু করে। তখন তাদেরকে বলা হয়ঃ পলায়ন করো না, বরং নিজেদের প্রাসাদের দিকে এবং আরাম আয়েশ ও সুখ-সামগ্রীর দিকে ফিরে এসো। তোমাদের সাথে প্রশ্নোক্তর চলবে যে, তোমরা আল্লাহর নিয়ামত রাজির জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কি না। এই নির্দেশ হবে তাদেরকে ধমক দেয়া এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হিসেবে। ঐ সময় তারা নিজেদের পাপরাশির কথা স্বীকার করে নেবে। তারা স্পষ্টভাবে বলবেঃ "আমরা তো ছিলাম অত্যাচারী।" কিন্তু তখনকার স্বীকার করে কোনই লাভ হবে না। আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি।

১৬। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এতোদুভয়ের মধ্যে রয়েছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

১৭। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করি নাই।

১৮। কিন্তু আমি সত্য দারা
আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে
ওটা মিথ্যাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দেয়
এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহন
হয়ে যায়, দুর্ভোগ তোমাদের!
তোমরা যা বলছো তার জন্যে।

(١٦) وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ (١٧) لَوْ اَرَدْنَا اَنْ تَتَّخِذَ لَهُوا لَا تَتَخَذْنُهُ مِنْ لَدُنَا اَنْ تَتَّخِذَ لَهُوا فُعِلِيْنَ ٥

(۱۸) بَلُ نَقُدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَاذَا هُوَ زَاهِ قُ وَلَكُمُ الْوَيْسُلُ مِثَّا تَصِفُونَ ٥ ১৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে

যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর

সান্নিধ্যে যারা আছে তারা

অহংকার বশে তাঁর ইবাদত করা

হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্ডি
বোধ করে না।

২০। তারা দিবা রাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না। (۱۹) وَلَهُ مَنْ فِى السَّمَٰوْتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِى السَّمَٰوْتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْ عِنْدَهُ لاَ
يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ
لاَ يَسْتَحُسِرُونَ ٥

وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ o

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি আকাশ ও যমীনকে হক ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি অসং লোকদেরকে শান্তি এবং সংলোকদের পুরস্কার দেন। এগুলিকে তিনি খেল তামাশা ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নাই। অন্য আয়াতে এই বিষয়ের সাথে সাথেই এই বর্ণনা রয়েছে যে, এইরূপ ধারণা কাফিররা পোষণ করে থাকে যাদের জ্বন্য জাহান্লামের অগ্নি প্রস্তুত রয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি যদি খেল-তামাশা ও ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার কাছে যা তা নিয়েই ওটা করতাম। এর একটি ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি আমি খেল-তামাশা চাইতাম তবে ওর উপকরণ বানিয়ে নিতাম। আমার কাছে যা আছে তা নিয়েই। আর তা হলে আমি জাল্লাত, জাহাল্লাম, মৃত্যু, পুনরুখান এবং হিসাব সৃষ্টি করতাম না। ইবনু আবি নাজীহ্ (রাঃ) এই অর্থ করেছেন। হাসান (রাঃ) ও কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যদি আমি স্ত্রীর ইচ্ছা করতাম তবে আমার কাছে যারা আছে তাদেরকেই করতাম। ইয়ামন বাসীদের ভাষায় ক্রিট্র শব্দটি স্ত্রীর অর্থেও এসে থাকে। ইকরামা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে ক্রিট্র শব্দ দ্বারা সন্তান উদ্দেশ্য। কিন্তু এ দু'টি অর্থ পরস্পের সম্বন্ধ যুক্ত। স্ত্রীর সাথে সন্তানও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেনঃ

لَوْ اللَّهُ اَنْ يَتَخِذَ وَلَدُّ الْآصَطَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

و د ا ريم د ور ياو در و دري و سنجنه هو الله الواجِدُ القهار- অর্থাৎ ''আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন; পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল পরাক্রমশালী।'' (৩৯ঃ ৪) সুতরাং তিনি সন্তান গ্রহণ করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। হযরত ঈসা (আঃ) ও উযায়ের তাঁর পুত্র নন এবং ফেরেশতারা তাঁর কন্যাও নন। এই ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মক্কার কাফিরদের এই বাজে কথা এবং অপবাদ হতে এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র ও উচ্চ। তাঁও করি নাই।' মুজাহিদের (রঃ) উক্তি তো এই যে, কুরআনকারীমের মধ্যে তাঁও সর্বক্ষেত্রেই নেতিবাচক রূপে এসেছে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি সত্য দ্বারা মিখ্যার উপর আঘাত হানি, ফলে তা মিখ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওটা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। যারা আল্লাহর জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করছে, তাদের এই বাজে ও ভিত্তিহীন কথার কারণে তাদের দুর্ভোগ পোহাতেই হবে।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ যে ফেরেশতাদেরকে তোমরা আল্লাহর কন্যা বলছো তাদের অবস্থা শুনো এবং আল্লাহ তাআ'লার বিরাটপ্বের প্রতিলক্ষ্য করো যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁরই অধিকারভুক্ত। ফেরেশতারা তাঁরই ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছে। তারা যে কোন সময় তাঁর অবাধ্য হবে এটা অসম্ভব। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআ'লার বান্দা হওয়াতে শরম করেন না এবং ফেরেশতারাও তাঁর ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করেন না। তাদের কেউই অহংকারবশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না। যে কেউ এরূপ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, এমন একদিন আসছে যেই দিন সে হাশরের মাঠে সবারই সাথে তাঁর সামনে হাজির হবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। ঐ বুযুর্গ ফেরেশতামণ্ডলী দিবা রাত্র আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তও হয় না এবং শৈথিল্যও করে না। দিন রাত তারা আল্লাহর আদেশ পালনে, তাঁর ইবাদতে এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ ও আনুগত্যের কাজে লেগে রয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়াত ও আমল উভয়ই বিদ্যমান। না তারা কোন সময় আল্লাহর নাফরমানী করে, না কোন আদেশ পালনে বিমুখ হয়।

হযরত হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের মজলিসে অবস্থান করছিলেন, ঐ সময় তিনি বলেনঃ "আমি যা শুনতে পাচ্ছি তা তোমরাও শুনতে পাচ্ছ কি?" সাহাবীরা উত্তরে বলেনঃ

''আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'' তখন তিনি বলেনঃ ''আমি আকাশের চড়চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর সত্য ব্যাপার তো এটাই যে, ওতে চড়ুচড় হওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত স্থানও এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতার মস্তক সিজদায় পড়ে থাকে না।" <sup>১</sup>

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হা'রিস ইবনু নাওফাল (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমি হযরত কা'ব আহ্বারের (রাঃ) কাছে বসেছিলাম। ঐ সময় আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। আমি তাঁকে এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্যেস করলাম যে, ফেরেশতাদেরকে কি তাঁদের চলা, ফেরা, আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যাওয়া, আমল করা ইত্যাদি ও তাসবীহ পাঠ করতে বিরত রাখে নাং আমার এ প্রশ্ন ওনে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "এ ছেলেটি কে?" জনগণ উত্তরে বললেনঃ "এটা বানু আবদিল মুত্তালিব গোত্রের ছেলে।" তিনি তখন আমার কপাল চম্বন করে বললৈনঃ "হে প্রিয় বৎস! ফেরেশতাদের এই তাসবীহ পাঠ ঠিক আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণের মত। দেখো, চলতে, ফিরতে, কথা বলতে সব সময়েই আমাদের নিঃশাস আসা যাওয়া করে থাকে। অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠও অনবরত চলতে থাকে।"

২১। তারা মৃত্তিকা হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সে গুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?

২২। যদি আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বৃদ থাকতো আকাশমঙ্গী ও পৃথিবীতে, তুর্বে উভয়ই ধ্বংস হয়ে ৰেতো, অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

২৩। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না: বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

(٢١) أَمِ اتَّخَـُدُوَّا اللِّهَـةُ مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ٥

(٢٢) لَوْكَانَ فِيْهِمَّا اللَّهَةُ إلَّا الله لَفُسَدَتَا فَسَبُحُنَ اللَّهِ رَبِّ الْعُرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥

(٢٣) لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ

روه و دروه ر وهم يستلون ٥

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা শিরক্কে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেনঃ হে মুশরিকদের দল! আল্লাহ ছাড়া তোমরা যে সবের পূজা করে থাকো তাদের মধ্যে একজনও এমন নেই যে মৃতকে জীবিত করতে পারে। একজন কেন, সবাই মিলিত হলেও তাদের এ ক্ষমতা হবে না। তা হলে যে আল্লাহ এ ক্ষমতা রাখেন তাদের তাঁর সমান মর্যাদা দেয়া অন্যায় নয় কি?

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আচ্ছা, যদি বাস্তবে এটা মেনে নেয়া হয় যে, বহু মা'বৃদ রয়েছে তবে আসমান ও যমীনের ধ্বংস অপরিহার্য হয়ে পড়বে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন্ঃ "আল্লাহর সন্তান নেই এবং তাঁর সাথে অন্য কোন মা'বৃদও নেই; যদি এরূপ হতো তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৃষ্ট বস্তুকে নিয়ে ফিরতো এবং প্রত্যেকেই অন্যের উপর জয়যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতোঁ। আল্লাহ তাআ'লা তাদের বর্ণনাকৃত বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।" এখানে তিনি বলেনঃ তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র ও মহান। অর্থাৎ ছেলে মেয়ে হতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। অনুরূপভাবে তিনি সঙ্গী সাথী, অংশীদার ইত্যাদি হতেও উধ্বর্ধ। তাদের এ সব কিছু তাঁর উপর অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। এগুলি থেকে আল্লাহর সন্তা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাঁর মাহাত্ম্যতো এই যে, সাধারণভাবে তিনি প্রকৃত শাহানশাহ। তাঁর উপরে শাসনকর্তা হুকুমের কৈফিয়ত চাইতে পারে না এবং কেউ তাঁর কোন ফরমান টলাতেও পারে না। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, বড়ত্ব, জ্ঞান, হিকমত, ন্যায় বিচার এবং মেহেরবানী অতুলনীয়। তাই, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। কেউ তার সামনে টু শব্দটিও করতে পারে না। সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও নিরুপার। কেউই কোন শক্তি রাখে না। কেউ এমন নেই যে, তাঁর সামনে কথা বলার সাহস রাখে। 'এ কাজ কেন করলেন এবং কেন এটা হলো এরূপ প্রশ্ন তাঁকে করতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং সবারই তিনি মালিক বলে তিনি যাকে ইচ্ছা যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। প্রত্যেকের কাজের তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

فَوَرِينِكَ لَنْسَعُلَنَّهُ مُ اجْمَعِينَ - عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সকলকেই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো।" (১৫ঃ ৯২-৯৩) যে তার. আশ্রুয়ে এসে যাবে সে সমস্ত অকল্যাণ ও বিপদাপদ হতে বেঁচে যাবে। পক্ষাস্তরে, এমন কেউ নেই যে তাঁর বিপক্ষে অপরাধীকে আশ্রয় দিতে পারে। ২৪। তারা তাঁকে ছাড়া বহু মা বুদ
প্রহণ করেছে? বলঃ তোমরা
তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর;
এটাই, আমার সাথে যারা আছে
তাদের জ্বন্যে উপদেশ এবং
এটাই উপদেশ ছিল আমার
পূর্ববর্তীদের জন্যে; কিন্তু তাদের
অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জ্বানে
না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে
নেয়।

২৫। আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাস্ল প্রেরণ করি নাই তার প্রতি এই ওয়াহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (٢٤) أم اتَّخَدُوْا مِنُ دُوْنِهُ الْهَةَ قُلُ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكُرُمَنْ مَنْعِى وَذِكْرُ مَنْ قَرْبُلِيْ بَلُ اكْتُشُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٥

(۲۵) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ تَـبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللَّا نُوْحِى اِلْيَهِ مِنْ رَّسُولِ اللَّا نُوْحِى اِلْيَهِ النَّا اَنَّهُ لَا اِللَهُ اللَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ঐ লোকগুলি আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা'বৃদ্ বানিয়ে রেখেছে, তাদের ইবাদতের উপর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই। কিন্তু মু'মিনরা যে আল্লাহর ইবাদত করছে তাতে তারা সত্যের উপর রয়েছে। তাদের হাতে উচ্চতর দলীল হিসেবে আল্লাহর কালাম কুরআন বিদ্যমান রয়েছে। এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব গুলিতেও এর প্রমাণ মওজুদ রয়েছে, যা সশব্দে তাওহীদের স্বপক্ষে ও কাফিরদের আত্মপূজার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ মুশরিক সত্য হতে উদাসীন হয়ে আল্লাহর কথাকে অস্বীকার করে বসেছে। সমস্ত রাসূলকে তাও হীদের শিক্ষা দেয়ারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَسَكُلُ مَنْ أَدْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دُسُلِنًا اجْعَلْتَ

## د وو الآدا مِن دُونِ الرَّحِم بِ الْلِهِ لَهُ يَعْبِ لُونَ -

অর্থাৎ "তোমার পূর্বে আমি যে সব রাস্ল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করতোঃ আমি কি তাদের জন্যে দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য মা বৃদ সমূহ নির্ধারণ করেছিলাম যে, তারা তাদেরই ইবাদত করবে?" (৪৩ঃ ৪৫) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে এমন রাসূল পাঠিয়েছি যে জনগণের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছেঃ তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাগৃতের (শয়তানের) ইবাদত হতে দূরে থাকো।'' (১৬ঃ ৩৬) সূতরাং রাসূল ও নবীদের সাক্ষ্যও এটাই এবং স্বয়ং আল্লাহর প্রকৃতিও এরই সাক্ষী। আর মুশরিকদের কোন দলীল প্রমাণ নেই। তাদের সমস্ত হুজ্জত বৃথা। তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২৬। তারা বলেঃ দয়াময় সন্তান প্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।

২৭। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কান্ধ করে থাকে।

২৮। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা
কিছু আছে তা তিনি অবগত;
তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের
জ্বন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট
এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত
সম্ভস্ত।

(٢٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَكَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَكَالًا عِبَادُ وَلَكَالًا عِبِبَادُ وَلَا اللهُ عِبِبَادُ اللهُ عِبِبَادُ اللهُ عِبِبَادُ اللهُ عَبِبَادُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبِبَادُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ ع

(۲۷) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِوَهُمُ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۞

(۲۸) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلاَيشْ فَعُونَ الْآ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيشْ فَعُونَ الآ لِـمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٥ ২৯। তাদের মধ্যে যে বলবেঃ مِنْهُمُ إِنِّي আমিই মা'বৃদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিবো لِكَ نَجُـزِيْهِ ছাহান্নামে। এভাবেই আমি গ্রালমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

মক্কার কাফিরদের ধারণা ছিল যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এই ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ এটা সম্পূর্ণ ভূল ধারণা। ফেরেশতারা তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা বড়ই মর্যাদা সম্পূর্ন। কথায় ও কাজে তারা সদা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিমগ্ন রয়েছে। কোন সময়েই তারা আগে বেড়ে কথা বলে না, কোন কাজে তারা তাঁর আদেশের বিপরীতও করে না। বরং যা তিনি আদেশ করেন তা-ই তারা পালন করে। তারা আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে পরিবেষ্টিত। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই সামনের পিছনের ডানের ও বামের খবর তিনি রাখেন। অণু-পরমাণুর জ্ঞানও তাঁর রয়েছে। এই পবিত্র ফেরেশতারাও এই সাহস রাখেন না যে, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীর জন্যে সুপারিশ করেন। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?" (২ঃ ২৫৫) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "যাকে তিনি অনুমতি দিবেন তার শাফাআত ছাড়া তাঁর কাছে আর কারো শাফাআত চলবে না।" (৩৪ঃ ২৩) এই বিষয়েই আরো বহু আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ফেরেশতা মণ্ডলী এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী বান্দারা সবাই তাঁর ভয়ে ভীত সন্তুস্ত অবস্থায় কাঁপতে থাকবেন। তাদের মধ্যে যে কেউই নিজে মা'ব্দ বলে দাবী করবে তাকে আল্লাহ প্রতিফল দিবেন জাহান্লাম। যালিমদেরকে তিনি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহর একথাটি শর্ত সাপেক্ষ। আর শর্তের জন্যে ওটা সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়। এটা জরুরী নয় যে, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের

মধ্যে কেউ এই ঘৃণ্য দাবী করে ও এইরূপ কঠিন শাস্তি ভোগ করে। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ যদি আল্লাহর সন্তান হতো তবে আমিই হতাম প্রথম সেই বান্দা।" (৪৩ঃ ৮১) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "(বে নবী (সঃ)!) যদি তুমি শির্ক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (৩৯ঃ ৬৫) সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার সন্তান হওয়াও যেমন সম্ভব নয় তেমনই রাসূলুল্লাহর (সঃ) শির্কও অসম্ভব।

৩০। যারা কুফরী করে তারা কি
ভেবে দেখে না যে,
আকাশমগুলী ও পৃথিবী মিশে
ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর
আমি উভয়কে পৃথক করে
দিলাম, এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে;
তুবও কি তারা বিশ্বাস করবে
না?

৩১। এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি
করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী
তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক
ঢলে না যায় এবং আমি তাতে
করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে
তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

(٣٠) أَولَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفُرُوا أَنَّ السَّمُوْتِ وَالْارْضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا وَكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا مِنَ الْمَا وَكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا مِنْ مُؤْمِنُونَ ٥

(٣١) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنُ تَسِيْتَ دَبِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۞ ৩২। এবং আকাশকে করেছি
সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা
আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে
মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৩৩। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিচ্ছ নিচ্ছ কক্ষপথে বিচরণ করে। (٣٢) وَجَعَلْنَا السَّمَّاءَ سَقَفًا مَّ صَفَفًا مَّ مَعُنُ الْيَتِهَا مُعُرضُونَ ٥ مُعُرضُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْسَمَامُ وَالْقَمَرُ وَالْسَمَا وَالْقَمَرُ وَالْسَمَامُ وَالْقَمَرُ وَالْسَمَامُ وَالْقَمَرُ وَالْسَمَامُ وَالْقَمَرُ وَالْسَمَامُ وَالْسَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَامُ وَالْسَمَامُ وَالْسَمُ وَالْسَمَامُ وَالْسَا

আল্লাহ তাআ'লা বর্ণনা করছেন যে, তাঁর শক্তি অসীম এবং প্রভৃত্ব ও ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি বলেনঃ যে সব কাফির আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা করছে তাদের কি এটুকুও জ্ঞান নেই যে, সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ? আর সব জিনিসের রক্ষক তিনিই? সুতরাং হে কাফিরদের দল! তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদত করছো কেন? প্রথমে আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিল না। আল্লাহ তাআ'লা পরে ওগুলিকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। যমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করতঃ অত্যন্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাতটি যমীন ও সাতটি আসমান বানিয়েছেন। যমীন ও প্রথম আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রেখেছেন। আকাশ হতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপত্ন করেন। প্রত্যক জীবন্ত জিনিস তিনি পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। এই সমুদয় জিনিস, যে গুলির প্রত্যেকটি, কারিগরের একচেটিয়া ক্ষমতা ও একত্ব প্রমাণ করে না কি? এ লোকগুলি নিজেদের সামনে এসব কিছু বিদ্যমান পাওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেই শিরক পরিত্যাগ করছে না।

فَفِي كُلِّي شَيْرٍ لَهُ أَيْهُ \* تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

অর্থাৎ ''প্রত্যেক জ্বিনিসের মধ্যেই তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, তিনি এক।''

হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাসকে (রঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "পূর্বে রাত ছিল, না দিন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ

''প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তা হলে এটাতো প্রকাশমান যে তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত। সূতরাং প্রমাণিত হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে একটি লোক হযরত ইবন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেনঃ "এ সম্পর্কে তুমি হযরত ইবনু আব্বাসর্কে (রাঃ) জিজ্ঞেস কর। তিনি উত্তরে যা বলবেন তা আমাকে জানাবে।" তখন লোকটি হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। তিনি জবাবে বলেনঃ ''যমীন ও আসমান সৰ্ব এক সাথেই ছিল। না বৃষ্টি বৰ্ষিত হতো, না ফসল উৎপন্ন হতো। যখন আল্লাহ তাআ'লা আত্মা বিশিষ্ট মাখলুক সৃষ্টি করলেন তখন তিনি আকাশকে ফেড়ে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং যমীনকে ফেড়ে তা হতে ফসল উৎপন্ন করলেন।" প্রশ্নকারী লোকটি এটা হযরত ইবনু উমারের (রাঃ) সামনে বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলে ওঠেনঃ " আজকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কুরআনের জ্ঞান সবারই উর্ধের। মাঝে মাঝে আমার ধারণা হতো যে, হয়তো বা হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাপারে সাহসিক উদ্যম বেড়ে গেছে। কিন্তু আজ ঐ কুর্যারণা আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল।" ১

আল্লাহ তাআ'লা আসমান ফেড়ে সাতটি আসমান বানিয়ে দেন এবং যমীনকে ফেড়ে সাতটি যমীন বানিয়ে দেন। হযরত মুজাহিদের (রাঃ) তাফসীরে এও রয়েছে যে, এগুলি মিলিত ভাবে ছিল। অর্থাৎ পূর্বে সাত আসমান এক সাথেই ছিল এবং অনুরূপভাবে সাত যমীনও একটাই ছিল। তারপর পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়। হযরত সাঈদের (রঃ) তাফসীরে আছে যে, এ দু'টো পূর্বে একটাই ছিল, পরে পূথক পূথক করে দেয়া হয়েছে। যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। পানিকে সমস্ত প্রাণীর আসল বা মূল করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার মন খুব খুশী হয় এবং আমার চক্ষ্ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে সমস্ত জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ ''হে আবৃ হুরাইরা (রাঃ)! জেনে রেখো যে, সমস্ত জিনিস পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ২

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ২. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু ছরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন আমি অপনাকে দেখি তখন আমার প্রাণ খুশী হয় ও চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আপনি আমাদেরকে প্রত্যেক জিনিস (এর মূল) সম্পর্কে খবর দিন।' তিনি বললেনঃ ''প্রত্যেক জিনিস পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।'' আমি পুনরায় বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যে, যখন আমি তা করবো তখন আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো। তিনি বলেনঃ ''লোকদেরকে সালাম দিতে থাকো, দেরিদ্রদেরকে) খাদ্য খেতে দাও এবং রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড় যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে জালাতে প্রবেশ করবে।'' ১

যমীনকে আল্লাহ তাআ'লা পর্বতরূপ পেরেক দ্বারা দৃঢ় করে দিয়েছেন যাতে তা হেলে দুলে মানুষকে পেরেশান করে না তুলে এবং তাদেরকে প্রকশ্পিত না করে। যমীনের তিন ভাগ পানিতে খোলা আছে, যাতে মানুষে আকাশ ও ওর বিশ্বয়কর বস্তুরাজি চক্ষু দ্বারা অবলোকন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রহমতের গুণে যমীনে রাস্তাপথ বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ সহজে তাদের সফরের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং দূর দূরান্তে পৌছতে পারে। আল্লাহ তাআ'লার মাহাত্ম্য দেখে বিশ্বিত হতে হয় যে, এক শহর হতে অন্য শহরের মাঝে পর্বত রাজি প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এর ফলে চলাফেরা বাহ্যতঃ কম্বকর মনে হচ্ছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা বলে ঐ পর্বত রাজির মধ্যেও পথ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে এখানকার লোক সেখানে এবং সেখানকার লোক এখানে পৌছতে পারে এবং নিজেদের কাজ কারবার চালিয়ে যেতে পারে। তিনি আসমানকে যমীনের উপর ছাদরূপে বানিয়ে রেখেছেন। যেমন—

অর্থাৎ ''আমি আকাশকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি এবং আমি প্রশস্ত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী।'' (৫১ঃ ৪৭)

আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

والشكاء وكتا بتنهسك

অর্থাৎ ''শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তার।'' (৯১ঃ ৫) আরো বলেনঃ

أَفَكُمْ يَنْظُدُ وَا إِنَّى السَّمَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنْهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ـ

এ शामी अपि भूमना प्राथमा प्राथमा वर्गना कता श्राहर ।

অর্থাৎ "তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?" (৫০ঃ ৬)

বলা হয় ছাদ ও তাঁবু খাড়া করাকে। যেমন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলামের 'বেনা' বা ভিত্তি পাঁচটি জ্বিনিসের উপর রাখা হয়েছে।" যেমন পাঁচটি স্তম্ভের উপর কোন ছাদ বা তাঁবু দাঁড়িয়ে থাকে।

অতঃপর এই যে আকাশ, যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটা সুউচ্চ ও নির্মল।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আকাশ কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হচ্ছে তরঙ্গ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।" <sup>১</sup>

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ''আসমান ও যমীনে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যে গুলি মানুষের চোখের সামনে বিদ্যমান, অথচ তারা সেগুলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'' অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষণা করে না যে, কত প্রশন্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তাআ'লা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। ওগুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান রয়েছে। সূর্যের কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যখন ওটা বিদ্যমান থাকে তখন দিন হয় এবং যখন ওটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন রাত্রি হয়। এই সূর্য শুধু মাত্র একদিন ও রাতে সারা আকাশকে প্রদক্ষিণ করে। ওর চলন ও তীব্রতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু অনুমানের উপর বলা হয়ে থাকে সেটা অন্যক্থা।

বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের আবেদদের মধ্যে কোন একজন আ'বেদ তাঁর ত্রিশ বছরের ইবাদতের সময় পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য আ'বেদদের উপর যেমন ত্রিশ বছরের ইবাদতের পর মেঘের দ্বারা ছায়া করা হতো, তাঁর উপর তা হলো না। তখন তিনি তাঁর ঐ অবস্থার কথা তাঁর মায়ের নিকট বর্ণনা করেন। তখন তাঁর মা বলেন, ''হে আমার প্রিয় বৎস! হয় তো তুমি তোমার এই ইবাদতের যুগে কোন পাপকার্য করে থাকবে।'' তিনি বললেনঃ ''আম্মা! আমি তো এরূপ কোন কার্য করি নাই।'' মা বললেনঃ ''তা হলে তুমি অবশ্যই কোন

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদ গারীব।

পাপ কার্যের পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করে থাকবে।" তিনি বললেনঃ খুব সম্ভব তুমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেছা, কিন্তু কোন চিন্তা গবেষণা না করেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছো।" আ'বেদ তখন বললেনঃ "এরূপতো বরাবরই হতে আছে।" মা বললেনঃ "তা হলে কারণ এটাই।"

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করছেনঃ তোমরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য কর এবং দিন ও ওর আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারপর এ দুটোর পরস্পর ক্রমাগত সুশৃংখলভাবে গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং একটি কমে যাওয়া ও অপরটি বেড়ে যাওয়া দেখো। আরো দেখো সূর্য ও চন্দ্রের দিকে। সূর্যের আলো এক বিশেষ আলো এবং ওর আকাশ, ওর যামানা, ওর নড়াচড়া এবং ওর চলনগতি পৃথক। চন্দ্রের আলো পৃথক ওর কক্ষপথ পৃথক এবং চলনগতি পৃথক। প্রত্যেকে নিজ্জ কক্ষপথে বিচরণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিমগ্ন রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ''তিনিই সকালকে উচ্জ্বলকারী, তিনিই রাত্রিকে শান্তিময় করেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।''

৩৪। আমি তোমার পূর্বেও কোন
মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি
নাই; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে
তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?
৩৫। জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ
করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ
ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে
পরীক্ষা করে থাকি। এবং
আমারই নিকট তোমরা
প্রতানীত হবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে দুনিয়ায় অনন্ত জীবন দান করি নাই। বরং ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সন্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব। এই আয়াত দ্বারাই আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, হযরত খিয়র (আঃ) মারা গেছেন। তিনি আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন এটা ভুল কথা। কেননা, তিনিও মানুষই ছিলেন। হোন তিনি ওয়ালী বা নবী অথবা রাসূল, কিন্তু ছিলেন তো মানুষই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর তবে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে? অর্থাৎ তারা কি আশা করছে যে, তোমার মৃত্যুর পর তারা দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকবে? না, এটা হতে পারে না, বরং প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলতেনঃ "লোকেরা আমার মৃত্যুর কামনা করে, আমি যদি মারা যাই তবে এই পথে কি আমি একাই রয়েছি? এমন কেউই নেই যে এর স্বাদ গ্রহণ করবে না।"

ু এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা, সুখ ও দুঃখ দ্বারা, মিষ্ট ও তিক্ত দ্বারা এবং প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি, যাতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল ও হতাশা গ্রস্ত ব্যক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঐশ্বর্য ও দারিদ্র, কঠোরতা ও কোমলতা, হালাল ও হারাম, হিদায়াত ও শুমরাহী এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা এ সবগুলিই পরীক্ষামূলক। এর দ্বারা ভাল ও মন্দ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। ঐ সময় যে যেমন ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। পাপীরা শাস্তি এবং পুণ্যবানরা পুরস্কার লাভ করবে।

৩৬। কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু
বিদ্রুপের পাত্ররূপেই গ্রহণ
করে; তারা বলেঃ এই কি সেই,
যে তোমাদের দেবতাশুলির
সমালোচনা করে? অথচ তারাই
তো 'রহমান' এর উল্লেখের
বিরোধিতা করে।

৩৭। মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে ত্বরা প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে (٣٦) وَإِذَا رَاْكَ السَّذِيْسَنَ كَفُرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهٰذَا الَّذِي يَذْكُسُ الْهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمُ كُفِرُونَ ٥

(٣٧) خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ

আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো; সূতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না। عَجَلٍ سَاُورِيُكُمُ الْيَتِي فَلاَ تَشْتَعُجِلُونَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সাঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! কাফিররা যখন তোমাকে দেখে অর্থাৎ কুরায়েশ কাফিররা, যেমন আবু জেহেল প্রভৃতি, তখন তারা তোমাকে তথু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে এবং তোমার সাথে বেআদবী শুরু করে দেয়। তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ দেখো, এই কি ঐ ব্যক্তি, যে আমাদের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে? একে তো এটা তাদের হঠকারিতা, দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেরাই 'রহমান' (দয়াময় আল্লাহ) এর উল্লেখের বিরোধিতাকারী ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) অস্বীকারকারী। যেমন আল্লাহ তাআ'লা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

وَإِذَا رَاوَكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ أَوْ الْمَا الَّانِي بَعَثَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ رَسُولًا اللهُ رَسُولًا اللهُ رَسُولًا اللهُ رَسُولًا اللهُ رَسُولًا اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ ال

অর্থাৎ 'তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলেঃ এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে সরিয়েই দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকতাম; যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।" (২৫ঃ ৪১-৪২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ।' যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا۔

অর্থাৎ "মানুষ তো অতিমাত্রায় তুরা প্রিয়।" (১৭ঃ ১১)

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করার পর হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করতে শুরু করেন। সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে যখন তাঁর মধ্যে রহ্ ফুঁক দেয়া হয়, মাথা, চক্ষু ও জিহ্বায় যখন রহ্ চলে আসে তখন তিনি বলে ওঠেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! মাগরিব হওয়ার পূর্বেই তাড়াতাড়ি করে আমার সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করুন।"

হযরত আবৃ ছরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সমস্ত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। ঐ দিনেই হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। সেই দিনেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন। ঐদিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়। ঐদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঐদিনের মধ্যে এমন এক সময় রয়েছে যে, ঐ সময়ে যে বান্দা নামাযে প্রেকে আল্লাহ তাআ'লার নিকট যা চায় তিনি তাকে তা প্রদান করে পাকেন।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁর অঙ্গুলীগুলি দ্বারা ইশারা করে বলেনঃ "ওটা অতি অঙ্গু সময়।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেনঃ "ঐ সময়টুকু কোনু সময় তা আমার জ্বানা আছে। ওটা হলো জুমআ'র দিনের শেষ সময়টুকু। ঐ সময়েই আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন।

প্রথম আয়াতে কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দেয়ার পর পরই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা মানব জাতির ত্বরা প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে নিপূণতা এই রয়েছে যে, কাফিরদের হঠকারিতার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ দেখা মাত্রই মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারা অতি তাড়াতাড়ি বদলা নেয়ার ইচ্ছা করে। কেননা, মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই ত্বরা প্রবণ। কিন্তু মহান আল্লাহর নীতি এই যে, তিনি অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেন না। এজন্যেই তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো। তাদের শান্তি কত কঠোর তা তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে। তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো এবং আমাকে তাদের শান্তির ব্যাপারে ত্বরা করতে বলো না।

৩৮। আর তারা বলেঃ তোমরা যদি
সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই
প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?
৩৯। হায়, যদি কাফিররা সেই
সময়ের কথা জানতো যখন
তারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাৎ
হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে
পারবে না এবং তাদেরকে
ধ্রায় করাও হবে না।

(٣٨) وَيَقُلُولُونَ مَسَتَى هَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِينَ ○ (٣٩) لَوْ يَعُلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّ صُونَ عَنْ وَيُنَ لَا يَكُفُّ صُونَ عَنْ وَجُلُوهِمْ وَلَا هُمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٥ طُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٥

এ হাদীফটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪০। বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর
আসবে অতর্কিতভাবে এবং
তাদেরকে হতভন্ত করে দিবে;
ফলে তারা ওটা রোধ করতে
পারবে না এবং তাদেরকে
অবকাশও দেয়া হবে না।

٤٠) بَلُ تَأْتِيلُ هِمْ بَغْلَتُ أَنْ
 فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ
 رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظُرُونَ

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করতো বলে আম্পর্শর্ দেখিয়ে বলতোঃ "তুমি আমাদেরকে যা থেকে ভয় প্রদর্শন করছো তা কখন সংঘটিত হবে এবং এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে জবাব দিচ্ছেনঃ তোমরা যদি বিবেকবান হতে এবং ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তবে কখনো এর জন্যে তাড়াহুড়া করতে না! ঐ সময় শাস্তি তোমাদেরকে তোমাদের উপর হতে ও তোমাদের পায়ের নীচে হতে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন তোমরা তোমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে ঐ শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ঐ দিন তোমরা গন্ধকের পোশাক পরিহিত থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে চতুর্দিক হতে জাহান্নাম পরিবেস্টন করে ফেলবে। কেউই তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না।

ঐ শাস্তি তাদের উপর অতর্কিতভাবে এসে পড়বে এবং তাদেরকে হতভম্ব ও হতবৃদ্ধি করে দিবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে মোটেই অবকাশও দেয়া হবে না।

৪১। তোমার প্রেও জ্বনেক রাস্লকেই ঠাটা বিদ্রুপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাটা বিদ্রুপ করতো তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেস্টন করেছিল।

(٤١) وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوْا بِهِ سَخِرُوا مِنْهُمُ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ حَ ৪২। বলঃ 'রহমান' এর পরিবর্তে কে তোমাদেরকে রক্ষা করছে রাত্রে ও দিবসে? তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৩। তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব দেবীও আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিচ্ছেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না। وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُمُٰنِ بَكُ لُوُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُمُٰنِ بَلُ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّغْرِضُونَ ٥ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّغْرِضُونَ ٥ (٤٣) أَمْ لَهُمْ الهَهَ أَلَهُمْ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنا لَا يَسْتَطِينُعُونَ نَصْرَانُفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ ٥

মুশরিকরা যে আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) ঠাট্টা বিদ্রূপ করে ও মিধ্যা প্রতিপাদন করে কন্ট দেয় সেজন্যে তিনি তাঁকে সান্ত্রনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ)। মুশরিকরা যে তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে এবং মিধ্যা প্রতিপন্ন করছে সে কারণে তুমি উদ্বিগ্ন ও মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। কাফিরদের এটা পুরাতন অভ্যাস। পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) সাথেও তারা এরূপ ব্যবহারই করেছে। ফলে, অবশেষে তারা আল্লাহর শান্তির কবলে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَلَكَ قَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّنَ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُنِّبُوا وَأُوَذُوا حَتَى اللَّهِ وَلَا مُبَدِّلُ لِكَلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ كَ مِنَ حَتَّى اتَنْهُمُ نَصَرُنَا ثَوَ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ كَ مِنَ نَبَالِي النَّهُرُ سَلِينَ وَ

অর্থাৎ "তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের মিখ্যা প্রতিপাদন করা হয়েছিল, অতঃপর তারা ওর উপর ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর তাদেরকে কস্ট দেয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছিল; আল্লাহর কথার কেউ পরিবর্তনকারী নেই। আর তোমার কাছে রাসূলদের খবর এসে গেছে।" (৬ঃ ৩৪)

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ তিনিই তোমাদের সবারই হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে রয়েছেন। তিনি কখনও কান্ত হন না এবং কখনও নিদ্রা যান না। এখানে مِنَ الرَّحُمْنِ দ্বারা مِنَ الرَّحُمْنِ অর্থ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রহমানের পরিবর্তে বা রহমান ছাড়া দিন-রাত তোমাদেরকে কে রক্ষণা বেক্ষণ করছে? অর্থাৎ তিনিই করছেন। যেমন কোন কবি বলেনঃ

অর্থাৎ ''দাসী 'মিরফাক' পরিধান করে নাই এবং সজীর পরিবর্তে পেস্তার স্বাদ গ্রহণ করে নাই।'' এখানেও مِنَ الْبَقَوْلِ দ্বারা بِنَ الْبَقَوْلِ বুঝানো হয়েছে।

মুশরিক ও কাফিররা শুধু যে, আল্লাহর একটা নিয়ামত ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করছে তা নয়; বরং তারা তাঁর সমস্ত নিয়ামতকেই অস্বীকার করে থাকে।

এরপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তবে কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবীও আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? অর্থাৎ তারা এরপ করার ক্ষমতা রেখে না। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এমনকি তাদের এই বাজে মা'বৃদরা নিজেদেরকেই তো সাহায্য করতে পারে না এবং তারা আল্লাহ থেকে বাঁচতেও পারে না। আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কোন খবর তাদের কাছে নেই। এ বাক্যের একটি অর্থ এটাও যে, তারা কাউকেও বাঁচাতেও পারে না এবং নিজেরাও বাঁচতে পারে না।

88। বজুতঃ আমিই তাদেরকে এবং
তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভোগ
সন্তার দিয়েছিলাম; অধিকন্তু
তাদের আয়ুদ্ধালও হয়েছিল দীর্ঘ;
তারা কি দেখছে না বে, আমি
তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে
সংকুচিত করে আনছি; তুবও কি
তারা বিজয়ী হবে?

৪৫। বলঃ আমি তো শুধু ওয়াহী দারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন (٤٤) بَلُّ مَسَتَّعْنَا هُوُلَاءِ
وَأَبَّاءَهُمْ جَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِى
الْعُمُرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِى
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
الْاَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ
اطُرَافِها أَفَهُمُ الْغَلِبُونَ ٥
اطُرَافِها أَفَهُمُ الْغَلِبُونَ ٥
وَلَا يَسَمَّا أُنْذِرُكُمُ الشَّمَّ الْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّ الْصَّمَّ الْسُمَّةُ الصَّمَّ الْسُمَّةُ الصَّمَّ الْسُمَّةُ الصَّمَّ الْسُمَّةُ الصَّمَّ الْسُمَّةُ الصَّمَّةُ الصَّمَّةُ الصَّمَّةُ الصَّمَّةُ الصَّمَّةُ الصَّمَةُ الصَّمَّةُ الصَّمَةُ الْصَمَةُ الصَّمَةُ الصَّمَةُ الصَّمَةُ الصَّافِقُولُ الْمَاسِلَعُهُ الْمَاسَانِ السَّمَةُ الْمَاسَانِ السَّمَةُ السَّمَةُ الصَّافُولُ الْمَاسِلَةُ الْمَصَانِ السَّمَةُ الصَّمَةُ الصَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمِي الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعَلِقِيْمِ السَّمِي الْمُعَلِقِيمُ السَّمِي الْمُعَلِقِيمُ السَّمِي الْمُعَلِقِ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السُّمِيمُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمَةُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمُ السَّمِيمُ السَّمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ السَّمِيمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِيمُ السَّمِيمُ السُّمِ السَّمُ السَّمَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَقِ السَمِيمُ السَّمِ السَّمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ الْمُعِلَمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السَمِيمُ السُ

সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্ক বাণী **ও**নে না।

৪৬। তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছু মাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা নিশ্চয় বলে উঠবেঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালিম!

89। এবং কিয়ামত দিবসে আমি
স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের
মানদণ্ড; সুতরাং কারো প্রতি কোন
অবিচার করা হবে না। এবং কর্ম
যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও
হয় তবুও তা আমি উপস্থিত
করবো; হিসাব গ্রহণকারীরূপে
আমিই যথেষ্ট।

الدَّعَاءَ إِذَا مَا يُنَذُرُونَ ٥ (٤٦) وَلَيِنْ مَسَّتُهُمْ نَفُحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُويُلَنَّ إِنَّا كُنَا ظُلِمِينَ٥ إِنَّا كُنا ظُلِمِينَ٥

(٤٧) وَنَضَعُ الْمَسَوازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حُسِبِيْنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতারণা এবং নিজেদের শুমরাহীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ আমি তাদেরকে পানাহার ও ভোগের সামগ্রী প্রদান করেছি এবং দীর্ঘ বয়স দিয়েছি বলেই তারা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের কৃতকর্ম আমার কাছে পছন্দনীয়। এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেনঃ তারা কি দেখে না যে, আমি কাফিরদের জনপদগুলিকে তাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি? এই বাক্যের আরো অনেক অর্থ করা হয়েছে। যা আমরা সূরায়ে রা'দে বর্ণনা করে দিয়েছি। কিন্তু সর্বাধিক সঠিক অর্থ এটাই। যেমন অন্য জারগায় রয়েছেঃ

ررية رورور مرد رود سر رووا مرسية مرا المرسية والمرسي والمرسي والمرابع والمرابع والمربي والمرب

অর্থাৎ ''তোমাদের আশে পাশের জনপদগুলিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আমি নিদর্শনসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকি যাতে লোকেরা তাদের পাপকার্য হতে ফিরে আসে।'' (৪৬ঃ ২৭) হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর একটি ভাবার্থ করেছেনঃ "আমি ইসলামকে কুফরীর উপর জয়যুক্ত করে আসছি।
সুতরাং তোমরা কি এর দ্বারাও উপদেশ গ্রহণ করবে না যে, কিভাবে আল্লাহ
তাআ'লা তাঁর বন্ধুদেরকে তাঁর শক্রদের উপর বিজয় দান করেন এবং কিভাবে
পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারী উন্মতদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ও
মু'মিনদেরকে মুক্তি দান করেছেন? "এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'তবুও
কি তারা বিজয়ী হবে? অর্থাৎ এখনো কি তারা নিজেদেরকে বিজয়ী মনে
করছেঃ না, না। বরং তারা পরাজিত, লাঞ্ছিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ আমি শুধু ওয়াহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি। যে সব শাস্তি থেকে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি এটা আমার নিজের পক্ষ হতে নয়, আল্লাহ তাআ'লার কথাই আমি তোমার কাছে প্রচার করছি মাত্র। কিন্তু আল্লাহ যাদের অন্তর্চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন এবং কর্ণে ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্যে মহান আল্লাহর একথাগুলি কোন উপকারে আসবে না। বধিরকে সতর্ক করা কথা। কেননা, সে তো কিছু শুনতেই পায় না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের শান্তির কিছুমাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে ফেলবেঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালিম।

আল্লাহ পাক বলেনঃ কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদও। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এই দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। কিন্তু যে আমলগুলি তাতে ওজন করা হবে ওগুলি অনেক হবে বলে একে বহু বচন আনা হয়েছে। ঐদিন কারো প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। কেননা, হিসাব গ্রহণকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি একাই সমস্ত মাখলুকের হিসাব নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''তোমার প্রতিপালক কারো উপর যুল্ম করেন না।'' (১৮ঃ ৪৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ

الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ ؟ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضْعِفُهَا اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ ؟ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضْعِفُهَا اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ ؟ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضْعِفُها

অর্থাৎ ''নিশ্চয় আল্লাহ অনুপরিমাণও যুল্ম করবেন না, পুণ্যকে তিনি বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং নিজের নিকট হতে প্রতিদান প্রদান করবেন।'' (৪ঃ ৪০) আল্লাহ তাআ'লা হয়রত লুকমানের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেনঃ

অর্থাৎ "হে আমার প্রিয় বংস! কোন কিছু যদি শরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সৃক্ষ দর্শী, খবর রাখেন সব বিষয়ের।" (৩১ঃ ১৬)

হযরত আবু ছ্রাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দু'টি কথা এমন আছে যে, যুবানে (পড়তে) হাল্কা, মীযানে ভারী এবং রহমানের (আল্লাহর) নিকট খুব পছন্দনীয়। তা হলোঃ

অর্থাৎ ''আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি' পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি মহান আল্লাহর''।

হযরত আমর ইবনু আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা আমার উন্মতের মধ্যে একটি লোককে হাশরের মাঠে একত্রিত জনগণের সামনে নিজের কাছে আহ্বান করবেন। অতঃপর তার সামনে তিনি তার পাপের নিরানকইটি খাতা খুলে দিবেন। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দীর্ঘ হবে এক একটি খাতা। তারপর মহান আল্লাহ তাকে বলবেনঃ "এই খাতাগুলির মধ্যে তোমার কৃত যে পাপগুলি রয়েছে তার কোনটাই তুমি অস্বীকার কর কি? আমার পক্ষ থেকে যে রক্ষক ফেরেশতারা তোমার আমলগুলি লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল তারা তোমার প্রতি কোন যুলুম করে নাই তো?" উত্তরে সে বলবে? "হে আমার প্রতিপালক! না আমার অস্বীকার করার কোন উপায় আছে, না আমি একথা বলতে পারি যে, আমার প্রতি যুলূম করা হয়েছে।" তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেনঃ "আছা, তোমার কোন ওজর বা কোন পূণ্য আছে কি?" সে

হতবুদ্ধি হয়ে জবাব দেবেঃ ''হে আমার প্রতিপালক! না, আমার ওজর করারও কিছু নেই এবং আমার কোন পুণ্যও নেই।'' তখন মহান আল্লাহ বলবেনঃ ''হাঁ হাঁ, তোমার একটি পূণ্য আমার কাছে রয়েছে। আজ তোমার প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।'' অতঃপর ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখিত থাকবেঃ

অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।" অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা (ফেরেশতাদেরকে) বলবেনঃ "তোমরা ওটা পেশ কর।" লোকটি বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! এই কাগজের টুকরাটি ঐ সব বড় বড় খাতার মুকাবিলায় কি করতে পারে?" আল্লাহ তাআ'লা উত্তর দিবেনঃ "নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারিত হবে না।" অতঃপর ঐ সমুদয় খাতা নিক্তির এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কাগজের ঐ টুকরাটি আর এক পাল্লায় রেখে দেয়া হবে। তখন কাগজ খণ্ডের পাল্লাটি নীচের দিকে চেপে যাবে এবং ঐ খাতাগুলোর পাল্লাটি উপরের দিকে উঠে যাবে। পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নাম অপেক্ষা কোন কিছুই বেশী ভারী হবে না।" >

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন তুলাদণ্ড রাখা হবে। অতঃপর একটি লোককে আনয়ন করে এক পাল্লায় রেখে দেয়া হবে এবং তার উপর গণনাকৃত পাপরাশিও তাতে রেখে দেয়া হবে। তখন ঐ পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। ফলে তাকে জাহাল্লামের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সে পিছন দিকে ফিরবে এমন সময় আল্লাহর পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী ঢাক দিয়ে বলবেঃ "তোমরা তাড়াতাড়ি করো না, তার একটি জিনিস বাকী রয়ে গেছে।" অতঃপর কাগজের একটি টুকরা বের করা হবে যাতে লিখা থাকবেঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ওটাকে ঐ লোকটির সাথে পাল্লায় রাখা হবে। তখন এই পাল্লা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়বে।" ২

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে ইবনু মাজাহ্ এবং জামে
তিরমিয়ীতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব
বলেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে. একজন সাহাবী (রাঃ) রাসুলুল্লাহর (সাঃ) সামনে বসে পড়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আমার কতকণ্ডলি গোলাম (ক্রীতদাস) রয়েছে যারা আমাকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করে, আমার খিয়ানত করে এবং আমার অবাধ্যাচরণও করে। আমি তাকে মারধোরও করি এবং গাল-মন্দও দিই। এখন বলুন তো, তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কি হবে?'' উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''তাদের খিয়ানত. অবাধ্যাচরণ, মিথ্যা প্রতিপাদন ইত্যাদি একত্রিত করা হবে। আর তোমার তাদেরকে মারধোর করা, গাল-মন্দ দেয়া ইত্যাদিও জমা করা হবে। অতঃপর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয়ে যায় তবে তো তুমি পবিত্রাণ পেয়ে যাবে। তোমার শাস্তিও হবে না এবং তুমি পুরস্কারও পাবে না। তবে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তবে তুমি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি তাদের দোষের তুলনায় বেশী হয়ে যায় তবে তোমার ঐ বেশী শাস্তির প্রতিশোধ নেয়া হবে।" একথা স্তনে ঐ সাহাবী উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ)! বলেনঃ "তাঁর কি হলো? সে কি কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে নাই? ''কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সূতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজ্জনেরও হয় তুবও তা আমি উপস্থিত করবো; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট।" সাহাবী তখন বললেনঃ ''হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! এদের থেকে পৃথক হওয়া ছাডা আমি অন্য কিছুই আর ভাল মনে করছি না। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি এদেরকে আযাদ করে দিলাম।" >

৪৮। আমি তো মৃসা (আঃ) ও হারূণকে (আঃ) দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুন্তাকীদের জ্বন্যে।

৪৯। যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত সন্ত্রস্ত। (٤٨) وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُسُوسَى وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيبًاءً وَخِلَيًاءً وَخِلَيًاءً وَخِلَيًاءً وَذِكُرًا لِلْمُتَقَيْنَ ٥ وَضِيبًاءً (٤٩) الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ بِالْغَلَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٥

এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

(٥٠) وَهَذَا ذِكُرٌ مُّبَرَكَ ٱنْزَلْنَهُ بِهِ الْمَاكِمُ وَهَذَا ذِكُرٌ مُّبَرَكَ ٱنْزَلْنَهُ (٥٠) ब्राम এটা অবতীৰ্ণ করেছি; وَمُنْكِرُونَ وَمَ कि তোমরা এটাকে وَمُنْكِرُونَ وَلَى اللّهُ مُنْكِرُونَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْكِرُونَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْكِرُونَ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

আমরা পূর্বেও একথা বলেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূপের (আঃ) বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে এবং অনুরূপভাবে কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনাপ্রায়ই এক সাথে দেয়া হয়েছে। ফুরকান দ্বারা কিতাব অর্থাৎ তাওরাত উদ্দেশ্য, যা সত্য ও মিথ্যা এবং হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্যকারী ছিল। এর দ্বারা হযরত মূসা (আঃ) সাহায্য প্রাপ্ত হন। সমস্ত আসমানী কিতাবই হক ও বাতিল, হিদায়াত ও শুমরাহী ভাল ও মন্দ ও হারাম হালালের মধ্যে পার্থক্যকারী।

এর দ্বারা অন্তরে জ্যোতি, আমলে সত্যতা, আল্লাহর ভয় এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি লাভ হয়। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ মুব্তাকীন বা খোদাভীরুদের জ্বন্যে এটা জ্যোতি ও উপদেশ।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা মুন্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে তারা সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। যেমন জান্লাতীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেনঃ
مَـنُ خَشِى الرَّحْمَى وَجَاءَ بِعَلْمٍ الْعَيْمِ وَجَاءَ بِعَلْمٍ الْمَنْ يَبِي الْعَيْمِ وَجَاءَ بِعَلْمٍ الْمَنْ يَبِي الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَلَيْمِ وَجَاءً بِعَلْمٍ الْمَنْ عَشِى الرَّحْمَى الرَّحْمَى وَجَاءً بِعَلْمٍ الْمَاكِمَ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمُ اللّهِ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمَاكِمُ اللّهُ الْمَاكِمُ الْمُتَكِمُ الْمَاكِمُ الْمِلْمِ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمِلْمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُو

অর্থাৎ ''যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়।'' (৫০ঃ ৩৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জ্বন্যের ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'' (৬৭ঃ ১২) মুব্তাকীদের দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তারা কিয়ামত সম্পর্কে সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ওর ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা প্রকম্পিত হয়।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই মহান ও পবিত্র কুরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি। এর আশে পাশেও মিখ্যা আসতে পারে না। এটা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, এতো স্পষ্ট, সত্য ও জ্যোতিপূর্ণ কুরআনকেও তোমরা অস্বীকার করছো?

- ৫১। আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে (আঃ) সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অকাত।
- ৫২। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললোঃ এই মৃর্তিগুলি কি, তাদের পৃজ্জায় তোমরা রত রয়েছো?
- ৫৩। তারা বললোঃ আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।
- ৫৪। সে বললোঃ তোমরা নিচ্ছেরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষরাও রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।
- ৫৫। তারা বললোঃ তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছো, না তুমি কৌতুক করছো?
- ৫৬। সে বললোঃ না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমগুলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

(٥١) وَلَقَدُ أَتَيْنَا اِبْرُهِيْمَ رُشُدَهُ مِنْ قَدُبُلُ وَكُنا بِهِ عُلِمِيْنَ ﴿

(٥٢) إِذْ قَالَ لِآبِيلُهِ وَقَوْمِهِ مَاهْذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمُ لَهَا غُكِفُونَ۞

(٥٣) قَالُوا وَجَدُنَا اٰبَاءَنَا لَهَا كَهَا لَهَا عَبِدَيْنَ

(86) قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ وَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَل مُنْبِيْنِ ٥

(٥٥) قَالُوا الجَنْتَنَا بِالْحُقِ امْ انْتَ مِنَ اللَّعِيثُنَ ٥

(٥٦) قَالَ بَلُ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ مُوانَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু হ্যরত ইবরাহীমকে (আঃ) বাল্যকাল হতেই হিদায়াত দান করেছিলেন। তাঁকে তিনি তাঁর দলীল প্রমাণাদি প্রদান করেছিলেন ও কল্যাণের জ্ঞান দিয়েছিলেন। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ

## وَتِلْكَ حَجْتُنَا اتَيْنَهَا إِبْرَهِمِيْ عَلَى قُومِهِ

অর্থাৎ "এই হচ্ছে আমার দলীল যা আমি ইবরাহীমকে (আঃ) তার কওমের উপর প্রদান করেছিলাম।" (৬ঃ ৮৩) এই কাহিনীটি যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে. হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর মাতা তাঁর দুধ পানের যুগেই একটি গুহায় রেখে এসেছিলেন। যেখান থেকে তিনি বছদিন পর বেরিয়ে আসেন এবং আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর উপর, বিশেষ করে চন্দ্র, তারকা ইত্যাদির উপর দৃষ্টিপাত করে আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছিলেন এসব বানী ইসরাঈলের বানানো কাহিনী। নিয়ম এই যে, আমাদের কাছে মহান আল্লাহর যে সত্য গ্রন্থ আল কুরআন এবং সুন্নাতে রাসল (সঃ) বিদ্যমান রয়েছে, বানী ইসরাঈলের কোন ঘটনা যদি এগুলির সাথে মিলে যায় তবে তা সত্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এগুলির বিপরীত হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। যদি তাদের কোন ঘটনার ব্যাপারে আমাদের শরীয়ত নীরব থাকে. ওর অনুকুলও না হয় এবং প্রতিকূলও না হয় তবে যদিও অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে ওর রিওয়াইয়াত করা জায়েয়, তথাপি আমরা ওটাকে সত্যও বলতে পারি না এবং মিখ্যাও না। আর এটা তো প্রকাশমান যে, তাদের ঘটনাবলী আমাদের জন্যে সনদও নয় এবং তাতে আমাদের কোন দ্বীনী উপকারও নেই। এরূপ হলে আমাদের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ শরীয়ত ওগুলি বর্ণনা করতে মোটেই কার্পণ্য করতো না। আমাদের এই তাফসীরে আমাদের নীতি তো এই রয়েছে যে. আমরা এর মধ্যে বানী ইসরাঈলের এরূপ রিওয়াইয়াত আনয়ন করি না। কেননা, এতে সময় নষ্ট ছাড়া কোনই উপকার নেই, বরং ক্ষতিই আছে। কেননা. আমাদের বিশ্বাস আছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে রিওয়াইয়াতে সত্য-মিথ্যা যাঁচাই করার কোন যোগ্যতাই ছিল না। তাদের মধ্যে মিথ্যা অনুপ্রবেশ করেছিল, যেমন আমাদের হাফিয ইমামগণ ব্যাখ্যা করেছেন।

মোট কথা, এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ ইতিপূর্বে আমি ইবরাহীমকে (আঃ) সৎ পথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বাল্যকালেই তাঁর কওমের গায়রুল্লাহর পূজা-পার্বন অপছন্দ করেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কঠোর ভাবে তিনি ওটা অস্বীকার করেন। তাঁর কওমকে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলেনঃ 'এই মুর্তিগুলি কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছো?' বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসবাগ ইবনু নাবাতা' (রঃ) একদা পথ চলছিলেন। পথে এক জায়গায় তিনি দেখতে পান যে, কতকণ্ডলি লোক দাবা খেলায় রত রয়েছে। তখন তিনি তাদের সামনে কুট্টি এই আয়াতিট পাঠ করেন এবং বলেনঃ "তোমাদের কারো দাবার মোহর স্পর্শ করার চেয়ে হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে দেয়াই উত্তম।" ১

হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ঐ স্পষ্ট দলীলের কোন জবাব তাঁর কওমের কাছে ছিল না। তাই, তারা তাঁকে বললোঃ ''আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এগুলির পূজা করতে দেখেছি।" তিনি তখন তাদেরকে বললেনঃ ''এটা কোন দলীল হলো কি? তোমাদের উপর আমি যে প্রতিবাদ করছি ঐ প্রতিবাদ তোমাদের পিতৃ পুরুষদের উপরও বটে। তেমিরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও স্পষ্ট বিদ্রান্তির উপর রয়েছো।" তাঁর একথা জনে তাদের কান খাড়া হয়ে যায়। কেননা, তারা দেখলো যে, তিনি তাদের জ্ঞানী লোকদেরকে অবজ্ঞা করছেন। তাদের পিতৃ পুরুষদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করলেন তা তাদের শোনার মত নয়। আর তিনি তাদের উপর উপাস্য দেব-দেবীদেরকেও অবজ্ঞা করলেন। তাই, তারা হতবৃদ্ধি হয়ে তাঁকে বললোঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি কি আমাদের নিকট কোন সত্য এনেছো, না তুমি আমাদের সাথে কৌতুক করছো?" এবার তিনি (হযরত ইবরাহীম আঃ) তাদের কাছে সত্য প্রচার করার সুযোগ পেলেন এবং পরিস্কারভাবে ঘোষণা করলেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তোমাদের এই উপাস্য দেব-দেবীগুলি কোন ক্ষুদ্র ও নগণ্য জিনিসেরও সৃষ্টি কর্তা ও মালিক নয়। সূতরাং তারা উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য কিরূপে হতে পারে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই ইবাদতের যোগ্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই উপাস্য হতে পারে না।"

৫৭। শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। (٥٧) وَ تَاللَّهِ لَا كِيلَدَنَّ اَنْ تُولُّوُا اَصْنَامَكُمُ بَعْلَدَ اَنْ تُولُّوُا مُدْبِرِيْنَ ٥

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫৮। অতঃপর সে চ্র্ণ-বিচ্র্ণ করে দিলো মৃর্তিগুলিকে, তাদের বড় (প্রধান) মৃর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।

৫৯। তারা বললোঃ আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এরূপ করলো কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।

৬০। কেউ কেউ বললোঃ আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইবরাহীম (আঃ)।

৬১। তারা বললোঃ তাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।

৬২। তারা বললোঃ হে ইবরাহীম
(আঃ)! তুমিই কি আমাদের
উপাস্যগুলির উপর এরূপ
করেছো?

৬৩। সে বললোঃ সে-ইতো এটা করেছে, এইতোএদের প্রধান; এদেরকে জিজ্জেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে। (٥٨) فَجَعَلَهُمْ جُذْذًا إِلَّا كَلَهُمْ الْكِنْهِ كَلَهُمْ الْكِنْهِ الْكِنْهِ يَرْجِعُونَ ٥

(٥٩) قَالُوا مَنُ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِيْنَ٥

(٦٠) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَّى يُّذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ اِبُرْهِيْمُ ۚ

(٦١) قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى

آعُـيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشُهُدُونَ ٥

(٦٢) قَالُوْ آءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا

بِالْهَتِنَالَيَالِبْرُهِيْمُ ٥

(٦٣) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمُ

هدا فـــســـ

كَانُوايَنُطِقُونَ ٥

উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে মূর্তিপূজা হতে বিরত থাকতে বলেন এবং তাওহীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে শপথ করে বলেনঃ ''তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই

ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।" তাঁর একথা তাঁর কওমের কতকগুলি লোক শুনে নেয়। তাদের যে ঈদের দিনটি নির্ধারিত ছিল. ঐ দিনটিকে লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ ''যখন তোমরা তোমাদের ঈদের নীতিমালা আদায় করার উদ্দেশ্যে বের হবে তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।" ঈদের দু'একদিন পূর্বে তাঁর পিতা তাঁকে বলেঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি আমাদের সাথে আমাদের ঈদ পর্বে যোগদান কর, যাতে তুমি আমাদের ধর্মের গুণাবলী সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারো।" সূতরাং তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে ঈদ পর্ব উদযাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। কিছুদুর যাওয়ার পর তিনি তাঁর পিতাকে বললেনঃ ''আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, সূতরাং আমি আপনাদের সাথে যেতে পারবো না।" তাঁর পিতা তখন তাঁকে ছেড়েই চলে গেল। তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমনকারী লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে থাকেঃ ''কি ব্যাপার? তুমি রাস্তায় বসে আছ কেন?" তিনি তাদেরকে উত্তর দেনঃ "আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছি।" অতঃপর যখন সাধারণ লোকেরা সব চলে গেল এবং বুড়োরা রয়ে গেল। তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ ''তোমরা সবাই চলে যাবার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলির অবশ্যই সংস্কার সাধন করবো।" তিনি যে তাদেরকে বললেনঃ 'আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছি' আগের দিন সত্যিই তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। যখন তারা সবাই চলে গেল, তখন ময়দান খালি পেয়ে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য পুরো করার কাজে লেগে পড়েন এবং বড় মূর্তিটিকে রেখে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। যেমন অন্যান্য আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে যে. নিজের হাতে তিনি ঐ মূর্তিগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেন। ঐ বড় মূর্তিটিকে বাকী রাখার মধ্যে যৌক্তিকতা ও নিপুণতা ছিল এই যে, যেন ঐ লোকগুলির মস্তিষ্কে এই খেয়াল জাগে যে, সম্ভবতঃ তাদের ঐ বড় দেবতাটি ঐ ছোট দেবতাগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কেননা, হয়তো এই বড় দেবতার মনে মর্যাদাবোধ হয়েছে যে, তার মত বড় দেবতা থাকতে এই ছোট দেবতাগুলি কিরূপে পূজনীয় হতে পারে? এই খেয়াল তাদের মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই তিনি ঐ বড় দেবতার কাঁধে কুঠারঠিও লটকিয়ে দিয়ে ছিলেন, যেমন এটা বর্ণিত আছে।

যখন ঐ মুশরিকরা মেলাথেকে ফিরে আসে তখন তারা দেখতে পায় যে, তাদের সমস্ত দেবতা মুখের ভরে পড়ে রয়েছে এবং নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে বলতে রয়েছে যে, তারা শুধু প্রাণহীন তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদের মোটেই নেই। তারা যেন তাদের ঐ অবস্থা দ্বারা তাদের পূজারী ও উপাসকদের নির্বৃদ্ধিতা ও বোকামী প্রকাশ করতে রয়েছে। কিন্তু এতে ঐ নির্বোধদের উপর উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো। তারা বলতে শুরু করলোঃ কোন্ যালিম ব্যক্তি আমাদের উপাস্যদের এই অবস্থা ঘটিয়েছে?"

ঐ সময় যে লোকগুলি হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ঐ কথা শুনেছিল তাদের তা স্মরণ হয়ে গেল। তারা বললোঃ ইবরাহীম (আঃ) নামক যুবকটিকে আমরা আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করতে শুনেছি।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করতেন ও বলতেনঃ "আল্লাহ যে নবীকেই পাঠিয়েছেন। যুবকরূপেই পাঠিয়েছেন এবং যে আলেমকেই ইল্ম দান করা হয়েছে তিনি যুবকই রয়েছেন। (অর্থাৎ যুবক অবস্থাতেই ইল্ম লাভ করেছেন।"

তারা বললোঃ "তাকে লোক সম্মুখে হাজির কর যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।" হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কওমের লোকেরা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, লোকজনকে জমা করা হোক এবং ইবরাহীমকে (আঃ) তাদের সামনে হাজির করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। হযরত ইবরাহীমও (আঃ) এটাই চাচ্ছিলেন যে, এরূপ একটা সমাবেশের ব্যবস্থা করাহলেই তিনি তাদের সামনে হাজির হয়ে তাদের ভুলটা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিবেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্যে একত্ববাদ প্রচার করবেন এবং তাদেরকে বলবেনঃ "তোমরা কত বড় যালিম ও অজ্ঞ যে, যারা কারো কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না, এমন কি নিজেদের জীবনেরও যারা কোন অধিকার রাখে না, তাদের ইবাদত কর তোমরা কোন যুক্তিতে?"

সুতরাং জনসমাবেশ হলো। ছোট বড় সবাই এসে গেল। হযরত ইবরাহীমও (আঃ) অভিযুক্ত হিসেবে হাজির হলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করেছো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "এই বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে।" একথা বলার সময় তিনি ঐ মূর্তিটির প্রতি ইশারা করেন যেটাকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেন নাই। তারপর তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা বরং এই দেবতাগুলিকেই প্রশ্ন কর যদি এরা কথা বলতে পারে।" এর দ্বারা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উদ্দেশ্য ছিল, ঐলোকগুলি যেন নিজেরাই বুঝতে পারে যে, ঐ পাথরগুলি কি কথা বলবে? আর তারা যখন এতই অপারগ তখন তারা মা'বৃদ হতে পারে কি করে? সুতরাং আল্লাহপাকের ফফল ও করমে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) এই উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাত্র তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। একটি তো হলো তাঁর একথা বলা যে, এই মূর্তিগুলিকে বড়

মূর্তিটিই ভেঙ্গেছে। দিতীয় হলো তার একথা বলাঃ 'আমি রুগ্ন বা অসুস্থ।' তৃতীয় হলো এই যে, একবার তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত 'সারা'সহ সফরে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এক অত্যাচারী রাজার রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে তিনি মঞ্জিল করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঐ সময় কে একজন বাদশাহকে খবর দেয়ঃ ঃ "একজন মুসাফিরের সাথে একটি সুন্দরী মহিলা রয়েছে এবং তারা এখন আমাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যেই রয়েছে। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ হযরত সারাকে ধরে আনার জন্যে একজন সিপাহীকে পাঠিয়ে দেন। সে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেঃ "এটা আপনার কে?" হয়রত ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলেনঃ "এটা আমার বোন।" সে বলেঃ "একে বাদশাহর দরবারে পাঠিয়ে দিন।" তিনি হযরত সারার কাছে গিয়ে বলেনঃ ''এই যালিম বাদশাহ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং আমি তোমাকে আমার বোন বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও একথাই বলবে। আর দ্বীনের দিক দিয়ে তুমি আমার বোনও বটে। জেনে রেখো যে, ভূ–পুষ্ঠে আমি ও তুমি ছাড়া কোন মুসলমান নেই।" একথা বলে তিনি চলে আসেন। হযরত সারা বাদশাহর দরবারে চলে যান। আর হযরত ইবরাহীম (আঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে যান। ঐ যালিম বাদশাহ হযরত সারাকে দেখা মাত্রই তাঁর দিকে ধাবিত হয়। সাথে সাথে আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করে। তার হাত পা অবশ হয়ে যায়। সূতরাং সে হতবৃদ্ধি হয়ে তাঁকে বলেঃ "তুমি আমার জ্বন্যে আল্লাহর নিকট দুআ' কর আমি ওয়াদা করছি যে, তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তিনি দুআ' করলেন এবং সে ভাল হয়ে গেল। কিন্তু ভাল হওয়া মাত্রই সে আবার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা করলো। সূতরাং পুনরায় সে আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হলো। আর এই শাস্তি পূর্বাপেক্ষা কঠিনতর। ফলে আবার সে তাঁর কাছে অনুনয় বিনয় করলো। তৃতীয়বার মুক্তি পাওয়া মাত্রই সে তার নিকট অবস্থানরত পরিচারককে বললো? তুমি আমার কাছে কোন মানুষ মহিলাকে আনয়ন কর নাই, বরং শয়তান মহিলাকে এনেছো। একে তুমি বের করে দাও এবং হাজেরাকে তার সাথে পাঠিয়ে দাও।" তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেখা ন হতে বের করে দেয়া হয় এবং হাজেরাকে (দাসী হিসেবে) তাঁর কাছে সমর্পণ করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের পদধ্বনি শুনেই নামায শেষ করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "বল. খবর কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ ''মহান আল্লাহ ঐ কাফিরের চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছেন এবং হাজেরাকে আমার খিদমতের জন্যে আমাকে প্রদান করা হয়েছে।" হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেনঃ "হে আকাশের পানির সন্তানরা! ইনি হলেন তোমাদের মাতা।" <sup>১</sup>

১.এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

৬৪। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলোঃ তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।

৬৫। অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বললোঃ তুমি তো জ্বানই যে, এরা কথা বলে না

৬৬। সে বললোঃ তবে কি
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন
কিছুর ইবাদত কর যারা
তোমাদের কোন উপকার করতে
পারে না, ক্ষতিও করতে পারে
না?

৬৭। ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে! তবে কি তোমরা বুঝবে না ?

(٦٤) فَرَجَعُواً اِللَّى اَنْفُسِهِمُ فَقَالُوا إِنَّكُمُ اَنْتُمُ الظَّلِمُونَ٥

(٦٥) ثُمَّ نُكِسُو عَلَى رُءُ وُسِهِمْ لَقَدَ عَلِمْتَ مَا هُوُلًا ءِ يَنْطِقُونَ ٥

(٦٦) قَالَ اَفَتَغَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمُ هُ

(٦٧) أُنِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ٥

আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কওম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, যখন তিনি তাদেরকে যা বলার তা বললেন। তাঁর কওম তার কথা শুনে নিজেদের বোকামীর কারণে নিজেদেরকেও ভর্ৎসনা করতে লাগলো এবং অত্যন্ত লচ্ছিত হলো। তারা পরস্পর বলাবলি করলোঃ ''আমরা তো আমাদের দেবতাদের হিফাজতের জন্যে কাউকেও রেখে না গিয়ে চরম ভুল করেছি!'' অতঃপর তারা চিন্তা ভাবনা করার পর হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বললোঃ ''আমাদের দেবতাদেরকে কে ভেঙ্গেছে এ সম্পর্কে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলছো এটা কেমন কথা? তুমি তো জানই যে, আমাদের দেবতাগুলি কথা বলতে পারে না?'' অপারগতা, বিস্ময় ও অত্যন্ত নিরুত্তরতার অবস্থায় তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতেই হলো যে, তাদের দেবতাদের কথা

বলারও শক্তি নেই। কাজেই তিনি তাদেরকে জন্ধ করার বিশেষ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বললেনঃ "যারা কথা বলতেও পারে না এবং লাভ ও ক্ষতি করারও যাদের কোন ক্ষমতা নেই তাদের পূজা করা কেমন? তোমরা এতো নির্বোধ হচ্ছো কেন? তোমাদেরকে ও তোমাদের বাতিল মা'বৃদদেরকে ধিক! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এক আল্লাহকে ছেড়ে এসব বাজে জিনিসের ইবাদত করতে রয়েছো।" এগুলোই ছিল ঐ দলীল যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিলঃ "আমি ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর কওমের উপর আমার হজ্জত বা দলীল প্রদান করেছিলাম। (যাতে তার কওম সূত্য উপলব্ধি করতে পারে)।"

৬৮। তারা বললোঃ তাকে পোড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৬৯। আমি বললামঃ হে অগ্নি!
তুমি ইবরাহীমের (আঃ) জ্বন্যে
শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।

৭০। তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে করেদিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (٦٨) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الهَتِكُمُ إِنْ كُنتُمْ فَعِلِينَ

(٦٩) قُلْنَا يِنَارِكُونِي بَرُدُاوَّ سَلْمًا عَلَى إِبْرَهِيْمَ فَ

(٧٠) وَاَرَادُوا بِهِ كَــيــــــدًا فَجَعَلُنَاهُمُ الْاَخْسُرِيْنَ ۚ

এটা নিয়ম যে, মানুষ যখন দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে যায় তখন হয় পুণ্য তাকে আকর্ষণ করে, না হয় পাপ তার উপর জয়যুক্ত হয়। এখানে এই লোকগুলিকে তাদের মন্দভাগ্য ঘিরে ফেলে এবং তারা দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উপর শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পরস্পর পরামর্শক্রমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করা হোক, যাতে তাদের দেবতাদের মর্যাদা রক্ষা পায়। এর উপর তাদের সবাই একমত হয়ে গেল এবং খড়ি জমা করার কাজে লেগে পড়লো। এমন কি তাদের ক্রগ্না নারীরাও মানত করলো যে, যদি তারা রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে তবে

তারাও হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) পোড়াবার জন্যে খড়ি আনয়ন করবে। যমীনে একটা বড় ও গভীর গর্ত তারা খনন করলো এবং খড়ি দ্বারা তা পূর্ণ করে দিলো। খড়ির স্কুপ খাড়া করে তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। ভূ-পৃষ্ঠে কখ়নো এমন ভয়াবহ আগুন দেখা যায় নাই। অগ্নি শিখা যখন আকাশ-চুদ্বী হয়ে উঠলো এবং ওর পার্শ্বে গমন অসম্ভব হয়ে পড়লো তখন তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো যে, কেমন করে তারা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করবে? (শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের একজন বেদুইনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরী করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁকে ওটায় বসিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং এই ভাবে তাকে অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। ঐ বেদুঈন লোকটির নাম ছিল হায়যান। বর্ণিত আছে যে, ঐলোকটিকে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেন। যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মকর্তা।'' রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) কাছে যখন এ খবর পৌঁছে যে, সমস্ত আরব বীর সৈনিকদেরকে নিয়ে তাঁর মুকাবিলার জন্যে আসছে তখন তিনিও উপরোক্ত দুআ'টি পাঠ করেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, যখন মুশরিকরা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে থাকে তখন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আকাশে আপনি (মা'বৃদ) একাই এবং যমীনে আমি একাই আপনার ইবাদত করি। <sup>১</sup> বর্ণিত আছে যে, যখন কাফিররা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বাঁধতে থাকে তখন তিনি পাঠ করেনঃ

অর্থাৎ ''আপনি ছাড়া কোন মাবৃদ নেই, আপনি পবিত্র, প্রশংসা আপনারই জন্যে, রাজত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।'' হযরত ওআ'ইব জুবাঈ (রঃ) বলেন যে, ঐ সময় হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল মাত্র যোল বছর। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এটা মুসনাদে আবি ইয়ালায় হয়য়ত আবৃ হয়য়য়য় (য়াঃ) হতে বর্ণিত আছে।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময়েই হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সামনে আসমান ও যমীনের মাঝে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে বলেনঃ "আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার প্রয়োজন আছে আল্লাহর কাছে।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বৃষ্টির দারোগা ফেরেশ্তা সব সময় কান খাড়া করে প্রস্তুত ছিলেন যে, কখন আল্লাহর হুকুম হবে এবং তিনি ঐ আশুনে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা ঠাণ্ডা করে দিবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সরাসরি আশুনকেই হুকুম করলেনঃ "হে আশুন! তুমি ইবরাহীমের (আঃ) জন্যে ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও।" বর্ণিত আছে যে, এই হুকুমের সাথে সাথেই সারা পৃথিবীর আশুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, ঐ দিন সারা দুনিয়ায় কেউই আশুন দারা কোন উপকার লাভ করতে পারে নাই। হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বন্ধনের রশিশুলি আশুনে পুড়ে যায় বটে, কিন্তু তাঁর নিজের শরীরের একটি লোমও পুড়ে নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ আশুনকে নিদের্শ দেয়া হয় যে, যেন হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) কোনই ক্ষতি না করে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আশুনকে শুধু ঠাণ্ডা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো তবে ঠাণ্ডাই তাঁর ক্ষতি করতো। এজন্যেই সাথে সাথেই ওকে নির্দেশ দেনঃ 'নিরাপদ হয়ে যাও।'

যহ্হাক (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকরা খুব বড় ও গভীর গর্ত খনন করেছিল এবং ওটাকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করেছিল। চতুর্দিকে আগুনের শিখা বের হচ্ছিল। তারা ওর মধ্যে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু অগ্নি তাঁকে স্পর্শও করেনি। শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ ওকে ঠাণ্ডা করে দেন। উল্লিখিত আছে যে, ঐ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সাথেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মুখ হতে ঘর্ম মুছতে ছিলেন। সুতরাং এইটুকু ছাড়া আগুন তাঁর আর কোন কস্ট দেয় নাই।

সুদ্দী (রাঃ) বলেন যে, ছায়াকারী ফেরেশ্তা ঐ সময় তাঁর সাথে ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ঐ অগ্নিকুণ্ডে চল্লিশ দিন অথবা পঞ্চাশ দিন ছিলেন। তিনি বলতেনঃ "এই দিনগুলিতে আমি যতটা আরাম ও আনন্দবোধ করেছিলাম, ওর থেকে বের হওয়ার পর ততটা আরাম ও শান্তি লাভ করি নাই। যদি আমার সারা জীবনটাই ওর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে যেতো তবে কতই না ভাল হতো!"

থ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, থ্যরত ইবরাথীমের পিতা সবচেয়ে উত্তম যে কথাটি বলে ছিলেন তা এই যে, যখন থ্যরত ইবরাথীম (আঃ) আগুন থতে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় বের থয়ে আসেন, ঐ সময় তাঁকে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আসতে দেখে সে তাঁকে বলেছিলঃ "থে ইবরাথীম (আঃ)! তোমার প্রতিপালক বড়ই বুর্যর্গ ও মহান এবং বড়ই শক্তিশালী।"

হযরত কাতাদা' (রাঃ) বলেন যে, ঐদিন যতগুলি জীবজন্তু বের হয় সবাই ঐ আগুন নিবিয়ে দিবার চেক্টা করতে থাকে, একমাত্র গিরগিট (টিকটিকির চেয়ে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) এর ব্যতিক্রম। হযরত যুহরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গির্গিটকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং ওকে ফাসেক বলেছেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে একটি বর্শা দেখে একটি স্ত্রী লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ "ঘরে এটা কেন রেখেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "গিরগিটকে মারবার জন্যে এটা রেখেছি। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যে সময় হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় সেই সময় গিরগিট ছাড়া সমস্ত জীবজন্তু ঐ আগুন নিবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গিরগিট ঐ আগুনে ফূঁ দিচ্ছিল। সুতরাং রাস্লুল্লাহ (সাঃ) গিরগিটকে মেরে ফেলার নিদেশ দিয়েছেন।" ১

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি করে দিলাম তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার দৃশ্য দেখবার জন্যে ঐ কাফিরদের বাদশাহ্ এসেছিল। একদিকে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, আর অপরদিকে ঐ আগুনেরই একিট স্ফূলিঙ্গ উড়ে এসে ঐ বাদশাহ্র বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর পড়ে যায় এবং সেখানেই সবারই সামনে তাকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় যেমন ভাবে তূলা জ্বলে থাকে।

৭১। আর আমি তাকে ও লৃতকে (আঃ) উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর ছ্বন্যে।

(٧١) وَنَجَدَدُنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْآرْضِ الَّتِي بُركُنا فِيهُ هَا لِلْكُلُومُ وَلُوطًا إِلَى لَا كُنا فِيهُ هَا لِلْعُلْمِينَ • لِلْعُلْمِينَ •

৭২। এবং আমি ইবরাহীমকে
(আঃ) দান করেছিলাম ইস্হাক
এবং পৌত্ররূপে ইয়াকৃব (আঃ);
আর প্রত্যেককেই করেছিলাম
সংকর্ম পরায়ণ।

৭৩। আর আমি তাদেরকে করে
ছিলাম নেতা; তারা আমার
নিদেশ অনুসারে মানুষকে পথ
প্রদর্শন করতো; তাদের কাছে
আমি ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম
সংকর্ম করতে, নামায কায়েম
করতে এবং যাকাত প্রদান
করতে; তারা আমারই ইবাদত
করতো।

৭৪। এবং লৃতকে (আঃ)
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আর
তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন
এক জ্বনপদ হতে যার
অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অব্লীল
কর্মে; তারা ছিল এক মন্দ
সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।

৭৫। এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত। (٧٢) وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْكُوَّ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا صُلِحِيْنَ٥

(٧٣) وَجَعَلْنُهُمْ أَبِمَّةً يَّهُدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَّا اِلْيَهِمْ فِعْلَ الْخَسَيْسُرٰتِ وَاقِسَامَ الصَّلُوةِ وَايْتَاءَ النَّرْكُوةِ أَوْكَانُوْا لَنَا عُبِدِيْنَ أَ

(٧٤) وَلُو طَّا أَتَيْنَهُ حُكُمَّا وَيُولُو طَّا أَتَيْنَهُ حُكُمَّا وَّيَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْتِيْمَ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَيْنَ لَمُ الْخَبَيْنَ لَمُ الْخَبَيْنَ لَمُ الْخَبَيْنَ لَمْ الْخَبَيْنَ لَمْ الْخَبَيْنَ لَمْ الْخَبَيْنَ لَا الْخَبَيْنَ الْخَبَيْنَ الْخَبْسُولُ الْخَبَيْنَ الْخَبْسُولُ الْخَبَيْنَ الْحَبْسُ اللَّهُ الْحَبْسُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَانِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا الْمُؤْمِنِينَالِينَا الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَالِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَالِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِي

(٧٥) وَادْخَلْنُهُ فِنْ رَحُمَـتِنَا ﴿ وَهُ مَـتِنَا ۗ ﴿ وَالْمُحَلِّنَا ۗ وَالْمُلِحِيْنَ ۚ وَالْمُ

আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) কাফিরদের অগ্ন হতে রক্ষা করে সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে পৌছিয়ে দেন। হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত সুমিষ্ট পানি সিরিয়ায় 'সাখরা'র নিমুদেশ হতে বের হয়ে থাকে। হযরত কাতাদা' (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) ইরাকের ভূ–খণ্ড হতে মুক্তি দিয়ে সিরিয়ায় পৌছিয়ে দেন। সিরিয়াই নবীদের (আঃ) হিজরতের জায়গা। যমীন হতে যা ঘাট্তি হয় সিরিয়ায় তা বৃদ্ধি পায় এবং সিরিয়ায় যা ঘাটতি হয় ফিলিস্তিনে তা বৃদ্ধি হয়। সিরিয়াই হলো হাশরের মাঠ। এখানেই হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। এখানেই দাজ্জালকে হত্যা করা হবে। হযরত কা'বের (রাঃ) উক্তি হিসেবে জ্বানা যায় যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) হিরানে গমণ করেন।সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, তথাকার বাদশাহর কন্যা তাঁর কওমের দ্বীনের প্রতি বীতঃশ্রদ্ধা হয়ে পডেছেন এবং ওটাকে তিনি অন্তরে ঘণা করেন এমনকি ঐ ধর্মকে তিনি বিদ্রুপ করে থাকেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে তাঁর এই স্বীকারোক্তির উপর বিয়ে করেন যে, তিনি তাঁর সাথে হিজরত করে সেখা'ন থেকে চলে যাবেন। তাঁরই নাম হযরত সারা' (রাঃ)। <sup>১</sup> আর এটাও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হযরত 'সারা' (রাঃ) ছিলেন তাঁর চাচাতো বোন। তিনি তাঁর সাথেই হিজরত করে চলে এসেছিলেন। হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাঁর এই হিজরত মক্কা শরীফে শেষ হয়। এই মক্কা শরীফ সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেনঃ "এটাই আল্লাহর প্রথম ঘর যা মানবমণ্ডলীর জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা কল্যাণময় ও সারা বিশ্বের জন্যে হিদায়াত স্বরূপ। এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, যেগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হলো মাকামে ইবরাহীম। যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দান করেছিলাম ইসহাক (আঃ) ও পৌত্ররূপে ইয়াকৃব (আঃ)। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের (আঃ) এবং ইসহাকের (আঃ) পিছনে (পরে) ইয়াকৃবের (আঃ)। (১১ঃ ৭১) হযরত ইবরাহীম (আঃ) শুধু একটি সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ

এই রিওয়াইয়াতি গারীব বা দুর্বল।

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন!" (৩৭ঃ ১০০) আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করেন। সন্তানও দান করেন। কাজেই এটা ছিল তাঁর প্রার্থনার উপর অতিরিক্ত দান। আর প্রত্যেককেই তিনি সংকর্মপরায়ণ করে দেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নিদের্শ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। আর আমি তাদেরকে সংকর্ম করার ওয়াহী করেছিলাম। এই সাধারণ কথার উপর আত্ফ বা সংযোগ করে তিনি বিশেষ কথা অর্থাৎ নামায ও যাকাতের বর্ণনা দেন। ইরশাদ হয় যে, তাঁরা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং সাথে সাথে নিজেরাও ভাল কাজ করতেন।

এরপর হযরত লৃতের (আঃ) বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি হলেন লৃত ইবনু হারাণ ইবনু আযন (আঃ)। তিনি হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁর অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে হিজরত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ "লৃত (আঃ) তার উপর ঈমান আনয়ন করে এবং বলেঃ আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরতকারী।" (২৯ঃ ২৬) আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তাঁর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করেন ও তাঁকে নবীদের দলভূক্ত করেন। তাঁকে তিনি সুদূম ও ওর পার্শ্ববর্তী জনপদগুলির দিকে প্রেরণ করেন। তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। এই কারণে তারা আল্লাহর শান্তির কবলে পতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাদের ধ্বংসের ঘটনা আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র গ্রন্থের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে এমন জনপদ হতে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে তারা ছিল একমন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। আর সে সৎকর্মপরায়ণ ছিল বলে আমি তার উপর আমার করুণা বর্ষণ করি।

৭৬। স্মরণ কর নৃহ্কে (আঃ); পূর্বে সে যখন আহবান করেছিল তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম (٧٦)وَنُوُحًا إِذْنَادُى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَٱهْلَهُ তার আহবানে এবং তাকে ও তার পরিজ্বন বর্গকে মহা সংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম।

৭৭। এবং আমি তাকে সাহায্য
করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের
বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী
অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল
একমন্দ সম্প্রদায়; এ জন্যে
তাদের সবকেই আমি নিমজ্জিত
করেছিলাম।

مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيْمِ أَ

(٧٧) وَنَصَـرُنْهُ مِنَ الْقَـوُمِ

الَّذِيْنَ كَـذَّبُوا بِالْيَتِنَا الْهُمُ

كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاغْرَقْنَاهُمُ

اَجُمَعِیْنَ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত নুহকে (আঃ) তাঁর কওম যখন মিথ্যা প্রতিপাদন করে ও কষ্ট দেয় তখন তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি অপারগ হয়ে গেছি। সূতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন!" তিনি আরো বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়েন না। যদি আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দৃষ্কৃতিকারী ও কাফির।" আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রার্থনা কবল করলেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর মু'মিন অনুসারীদেরকে পরিত্রাণ দেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনকেও রক্ষা করেন। তথু তাদেরকে নয় যাদের নাম ধ্বংস প্রাপ্তদের তালিকা ভুক্ত ছিল। তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা খবই কম ছিল। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (আঃ) তাঁর কওমের জ্লুম ও অবিচার হতে মুক্তি দেন। সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে তাবলীগ করতে থাকেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই শিরক ও কৃফরীর উপরই রয়ে যায়। এমন কি তারা তাঁকে কষ্ট দিতে থাকে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে উত্তেজিত করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি হযরত নৃহকে (আঃ) সাহায্য করেছিলাম ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল এবং তাকে তাদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করেছিলাম এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী ভূ–পঞ্চে একজন কাফিরও পরিত্রাণ পায় নাই। সবকেই ডবিয়ে দেয়া হয়।

৭৮।এবং স্মরণ কর দাউদ (আঃ)
ও সুলাইমানের (আঃ) কথা,
যখন তারা বিচার করতে ছিল
শস্য ক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে
রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন
সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ
করতে ছিলাম তাদের বিচার।

৭৯। এবং আমি সুলাইমানকে
(আঃ) এ বিষয়ের মীমাংসা
বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের
প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান; আমি পর্বত ও
বিহঙ্গকুলের জন্যে নিয়ম করে
দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের
(আঃ) সাথে আমার পবিত্রতা ও
মহিমা ঘোষণা করে; আমিই
ছিলাম এই সবের কর্তা।

৮০। আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে ওটা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?

৮১। এবং সুলাইমানের (আঃ)
বশীভৃত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম
বায়কে; ওটা তার আদেশক্রমে
প্রবাহিত হতো সেই দেশের

(٧٨) وَدَاوُدَ وَسُلَيُملُنَ إِذْ يَكُمُنِ فِي الْحَكْرُثِ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَكْرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمُ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمُ وَكُنّا لِحُكْمِهمُ شُهديْنَ فَيْ

(٧٩) فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا التَّيْنَا حُكْمَا وَعِلْمَا أَوكُلَّا وَعِلْمَا أَوكُلَّا وَعِلْمَا أَوكَ الْجِبَالَ وَسَيَخْرُنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا. فَعِلْيُنَ٥

(۸۰) وَعَلَّمَنَهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ سُرُمُ لِتُحُصِنَكُمُ مِنْ بَانْسِكُمُ فَهَلُ أَنْتُمُ شَكِرُونَ فَهَلُ أَنْتُمُ شَكِرُونَ

(۸۱) وَلِسُ لَدُّ مِنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِاَمُرِهُ إِلَى الْاَرْضِ الَّتِى بُركُنا فِيْهَا দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অকাত।

৮২। এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তার জ্বন্যে ডুবুরীর কাজ করতো, এটা ছাড়া অন্য কাজও করতো; আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُلِمِيْنَ ٥ (A۲) وَمِنَ الشَّسِيلِطِيْنِ مَنْ يَّغُسُوصُونَ لَهُ وَيَعْسَمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهَمُّ خُفِظِيْنَ فَ

হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল আঙ্গরের ক্ষেত্র বা বাগান। ঐ সময় আঙ্গুর গাছের গুচ্ছ বের হয়েছিল। ' चें कें नास्तित অর্থ হলো রাত্রিকালে পত্তর চারণ ভূমিতে চরতে থাকা। দিবাভাগে চরাকে আরবী ভাষায় ক্রিলা হয়। হযরত ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে. ঐ বাগানটিকে বকরীগুলি নম্ভ করে দেয়। হযরত দাউদ (আঃ) ফায়সালা দেন যে, বাগানের ক্ষতি পরণ স্বরূপ বকরীগুলি বাগানের মালিক পেয়ে যাবে। হযরত সলাইমান (আঃ) এই ফায়সালা শুনে আর্য করেনঃ " হে আল্লাহর নবী (আঃ)! এটা ছাড়া অন্য একটা ফায়সালা করা যেতে পারে তো?" হযরত দাউদ (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "ওটা কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ ''প্রথমতঃ বকরীগুলি বাগানের মালিকের হাতে সমর্পণ করা হোক। সে ওগুলি দ্বারা ফায়েদা উঠাতে থাকবে। আর বাগান বকরীর মালিককে দেয়াহোক। সে আঙ্গরের চারার খিদমত করতে থাকবে। অতঃপর যখন আঙ্গরের গাছ গুলি ঠিক ঠাক হয়ে যাবে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তখন বাগানের মালিককে বাগান ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বাগানের মালিকও বকরীগুলি বকরীর মালিককে ফিরিয়ে দেবে।" এই আয়াতের ভাবার্থ এটাইঃ 'আমি এই ঝগড়ার সঠিক ফায়সালা সুলাইমানকে (আঃ) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বলেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) যখন বকরীগুলি বাগানের মালিককে দিয়ে দেয়ার ফায়সালা করেন তখন বকরীর মালিকরা বেরিয়ে আসে। তাদের সাথে কুকুর ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের ফায়সালা কি হলো?" তারা তাদের ফায়সালার খবর দিলে তিনি বললেনঃ "আমি সেখানে হাযির থাকলে এই ফায়সালা দেয়া হতো না, বরং অন্য ফায়সালা হতো।" তাঁর এ কথা হযরত দাউদের (আঃ) কানে পৌঁছলে তিনি হযরত সুলাইমানকে (আঃ) ডেকে পাঠান এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি কি ফায়সালা করতে?'' তখন তিনি তাঁর উপরিউক্ত ফায়সালার কথা শুনিয়ে দেন।

হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেন যে, ঐ বকরীগুলি আঙ্গুর গাছের গুচ্ছ ও পাতা সব খেয়ে ফেলেছিল। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত দাউদের (আঃ) বিপরীত ফায়সালা দেন যে, ঐ লোকদের বকরীগুলি বাগানের মালিকদের দিয়ে দেয়া হোক এবং ছাগলওয়ালাদেরকে বাগান সমর্পন করা হোক। যত দিন পর্যন্ত বাগান পূর্ব অবস্থায় ফিরে না আসবে ততদিন পর্যন্ত বকরী, বাচ্চা, দুধ এবং অন্যান্য সমস্ত উপকার বাগানের মালিকরা ভোগ করবে। অতঃপর প্রত্যেককে নিজনিজ জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হবে।

কাষী শুরাইহ্ এর (রাঃ) কাছেও এইরূপ একটি বিচার আসলে তিনি এই ফায়সালা করেন যে, দিনের বেলায় বকরী কোন ক্ষতি করলে ওর কোন ক্ষতিপূরণ করতে হবে না। আর যদি রাত্রি বেলায় ক্ষতি করে তবে বকরীওয়ালাদেরকে যামিন হতে হবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।

হযরত সা'দ ইবনু মাহীসাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত বারা'
ইবনু আ'থিবের (রাঃ) উদ্বী একটি বাগানে প্রবেশ করে এবং বড়ই ক্ষতি করে
ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফায়সালা করেন যে, দিনের বেলায়
বাগানওয়ালাদের দায়িত্ব হলো বাগানের হিফাযত করা। আর যদি পশু
রাত্রিকালে বাগানের ক্ষতি করে তবে পুশুর মালিকদেরকেই ওর যামিন হতে
হবে (অর্থাৎ ক্ষতি পূরণ করতে হবে)। ১ এই হাদীসে ইল্লাত সমূহ বের করা
হয়েছে। আমরা কিতাবুল আহকামে আল্লাহর ফ্যলে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা
বর্ণনা করেছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়াম ইবনু মুআ'বিয়াকে কাষী পদে নিয়োগ করার জন্যে যখন তাঁর কাছে আবেদন জানানো হয় তখন তিনি হযরত হাসানের (রাঃ) কাছে এসে কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আবু সাঈদ (রাঃ)! আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমার কাছে এই রিওয়াইয়াত পৌঁছেছে যে, কাষী যদি ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করে তবে সে জাহান্নামী হবে। আর যে কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে সেও জাহান্নামী। কিন্তু যে ইজতিহাদ করার পর সঠিকতায় পৌঁছে যায় সে জান্নাতে যাবে।" তাঁর এ

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) ইমাম আবু দাউদ (রাঃ) এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

কথা শুনে হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেনঃ "শুনুন, আল্লাহ তাআ'লা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলাইমানের (আঃ) ফায়সালার কথা বর্ণনা করেছেন। আর এটা প্রকাশমান যে, নবীরা (আঃ) ন্যায় বিচারক হয়ে থাকেন এবং তাঁদের কথা দ্বারা এই লোকদের কথা খণ্ডন করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা হযরত সুলাইমানের (আঃ) প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু হযরত দাউদকে (আঃ) তিনি নিন্দা করেননি। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তাআ'লা বিচারকদের নিকট তিনটি কথার অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে শরীয়তের আহ্কাম পরিবর্তন না করেন। দ্বিতীয় অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন অন্তরের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির পিছনে না পড়েন বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। তৃতীয় অঙ্গীকার এই যে, তাঁরা যেন আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় না করেন।' তারপর তিনি নিম্লের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

অর্থাৎ "বে দাউদ (আঃ)! আমি তোমাকে যমীনের খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছি, সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অন্যথায় ওটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিদ্রান্ত করে ফেলবে।" (৩৮ঃ ২৬) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "মানুষকে ভয় করে। না, বরং আমাকেই ভয় কর।" (৫ঃ ৪৪) অন্য একস্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلاَ يَشْتُرُواْ بِالْتِيْ تَمْنُ قُلِيْلًا ﴿

অর্থাৎ ''তোমরা সামান্য বা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রি করে। না।'' (৫ঃ ৪৪) আমি বলি যে, নবীরা যে নিম্পাপ এবং আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁদেরকে যে সাহায্য করা হয়ে থাকে এ বিষয়ে পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় গুরুজনদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তাঁদের ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে কথা এই যে, হযরত আম্র ইনবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ''বিচারক যখন ইজতি

সুনানের একটি হাদীসে রয়েছে যে, বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকারের বিচারক জান্নাতী ও দু'প্রকারের বিচারক জাহান্নামী। যে সত্য ও ন্যায় জানে এবং তদ নুযায়ী ফায়সালা করে সে জান্নাতী। যে না জেনে ফায়সালা করে সে জাহান্নামী এবং যে সত্য জেনে শুনে ওর বিপরীত ফায়সালা করে সেও জাহান্নামী।

কুরআন কারীমে বর্ণিত এই ঘটনার কাছাকাছিই আর একটি ঘটনা মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হ্রাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ''দু'টি মহিলা ছিল, যাদের সাথে তাদের দু'টি পুত্র সন্তান ছিল, (তারা ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশু)। একজনের শিশুকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়। এখন মহিলা দুঁটির প্রত্যেকেই একে অপরকে বলঃ ''বাঘে তোমার শিশুকে ধরে নিয়ে গেছে এবং যেটা আছে আমার ই।'' অবশেষে তারা হযরত দাউদের (আঃ) নিকট এই মুকাদ্দামা পেশ করে। তখন তিনি ফায়সালা দেন যে, শিশুটি বড় স্ত্রী লোকটির প্রাপ্য। অতঃপর তারা দুক্তন বেরিয়ে আসে। পথে হযরত সুলাইমান (আঃ) ছিলেন। তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং (লোকদেরকে) বললেন ''ছুরী নিয়ে এসো। আমি এই শিশুটিকে কেটে দু'টুকরা করে দেবো এবং অর্ধেক করে দু'জনকে প্রদান করবো।'' এতে বড় স্ত্রী লোকটি চুপ থাকলো। কিন্তু ছোট স্ত্রী লোকটি বললোঃ ''আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! শিশুটিকে কাটবেন ন। এটা বড় স্ত্রী লোকটিরই। সুতরাং তাকেই দিয়ে দিন।'' হযরত সুলাইমান (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার বুঝে নেন এবং শিশুটিকে ঐ ছোট স্ত্রী লোকটিকে দিয়ে দেন।'' ২

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাঃ) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসায়ী (রাঃ) এর উপর একটি অনুচ্ছেদ বেধেছেন যে, বিচারক যদি নিজের ফায়সালা অন্তরে গোপন রেখে প্রকৃত রহস্য জানবার উদ্দেশ্যে ওর বিপরীত কিছু বলেন তবে তা জায়েয হবে।

এ ধরনেরই একটি ঘটনা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের যুগে একটি সুন্দরী নারী ছিল, যার প্রেমে চারজন নেতৃস্থানীয় লোক আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু ঐ নারী তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। তখন তারা তার প্রতি চরম দুঃখিত ও রাগান্বিত হয় এবং চারজন একমত হয়ে হযরত দাউদের (আঃ) বিচারালয়ে উপস্থিত হয় ও সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার কুকুরের দ্বারা নিজের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। চার জনের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে হযরত দাউদ (আঃ) মহিলাটিকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার নিদের্শ দেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় হযরত সুলাইমান (আঃ) নিজের সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে বসেন। তিনি বিচারক হন এবং চার জন ছেলে ঐ লোকগুলির মত তাঁর কাছে ঐ মুকাদ্দামা পেশ করে এবং একটি স্ত্রীলোকের সন্বন্ধে ঐ কথাই বলে। হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ চারজনকে পৃথক পৃথক করে দেয়ার নিদের্শ দেন। তার পর একজনকে তিনি তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ ''ঐ কুকুরটির রং কেমন ছিল?" সে উত্তরে বলেঃ ''কালো"। এরপর দ্বিতীয় জনকে পথক ভাবে ডেকে ঐ প্রশ্নই করেন। সে জবাব দেয়ঃ "সাদা।" তিনি তৎক্ষণাৎ ফায়সালা দেন যে, স্ত্রী লোকটির উপর এটা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয় এবং এই চারজনকে হত্যা করে দেওয়া হোক।'' হযরত দাউদের (আঃ) নিকটও এই ঘটনাটি পেশ করা হলো। তিনি তখনই ঐ চারজন নেতৃ স্থানীয় লোককে ডেকে পাঠান এবং ঐ রূপেই পৃথক পৃথক ভাবে তাদেরকে কুকুরটির রং সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তারা এক একজন এক এক কথা বলে এবং গড বড় করে দেয়। হযরত দাউদের (আঃ) কাছে তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে যায়। সুতরাং তিনি তাদেরকে হত্যা করে দেয়ার নিদের্শ দেন। <sup>১</sup>

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি বিহঙ্গকুলের জন্যে নিয়ম করে দিয়েছিলাম যে, তারা যেন হযরত দাউদের (আঃ) সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। হযরত দাউদকে (আঃ) এমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল যে, যখন তিনি মিষ্টি সুরে ও আন্তরিকতার সাথে যবূর পাঠ করতেন তখন পক্ষীকূল উড়ন বাদ দিয়ে থেমে যেতো এবং তাঁর সুরে সুরে মিলিয়ে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে লেগে পড়তো। অনুরূপভাবে পাহাড় পর্বতও তাসবীহ পাঠ করতো।

এটা হাফিয আবুল কাসিম ইবনু আসাকির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, একদা রাত্রে হযরত আবৃ মৃসা আশ্আরী (রাঃ) কুরআন কারীম পাঠ করছিলেন। ঐ সময় রাস্লুল্লাহ (সাঃ) সেখান দিয়ে গমন করছিলেন। তাঁর মিষ্টি সূরে কুরআন পাঠ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। তারপর তিনি বলেনঃ "একে তো আ'লে দাউদের (আঃ) মত মিষ্টি সুর দান করা হয়েছে।" হযরত আবৃ মৃসা (রাঃ) এটা জানতে পেরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সাঃ)! আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনতে ছিলেন। তবে আমি আরো উত্তম রূপে পাঠ করতাম।"

হয়রত আবৃ উছমান নাহ্দী (রাঃ) বলেনঃ " আমি কোন উত্তম বাজনার মধ্যে ঐ মজা পাই নাই যা হয়রত আবৃ মৃসার (রাঃ) কণ্ঠস্বরে পেতাম।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উত্তম কণ্ঠ স্বরকে হয়রত দাউদের (আঃ) উত্তম ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের একটি অংশ বলেছেন। তাহলে স্বয়ং হয়রত দাউদের কণ্ঠস্বর কত মধুর ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর আর একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেনঃ 'আমি দাউদকে (আঃ) তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে ওটা তোমাদেরকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে।' তাঁর যুগের পূর্বে হল্কা বিহীন বর্ম নির্মিত হতো। হল্কা বিশিষ্ট বর্ম তিনিই তৈরী করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالْنَاكَ لَهُ الْحَدِيْدَ - آنِ اعْمَلُ سَبِغْتٍ وَقَدِّرْفِ السَّرْدِ

"তার জন্যে আমি লৌহকে নমনীয় করেছিলাম। (হে দাউদ (আঃ)! উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার।" (৩৪ঃ ১০-১১) এই বর্ম যুদ্ধের মাঠে কাজে লাগতো। সুতরাং এটা ছিল এমনই নিয়ামত যার কারণে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই তিনি বলেনঃ 'তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?"

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'আমি সুলাইমানের (আঃ) বশীভূত করেছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। অর্থাৎ ঐ বায়ু তাঁকে সিরিয়ায় পৌঁছিয়ে দিতো। মহান আল্লাহ বলেনঃ 'প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর লোক-লশ্কর, সাজ-সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসহ তাঁর সিংহাসনে বসে যেতেন। অতঃপর বায়ু তাঁকে তাঁর গন্তব্য স্থানে ক্ষণিকের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতো। সিংহাসনের উপর হতে পাখী পালক দ্বারা তাঁকে ছায়া করতো। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

## فَسَخُرِنَاكُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِةٍ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابً-

অর্থাৎ ''আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানেই ইচ্ছা করতো সেথায় মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।'' (৩৮ঃ ৩৬) মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "(আমি সুলাইমানের (আঃ) অধীন করেছিলাম বায়ূকে) যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো।" (৩৪ঃ ১২)

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, ছয় লক্ষ চেয়ার রাখাহতো। তাঁর পাশে বসতো মু'মিন মানুষ এবং তাদের পিছনে বসতো মু'মিন জ্বিন। তারপর তাঁর নির্দেশক্রমে পক্ষীকুল সবারই উপর ছায়া করতো। অতঃপর তাঁর আদেশ অনুযায়ী বায়ু তাঁকে নিয়ে চলতে শুরু করতো। <sup>১</sup> তাঁর উপর দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদিল্লাহ ইবনু উমাইর (রাঃ) বলেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) বাতাসকে হুকুম করতেন তখন ওটা স্থূপাকারে জমা হয়ে যেতো, যেন ওটা পাহাড়। তারপর তিনি তাঁর ফরাশ আনার নিদেশ দিতেন। তখন উঁচু জায়গায় রেখে দেয়া হতো। অতঃপর তিনি তাঁর ডানা ওয়ালা ঘোড়া আনার হুকুম করতেন।

এরপর তিনি ঐ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বীয় ফরাশে উঠে বসতেন।
অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে বায়ূ তাঁকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। ঐ সময়
তিনি মাথা নীচু করে থাকতেন। ডানে বামে মোটেই তাকাতেন না। এর
দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হতো বিনয় ও আল্লাহ তাআ'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।
কেননা, নিজের নীচতার জ্ঞান তাঁর ছিল। অতঃপর বায়ুকে তিনি যেখানে
নামাবার হুকুম করতেন সেখানেই নামিয়ে দিতো।

অনুরূপভাবে অবাধ্য শয়তানদেরকেও আল্লাহ তাআ'লা তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তাঁর জ্বন্যে ডুবুরী কাজ করতো। তারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওর তলদেশ হতে মণি মুক্তা বের করে আনতো। আরো বহু কাজ তারা করতো।

এটা ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "এবং শয়তানদেরকে (আমি তার বাধ্য করেছিলাম), যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।" (৩৮ঃ ৩৭) এরা ছাড়া অন্যান্য শয়তানরাও তাঁর অনুগত ছিল, যাদেরকে শিকলে আবদ্ধ রাখা হতো।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। কোন শায়তানই তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারতো না। বরং সবাই ছিল তাঁর অনুগত ও অধীনস্থ। কেউই তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতো না। তাদের উপর তাঁরই শাসন চলতো। যাকে ইচ্ছা তিনি বন্দী করতেন এবং যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দিতেন। তাদের কথাই বলেনঃ 'অন্যান্য জ্বিন ছিল যারা শৃংখলে আবদ্ধ থাকতো।'

৮৩। আর স্মরণ কর আইয়ুবের
(আঃ) কথা, যখন সে তার
প্রতিপালককে আহবান করে
বলেছিলঃ আমি দুঃখ কস্টে
পড়েছি, আপনি তো দয়াল্দের
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াল।

৮৪। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কস্ট দুরীভৃত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজ্ঞনের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাদের সাথে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জ্ঞন্যে উপদেশ (۸۳) وَاَيْتُوْبَ إِذْ نَادُى رَبَّهُ اَنِّى مَسَّنِى الضَّسَرُّو اَنْتَ اَرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ ۚ

(٨٤) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّوً الْتَيْنَهُ آهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ مُنَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ وَمِثْلَهُمْ مُنَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِيْنَ٥

আল্লাহ তাআ'লা হযরত আইয়বের (আঃ) কম্ট ও বিপদাপদের বর্ণনা দিচ্ছেন। আর তা ছিল আর্থিক, দৈহিক এবং সন্তানগত। তাঁর বহু প্রকারের জীবজন্তু, ক্ষেত খামার বাগ-বাগিচা ইত্যাদি ছিল। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত সন্তান সন্ততিসমূহ দাস-দাসী, ধন সম্পদ ইত্যাদি সব**কিছু**ই বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তাঁর উপর আল্লাহ তাআ'লার পরীক্ষা আসে এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি তাঁর দেহেও কৃষ্ঠরোগ প্রকাশ পায়। শুধুমাত্র অন্তর্র ও যুবান ছাড়া তাঁর দেহের কোন অংশই এই রোগ হতে রক্ষা পায় নাই। শেষ পর্যন্ত আশে পাশের লোকদের কাছে তিনি ঘৃণার পাত্র হয়ে যান। বাধ্য হয়ে তাঁকে শহরের এক জনমানবহীন প্রান্তে অবস্থান করতে হয়। তাঁর একটি মাত্র স্ত্রী ছাড়া সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বিপদের সময় তাঁর থেকে সবাই সরে পড়ে। এই একটি মাত্র স্ত্রী সদা তাঁর সেবার কাজে লেগে থাকতেন। সাথে সাথে মজুরী খেটে খেটে তাঁর পানাহারেরও ব্যবস্থা করতেন। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ " সবচয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীদের উপর। তারপর সংলোকদের উপর এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের উপর এবং এরপরে আরো নিম্রমানের লোকদের উপর আল্লাহর পরীক্ষা এসে থাকে।"অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে. প্রত্যেকের পরীক্ষা তার দ্বীনের পরিমাণ হিসেবে হয়ে থাকে। যদি কেউ দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ় হয় তবে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। হযরত আইয়ুব (আঃ) বড়ুই ধৈর্যশীল ছিলেন এমনকি তাঁর ধৈর্যশীলতার কথা সর্বসাধারণের মুখে মুখে রয়েছে।

হযরত ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা (রাঃ) বলেন যে, যখন হযরত আইয়ুবের (আঃ) পরীক্ষা শুরু হয় তখন তাঁর সন্তান সন্ততি মারা যায়, ধন- সম্পদ্ধরংস হয় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হস্ত হয়ে পড়েন। এতে তিনি আরোবেশী আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত থাকেন। তিনি বলতে থাকেনঃ "হে সকল পালনকারীদের পালনকর্তা! আমাকে আপনি বহু ধন মাল ও সন্তান সন্ততি দান করেছিলেন। ঐ সময় আমি ঐশুলিতে সদা লিপ্ত থাকতাম। অতঃপর আপনি ঐশুলি আমার থেকে নিয়ে নেয়ার ফলে আমার অন্তর ঐ সবের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন আমার অন্তরের মধ্যে ও আপনার মধ্যে কোনই প্রতিবন্ধকতা নেই। যদি আমার শক্র ইবলীস আমার প্রতি আপনার এই মেহেরবানীর কথা জানতে পারতো তবে সে আমার প্রতি হিংসায় ফেটে পড়তো।" ইবলীস তাঁর এই কথায় এবং তাঁর ঐ সময়ের ঐ প্রশংসায় জ্বলে পুড়ে মরে। তিনি নিম্নরূপ প্রার্থনাও করেনঃ "হে আমর প্রতিপালক! আপনি আমাকে ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি এবং পরিবার পরিজনের অধিকারী করেছিলেন। আপনি খুব ভাল জানেন যে,

ঐ সময় আমি কখনো অহংকার করি নাই এবং কারো প্রতি জুলুম ও অবিচারও করি নাই। হে আল্লাহ! এটা আপনার অজানা নেই যে, আমার জন্যে নরম বিছানা প্রস্তুত থাকতো। কিন্তু আমি তা পরিত্যাগ করে আপনার ইবাদতে রাত্রি কাটিয়ে দিতাম এবং আমার নফ্সকে ধমকের সুরে বলতামঃ তুমি নরম বিছানাতে আরাম করার জন্যে সৃষ্ট হও নাই। হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ বিসর্জন দিতাম।" এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু জারীর (রাঃ) ও ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) একটি খুব দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যা পর যুগীয় বহু মুফাস্সিরও রিওয়াইয়াত করেছেন। কিন্তু তাতে অস্বাভাবিকতা রয়েছে এবং ওটা খুবই দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই বিপদে জড়িত ছিলেন। হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, তিনি সাত বছর ও কয়েক মাস এই কষ্ট ভোগ করেছিলেন। বানী ইসরাঈলের আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাঁকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁর দেহ পোকা হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাঁকে সমস্ত বিপদ ও কন্ট হতে মুক্তি দান করেন। আর তাঁকে তিনি পুরস্কৃত করেন ও তাঁর উত্তম প্রশংসা করেন। অহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রাঃ) বলেন যে, তিনি পুর্ণ তিন বছর এই কস্টের মধ্যে পতিত ছিলেন। তাঁর দৈহের সমস্ত মাংস খসে পড়েছিল। তথু অস্থি ও চর্ম অবশিষ্ট ছিল। তিনি ছাই এর উপর পড়ে থাকতেন। তাঁর কাছে শুধু তাঁর একজন স্ত্রী ছিলেন। দীর্ঘযুগ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর একদা তিনি তাঁর স্বামীকে বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আপনি মহান আল্লাহর নিকট কেন প্রার্থনা করেন না যাতে তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "দেখো, আল্লাহ তাআ'লা আমাকে সত্তর বছর সৃস্থ শরীরে রেখেছিলেন। সূতরাং তিনি যদি আমাকে সত্তর বছর এই অবস্থায় রাখেন এবং আমি ধৈর্য ধারণ করি আল্লাহর জন্যে তবে এটা তো আল্লাহর জন্যে খুবই অল্প (সময়)।" একথা শুনে তাঁর স্ত্রী কেঁপে ওঠেন। তিনি তাঁর স্বামীর জন্যে শহরে বেরিয়ে যেতেন এবং এর ওর বাড়ীতে কাজকাম করে যা পেতেন তাই এনে স্বামীকে খাওয়াতেন। ফিলিস্তিনবাসী দু'জন লোক হযরত আইয়ূবের (আঃ) ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাদের কাছে শয়তান গিয়ে বলেঃ ''তোমাদের ভাই আইয়ূব (আঃ) ভীষণ বিপদ গ্রস্ত ও কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তোমরা গিয়ে তাঁর খবরা খবর নাও এবং তোমাদের

১. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে।

এখান থেকে কিছু মদ সঙ্গে নিয়ে যাও। ওটা তাঁকে পান করালেই তিনি। আরোগ্য লাভ করবেন।" তার কথা মত তারা দু'জন হযরত আইয়ুবের (আঃ) নিকট আগমন করে এবং তাঁর অবস্থা দেখা মাত্রই তাঁদের চক্ষু অশ্রু সিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা কে?" তারা নিজেদের পরিচয় দান করে। তিনি খুবই খুশী হন এবং তাদেরকে মুবারকবাদ জ্বানান। তারা বলেঃ "হে আইয়ুব (আঃ)! সম্ভবতঃ আপনি ভিতরে কিছু গোপন রাখতেন এবং বাইরেও বিপরীত প্রকাশ করতেন। এজন্যেই আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন।"তাদের কথা শুনে হযরত আইয়ুব (আঃ) দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠিয়ে বলেনঃ ''আমি কি গোপন রাখতাম ওর বিপরীত কি প্রকাশ করতাম তা তিনি (আল্লাহ) জানেন। তিনি বরং আমাকে এই বিপদে জড়িয়ে ফেলেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, আমি ধৈর্য ধারণ করি কি অধৈর্য হয়ে পডি তা তিনি দেখতে চান।''অতঃপর তারা দু'জন বলেঃ "আমরা আপনার জন্যে ওষ্ধ এনেছি, আপনি তা পান করে নিন। এতে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। ওটা হলো মদ, যা আমরা আমাদের ওখান থেকে আনয়ন করেছি।" তাদের একথা শোনা মাত্রই তিনি কঠিন রাগান্বিত হন এবং বলেনঃ "কল্ষিত শয়তান তোমাদেরকে আমার নিকট আনয়ন করেছে। তোমাদের সাথে কথা বলা এবং তোমাদের খাদ্য ও পানীয় আমার জন্যে হারাম।" তখন তারা দু'জন তাঁর নিকট থেকে চলে যায়।

একদিনের ঘটনা, তাঁর স্ত্রী এক বাড়ীতে রুটি পাকিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের একটি শিশু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন বাড়ীর মালিক ঐ শিশুর অংশের ছোট রুটি তাঁকে দিয়ে দেয়। তিনি রুটিটি নিয়ে হয়রত আইয়ৄবের (আঃ) নিকট আসেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এরুটি তুমি কোথা হতে আনলেঃ" উত্তরে তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এ ঘটনা শুনে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেনঃ "তুমি এখনই রুটি নিয়ে ফিরে যাও। খুব সম্ভব শিশুটি এখন জেগে উঠেছে এবং এই ছোট রুটিটির জন্যে জিদ্ ধরেছে এবং কেঁদে কেঁদে সারা বাড়ীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।" বাধ্য হয়ে তাঁর স্ত্রী রুটি ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। ঐ বাড়ীর বারান্দায় একটি ছাগল বাঁধা ছিল। ছাগলটি তাঁকে জোরে এক টক্কর মারে। ফলে তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়ঃ "দেখো, হয়রত আইয়ুব (আঃ) কত বড় ভুল ধারণা করে বসেছেন?" অতঃপর তিনি উপরে উঠে গিয়ে দেখেন যে, সত্যি সত্যিই শিশুটি রুটির জন্য কাল্লা জুড়ে দিয়েছে এবং বাড়ীর লোকদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে। এদেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ "আল্লাহ তাআ'লা হয়রত আইয়ূবের (আঃ) উপর

দয়া করুন!" অতঃপর তিনি রুটিটি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং ফিরে আসেন। পথে শয়তান ডাক্তারের রূপ ধরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বলেঃ ''তোমার স্বামী অত্যন্ত কস্ট পাচ্ছেন। দীর্ঘ দিন ধরে কঠিন রোগে ভুগছেন। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বল যে, তিনি যেন অমূক গোত্রের প্রতিমার নামে একটি মাছি মারেন। এটা করলেই তিনি আরোগ্য লাভ করবেন।'' হযরত আইয়ূবের (আঃ) নিকট পৌঁছে তিনি তাঁকে এই কথা বলেন। তিনি তখন তাঁকে বলেনঃ "তোমার উপর বুলুষিত শয়তানের যাদু লেগে গেছে। সুস্থ হলে আমি তোমাকে একশ চাবুক মারবো।" একদা তাঁর স্ত্রী অভ্যাসমত জীবিকার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ী বাড়ী যান কিন্তু কাজ কাম পেলেন না। কান্ডেই তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন। সন্ধ্যায় ঘনিয়ে আসলে হযরত আইয়বের (আঃ) ক্ষুধার চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সুতরাং তিনি নিরুপায় হয়ে তাঁর চুলের এক খোঁপা কেটে নিয়ে এক সম্ভান্ত লোকের কন্যার নিকট বিক্রী করেন। মেয়েটি পানাহারের অনেক কিছ জিনিস তাঁকে প্রদান করে। তা নিয়ে তিনি হযরত আইয়বের (আঃ) নিকট পৌঁছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''তুমি এতগুলোভাল ভাল খাদ্য পেলে কোথায়?'' তাঁর স্ত্রী উত্তরে বলেনুঃ ''এক সম্ভান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে কাজ করে দিয়ে ওর বিনিময়ে এগুলো পেয়েছি।" হযরত আইয়ুব (আঃ) তখন তা খেয়ে নেন। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় দিনও এরূপই ঘটে। সেদিনও তিনি তাঁর চলের অপর খোঁপাটি কেটে নিয়ে বিক্রী করে দেন এবং ওর বিনিময়ে প্রাপ্ত খাদ্য নিয়ে স্বামীর নিকট হাযির হন। আজকেও ঐ খাদ্যই দেখে হযরত আইয়ুব (আঃ) তাঁর স্ত্রীকে বলেনঃ ''আল্লা হর কসম! আজকে আমি কিছুতেই এ খাদ্য খাবো না যে পর্যন্ত না তুমি আমাকে খবর দেবে যে, তুমি এ খাদ্য কিরূপে পেলে?" তখন তিনি তাঁর মাথা হতে ওড়না সরিয়ে দেন। ফলে হযরত আইয়ুব (আঃ) দেখতে পান যে, তাঁর মাথার চুল সবই কর্তিত হয়েছে। এ দেখে তিনি অত্যন্ত হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েন। ঐ সময় তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেনঃ

## رسه رير ر ه ه م اردر ردر و الم و ر افي مسيني الضر وانت ارحم الرحم بين-

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখ কস্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!" (২১ঃ ৮৩) হযরত নাওফ (রাঃ) বলেন যে, যে শয়তান হযরত আইয়ুবের (আঃ) পিছনে লেগেছিল তার নাম ছিল মাবসূত। হযরত আইয়্বকে (আঃ) তাঁর স্ত্রী প্রায়ই বলতেনঃ "আপনি রোগ মুক্তির জন্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করুন।" কিন্তু তিনি প্রার্থনা করতেন না। একদা বানী ইসরাঈলের কতকগুলি লোক তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তাঁকে দেখে তারা মন্তব্য করেঃ "এ লোকটি অবশ্যই কোন পাপের কারণে এই কস্টে পতিত হয়েছেন।" ঐ সময় হঠাৎ তার মুখ দিয়ে এই প্রার্থনা বেরিয়ে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উবায়েদ ইবনু উমাইর (রাঃ) বলেন যে, হযরত আইয়ুবের (আঃ) দুঁটি ভাই ছিল। একদিন তারা তাঁকে দেখতে আসে। কিন্তু তাঁর শরীরের দুর্গন্ধের কারণে তারা তাঁর নিকটে যেতে পারে নাই। দুরে দাঁড়িয়ে বলাবলি করেঃ ''যদি এর মধ্যে সততা থাকতো তবে সে এই কঠিন বিপদে পতিত হতো না।" তাদের একথায় হযরত আইয়ুবের (আঃ) এতো দুঃখ হয় যে, এরপূর্বে কোন কিছুতেই তিনি এতো দুঃখ পান নাই। ঐসময় তিনি বলেনঃ ''হে আল্লাহ! যদি আপনার জানা থাকে যে, এমন কোন রাত্রি অতিবাহিত হয় নাই যে রাত্রিতে আমার জানা মতে কেউ ক্ষুর্ধাত অবস্থায় থেকেছে এবং আমি পেট পুরে খাদ্য খেয়েছি। হে আল্লাহ! যদি আমি আমার একথায় আপনার নিকট সত্যবাদী হই তবে আপনি আমাকে সত্যায়িত করুন।" তৎক্ষণাৎ আকাশ হতে তাঁকে সত্যায়িত করা হয় এবং ঐ দুজন তা শুনতে পায়। আবার তিনি বলেন. "হে আল্লাহ! কখনও এমন ঘটে নাই যে, আমার কাছে অতিরিক্ত কাপড় থেকেছে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিকে আমি তা প্রদান করি নাই। যদি আমি এতে সত্যবাদী হই তবে আপনি আমাকে আকাশ হতে সত্যায়িত করুন।" এবারেও তাদেরকে শুনিয়েই তাঁকে সত্যায়িত করা হয়। পুনরায় তিনি নিমুরূপ প্রার্থনা করতে করতে সিজ্ঞদায় পড়ে যানঃ "হে আল্লাহ। আমি ঐ পর্যন্ত সিজ্বদা হতে মাথা উঠাবো না যে পর্যন্ত না আপনি আমার উপর আপতিত সমস্ত বিপদ দূর করবেন।" তাঁর এই প্রার্থনা কবুল হয়ে যায় এবং তিনি সিজ্বদা হতে মাথা উঠানোর পূর্বেই তার সমস্ত বিপদ ও <del>রোগ দূর হয়ে</del> যায়।

হযরত আনাস ইবনু মা'লিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "হযরত আইয়ূব (আঃ) আঠারো বছর পর্যন্ত ঐ রোগে পরিবেন্থিত থাকেন। তাঁর নিকটের ও দূরের সব আত্মীয় স্বজন তাঁর থেকে সরে পড়ে। শুধুমাত্র তাঁর দুই বিশিষ্ট ভাই তাঁর কাছে সকাল সন্ধ্যায় আসতো। তাদের একজন অপরজনকে বলেঃ "জেনে রেখো যে, অবশ্যই আইয়ূব (আঃ) এমন পাপ করেছেন, যে পাপ সারা বিশ্বে কেউ করে নাই। তার একখা শুনে তার সঙ্গী তাকে বলে, "তুমি এটা কি করে বললে?" সে

উত্তরে বলেঃ "তাই যদি না হবে তবে সুদীর্ঘ আঠারো বছর গত হয়ে গেল তুবও আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর রোগ হতে তাঁকে আরোগ্য দান করছেন না কেন?" অতঃপর সন্ধ্যায় যখন তারা দু'জন তাঁর কাছে আসলো তখন ঐ লোকটি আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। বরং তাঁর কাছে ঐ লোকটির কথা বর্ণনা করে দিলো। তখন হযরত আইয়ূব (আঃ) তাকে বললেনঃ "তুমি যা বলছো তা আমি জানি না। তবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ জানেন যে, রাস্তায় চলার সময় যখন আমি দু'জন লোককে ঝগড়া করতে দেখতাম এবং তাদের কাউকেও আল্লাহর নামে শপথ করতে শুনতাম তখন আমি এই কাজটি অবশ্যই করতাম যে, বাড়ী গিয়ে তার কসমের কাফ্ফারা আমি নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিতাম। তা আমি এই আশংকায় করতাম যে, সে হয় তো অন্যায়ভাবে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে থাকবে। ১

হযরত আইয়ূব (আঃ) এই রোগে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে প্রস্লাব ও পায়খানার জন্যে যেতেন। একদা তাঁর (প্রস্রাব বা পায়খানার) প্রয়োজন হয়। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ডাক দেন। কিন্তু তাঁর আসতে বিলম্ব হয়। ফলে তাঁর অত্যন্ত কস্ট হয়। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে শব্দ আসেঃ "তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। তুমি এই পানি পান কর এবং তাতে গোসলও কর।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তখনই আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত হতে তাঁর জন্যে হল্লা (পোষাক বিশেষ) পাঠিয়ে দেন। ওটা পারিধান করে তিনি এক প্রান্তে একাকী বসে পড়েন। যখন তাঁর স্ত্রী আগমন করেন তখন তিনি তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁকেই জিজ্জেস করেনঃ "হে আল্লাহর বান্দা! এখানে একজন রুগু, দুর্বল ও শক্তিহীন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কি হলো তা আপনি বলতে পারেন কি? তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলে নাইতো? অথবা কুকুরে নিয়ে যায় নাই তো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না, না। ঐ রুগু ব্যক্তি আইয়ুব (আঃ) আমিই তো।" আপনি আমার সাথে রসিকতা করছেন কেন?" তিনি বলেনঃ "না, না। আমিই আইয়ুব (আঃ)। আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তিনি আমাকে আমার প্রকৃত রূপ ও উজ্জ্বল্যও ফিরিয়ে দিয়েছেন।" তাঁর মাল ধনও তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাঁর সন্তানদেরকে এবং তাদের সাথে অপরাপর সম্পদগুলিও তিনি ফিরিয়ে পান। ওয়াহীর মাধ্যমে তাকে এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল ও বলা হয়েছিলঃ "তুমি তোমার সহচর ও পরিবার পরিজনদের পক্ষ হতে কুরবানী এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, তারা তোমার ব্যাপারে আমার নাফরমানী করেছিল।"

এ হাদীসটি ইবনু হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি মারফু' হওয়া খুবই গারীব।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত আইয়ূবকে (আঃ) আরোগ্য দান করেন তখন তিনি তাঁর উপর সোনার ফড়িং সমূহ বর্ষণ করেন। হযরত আইয়ূব (আঃ) তখনও গুলি হাতে ধরে ধরে কাপড়ে জমা করতে শুরু করেন। ঐ সময় তাঁকে বলা হয়ঃ "হে আইয়ূব (আঃ)! এখনও তুমি পরিতৃপ্ত হওনি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার রহমত হতে কে পরিতৃপ্ত হতে পারে। ১

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।' হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, ঐ লোকদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কারো কারো ধারণামতে তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। এই উক্তি যদি এই আয়াত দ্বারা বুঝা হয়ে থাকে তবে তো এটা বহু দূরের বিষয়। আর যদি আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়ে থাকে তবে এটা সত্য বা মিখ্যা কোনটাই বলা যাবে না। ইবনু আসাকির (রাঃ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রীর নাম বলেছেনঃ লাইয়া। তিনি হলেন লাইয়া বিন্তে মীশা' ইবনু ইউসুফ ইবনু ইয়াকৃব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)। একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত লাইয়া ছিলেন হযরত ইয়াকৃবের (আঃ) কন্যা এবং হযরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রী। তিনি হযরত আইয়ুবের (আঃ) সাথে সানিয়া নামক স্থানে ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, তাঁকে বলা হয়ঃ "হে আইয়্ব (আঃ)! তোমার আহ্ল (পরিবার পরিজন) সব জান্নাতী। তুমি যদি চাও তবে তাদের সবাইকে দুনিয়ায় এনে দিই, আর যদি চাও তবে তাদেরকে তোমার জন্যে জান্নাতেই রেখে দিই এবং প্রতিদান হিসেবে দুনিয়ায় তোমার তাদের অনুরূপ প্রদান করি।" তিনি বললেনঃ "না, বরং তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দিন।" তখন তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দেয়া হয় এবং দুনিয়ায় তাঁকে তাদের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা ছিল আমার বিশেষ রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। এসব কিছু এজন্যেই হলো যে, বিপদে পতিত ব্যক্তিরা যেন হযরত আইয়ুবের (আঃ) নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ধৈর্য হারা হয়ে যেন অকৃতজ্ঞ না হয়ে যায়। আর লোকেরা তাদেরকে খারাপ বান্দা বলে ধারনা না করে। হযরত আইয়ুব (আঃ) ছিলেন ধৈর্যের পর্বত স্বরূপ এবং স্থিরতার নুমনা ছিলেন। আল্লাহর তাকদীরের লিখন ও তাঁর পরীক্ষার উপর মানুষের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এতে যে তাঁর কি হিকমত বা রহস্য নিহিত রয়েছে তা মানুষের জানা নেই।

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এর মূল সহীহ্ বুধারী ও সহীহ্ মু**সলিমে**ারয়েছে।

৮৫। আর স্মরণ কর ইসমাঈল (আঃ) ইদরীস (আঃ) এবং যুল্ কিফ্ল এর কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।

৮৬। এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম, তারা ছিল সং কর্মপরায়ণ। (٨٥) وَاسْمُعِيْلَ وَادْرِيْسَ وَذَالُكِفُلِ كُلَّ مِّنَ الطَّبِرِيُنَ ۚ (٨٦) وَادْخَلْنَهُمْ فِى رَحْمَتِنَا النَّهُمُ مِّنَ الطَّلِحِيْنَ٥

হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) পুত্র। সূরায়ে মারইয়ামে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইদরীসের (আঃ) বর্ণনা গত হয়েছে। যুল কিফল্কে বাহ্যতঃ নবীরূপেই জানা যাচ্ছে। কেন না, নবীদের বর্ণনায় তাঁর নাম এসেছে। কিন্তু লোকেরা বলেছেন যে, তিনি নবী ছিলেন না, বরং একজন সং লোক ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের বাদশাহ ও ন্যায় বিচারক। ইমাম ইবনু জারীর (রাঃ) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নাই। সুতরাং এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, তিনি একজন সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের নবীদের চক্তি ও অঙ্গীকার করেছিলেন এবং ওর উপর প্রতিষ্ঠি ত ছিলেন। কণ্ডমের মধ্যে তিনি ন্যায় বিচার করতেন। বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইয়াসাআ' (আঃ) খুবই বৃদ্ধ হয়ে যান তখন তিনি নিজের জীবদ্ধশাতেই তাঁর একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করার ইচ্ছা করেন। তিনি তার আমল দেখতে চান। সূতরাং তিনি জনগণকে একত্রিত করেন এবং বলেনঃ ''তিনটি প্রস্তাব যে ব্যক্তি সমর্থণ করবে তাকে আমি খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবো। প্রস্তাব তিনটি এই যে, সে সারাদিন রোযা রাখবে, সারা রাত দাঁডিয়ে ইবাদত করবে এবং কখনো রাগান্তিত হবে না।'' তাঁর একথা স্তনে একটি লোক ছাড়া আর কেউই দাঁড়ালো না যে লোকটি দাঁড়ালো তাঁকে মানুষ হাল্কা মর্যাদার লোক মনে করতো। তিনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''অর্থাৎ তুমি দিনে রোযা রাখবে, রাত্রে তাহাজ্জ্জ্দের নামায পড়বে এবং কারো উপর রাগ করবে নাঃ" লোকটি উত্তর করলেনঃ "হাঁ" হযরত ইয়াসা'আ' বললেনঃ ''আচ্ছা, আজকে তোমরা চলে যাও, কালকে আবার একত্রিত হও।" পরদিনও তিনি মজলিসে সাধারণভাবে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ঐ লোকটি ছাড়া আর কেউই দাঁড়ালো না। সূতরাং তিনি তাঁকেই খলীফা বা প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন। এখন শয়তান ছোট ছোট শয়তানদেরকে এই সম্ভান্ত ব্যক্তিকে বিদ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পাঠাতে শুরু করলো। কিন্তু তারা তাঁকে কোন ক্রমেই বিদ্রান্ত করতে পারলো না। তখন ইবলীস নিজেই চললো। ঐ বুযুর্গ লোকটি দুপুরে বিশ্রামের জন্যে সবে মাত্র শুয়েছেন এমন সময় ইবলীস শয়তান তাঁর দরজার কডা নাডতে শুরু করে। লোকটি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কে?" ইবলীস বলতে শুরু করলোঃ "আমি একজন অত্যাচারিত ব্যক্তি। আমার কওমের একটি লোক আমার উপর জুলুম করেছে। সে আমার সাথে এটা করেছে, ওটা করেছে। এভাবে সে দীর্ঘ বর্ণনা দিতে থাকে। সে তার বর্ণনা শেষ করতেই চায় না। তাঁর ঘুমাবার সময়টুকু তার সাথেই কেটে যায়। হযরত যুলকিফ্ল (অর্থাৎ ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটি) দিন রাত্রির মধ্যে ওধু এই সময়টুকুতে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাতেন। তিনি তাকে বললেনঃ "তুমি সন্ধ্যায় এসো, তোমার প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে।" অতঃপর সন্ধ্যায় তিনি বিচার করতে বসলেন তখন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ইবলীসকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোন দিকেই তাকে দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই বাইরে গিয়ে তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথায়ও তাকে পেলেন ना। পর দিন সকালেও সে এলো না। আবার যেমনই তিনি দুপুরে সামান্য বিশ্রামের জন্যে ওয়েছেন তখনই সে দরজায় করাঘাত করতে ওরু করেছে। তিনি দরজা খুলে দেন এবং তাকে বলেনঃ ''আমি তো তোমাকে সন্ধ্যায় ডেকে ছিলাম এবং তোমার জন্য অপেক্ষ মান ছিলাম, তখন তুমি আস নাই কেন?" সে উত্তরে বলেঃ " জনাব! কি আর বলবো? আমি আপনার কাছে আসার ইচ্ছা করেছি এমন সময় আমার হক নম্ভকারী লোকটি আমাকে অনুরোধ করে বলেঃ "তুমি যেয়ো না, আামি তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।"কাজেই আমি এলাম না। কিন্তু এখন আবার সে অস্বীকার করেছে।" এভাবে আজকেও বহু লম্বা চওড়া বর্ণনা শুরু করে দেয়। সূতরাং আজও তাঁর ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। এবারও তিনি তাকে সন্ধ্যায় আসতে বলেন। সন্ধ্যায় আবার তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সে আসলো না তৃতীয় দিন তিনি একজন দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করে তাকে বলে দিলেনঃ "দেখো, আজ যেন কেউই আমার দরজায় করাঘাত না করে। উপূর্যপরি কয়েকদিন কাহিল হয়ে পড়েছি। একথা বলে তিনি সবে মাত্র শুয়েছেন এমন সময় আবার ঐ বিতাড়িত শয়তান এসে পড়ে। দ্বাররক্ষী তাকে বাধা দেয়। কিন্তু সে এক তাকের মাধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভিতর থেকে দরজায় করাঘাত করতে শুরু করে দেয়। তিনি তখন উঠে দ্বার রক্ষীকে বলেনঃ ''আমি

তোমাকে বলে দেয়ার পরেও কেন তুমি একে দরজায় আসতে দিলে?" দ্বার রক্ষী উত্তরে বললাঃ কেউ তো যায় নাই?" এবার তিনি ভালরূপে দেখে শুনে বুঝতে পারলেন যে, দরজা তো বন্ধই রয়েছে, আবার ভিতরে লোক প্রবেশ করলো কিরূপে? কাজেই এটা শয়তান ছাড়া কেউই নয়। ঐ সময় শয়তান তাঁকে সম্বোধন করে বললোঃ "হে আল্লাহর ওয়ালী! আমি আপনার নিকট পরাজিত হয়েছি। না আপনি রাত্রির ইবাদত পরিত্যাগ করেছেন, না এরূপ পরিস্থিতিতে আপনার দ্বার রক্ষী ভৃত্যের উপর রাগান্বিত হয়েছেন।" তখন আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নাম রাখলেন যুলকিফ্ল। কেননা, যে বিষয়ের তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন। ১

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও কিছু তাফসীরের পর এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন কাযী (বিচারক) ছিলেন। যিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছিলেনঃ "আমার পরে আমার এ পদের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে?" উত্তরে এই লোকটি (যুলকিফ্ল) বলেছিলেনঃ "আমি গ্রহণ করবো।" তখন তাঁর নাম যুলকিফ্ল হয়ে যায়। এতে আছে যে, তাঁর ঘুমাবার সময় হলে প্রহরীরা শয়তানকে আসতে বাধা দেয় সে এতো গোলমান শুরু করে দেয় যে, তিনি জেগে ওঠেন। দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিনও এরূপই করে। তখন তিনি তার সাথে যেতে উদ্যুত হয়ে বলেনঃ "আমি তোমার সাথে গিয়ে তোমার হক আদায় করে দিচ্ছি।" কিন্তু রাস্তায় গিয়ে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

হযরত আশআ'রী (রাঃ) মিম্বরের উপর ভাষণ দেয়া অবস্থায় বলেনঃ "যুল্কিফ্ল নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন সৎ লোক, যিনি প্রত্যহ একশ (রাকাত) নামায পড়তেন। তিনি এই ইবাদতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে তাঁকে যুলকিফ্ল বলা হয়েছে। একটি মুনকাতা ২ হাদীসে হযরত আবু মূসা আশআ'রী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। মুসনাদে আহমাদে একটি গারীব বা দুর্বল হাদীস বর্ণিত আছে যাতে কিফ্ল এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাকে যুল্কিফ্ল বলা হয় নাই। সম্ভবতঃ তিনি এই যুল্কিফ্ল নন। বরং অন্য কোন লোক হবেন।

১. এটা ইবনু আবি হ'াতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. যে হাদীসের সনদের মাধ্য হতে মাঝে মাঝে রাবী বা বর্ণনাকারী ছুটে গেছেন। ঐ হাদীসকে মুনকাতা হাদীস বলে।

হাদীসের ঘটনাটি এই যে. কিফল নামক একজন লোক ছিল, যে কোন পাপকার্য হতেই বিরত থাকতো না। একদা সে একটি স্ত্রীলোককে ষাটটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে ব্যভিচারের জন্যে উৎসাহিত করে। যখন সে নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন ঐ স্ত্রীলোকটি ক্রন্দন করতে ও কাঁপতে শুরু করে দেয়। সে তখন তাকে বলেঃ ''আমি তোমার প্রতি কোন বল প্রয়োগ তো করি নাই তথাপি তোমার ক্রন্দনের ও কম্পনের কারণ কি?' স্ত্রীলোকটি উত্তরে বলেঃ ''আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তাআ'লার কোন নাফরমানী করি নাই। কিন্তু আজ আমার অভাব ও দারিদ্র আমাকে এ কুকাজে বাধ্য করছে। (তাই, আমি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করছি ও কম্পিত হচ্ছি)!" তার একথা ওনে কিফ্ল তাকে বলেঃ "তুমি মাত্র একটি পাপ কার্যের কারণে এতো উদ্বেগ প্রকাশ করছো! অথচ এর পূর্বে তো তুমি এরূপ কোন কাজ কর নাই।" তৎক্ষণাৎ সে তাকে ছেড়ে দেয় এবং তার থেকে পথক হয়ে যায়। অতঃপর তাকে বলেঃ ''যাও, এই দীনারগুলি আমি তোমাকে দান করে দিলাম। আল্লাহর শপথ! আজ হতে আর কোন দিন আমি আল্লাহ তাআ'লার কোন নাফরমানী করবো না।'' আল্লাহর কি মহিমা যে, ঐ রাত্রেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। মানুষ সকালে এসে দেখে যে, তার দরজার উপর কুদরতী ইরুফে লিখিত রয়েছেঃ "আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

৮৭। আর স্মরণ কর যুন-নৃন এর
কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের
হয়ে গিয়েছিল এবং মনে
করেছিল আমি তার জ্বন্যে শাস্তি
নির্ধারণ করবো না; অতঃপর সে
অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিলঃ
আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই;
আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো
সীমালংঘনকারী।

৮৮। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (۸۷) وَذَا النَّوُنِ اِذُذَّهَ بَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَّنُ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظَّلُمْتِ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظَّلُمْتِ اَنْ لَا لَا اللَّا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ

এই ঘটনাটি এখানেও বর্ণিত হয়েছে এবং সূরায়ে 'সা'ফ্ফাত' ও সূরায়ে 'নূন'-এও বর্ণিত হয়েছে। ইনি হলেন নবী হযরত ইউনুস ইবনু মান্তা (আঃ)। তাঁকে আল্লাহ তাআ'লা মূসিল অঞ্চলের নীনওয়া নামক গ্রামে নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ঐ গ্রামবাসীদেরকে আল্লার পথে আহবান করেন; কিন্তু তারা ঈমান আনলো না। তখন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে যান এবং তাদেরকে বলে যান যে, তাদের উপর তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে। তাঁর কথায় তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, নবীর (আঃ) কথা মিখ্যা হয় না। তাই, তারা তাদের শিন্তদেরকে ও গৃহপালিত পশুগুলিকে নিয়ে ময়দানের দিকে বেরিয়ে পড়লো। শিন্তদেরকে তারা মাতাদের থেকে পৃথক করে দিলো। অতঃপর তারা কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করতে লাগলো। একদিকে তাদের কান্নার রোল, আর অপরদিকে জীব জন্তুগুলোর ভয়ানক চীৎকার। এর ফলে আল্লাহর রহমত উথলিয়ে ওঠে। সূতরাং তিনি তাদের উপর হতে শাস্তি উঠিয়ে নেন। যেমন তিনি বলেনঃ

فَلُولًا كَانَتَ قَرْبِيةُ امْنَتَ فَنَفَعَهُ إِيمَانُهُ الْآفُومُ يُولِسُ الْمَالُمُولُ مَرْدُرُ كَانَتَ قَرْبِيةُ امْنَتَ فَنَفَعَهُ إِيمَانُهُ الْآفُومُ يُولِسُ الْمَالُمُولُ كَشَفْنَا عَنْهُ مُ عَنَدًا بَ الْخِرْيِ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نِيا وَمُسْعِنْهُ مَرِالْي حِيْنٍ -

অর্থাৎ "তবে ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? যখন তারা ঈমান আনলো তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছু কালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (১০ঃ ৯৮)

হযরত ইউনুস (আঃ) এখান হতে চলে গিয়ে একটি নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকা কিছুদূর এগিয়ে গেলে তুফানের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। নৌকার আরোহীদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নৌকার ভার হাল্কা করার জন্যে কোন একজন লোককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক। সুতরাং নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করা হলে দেখা গেল যে, হযরত ইউনুসেরই (আঃ) নাম বের হয়েছে। কিন্তু কেউই তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা পছন্দ করলো না। দ্বিতীয়বার গুটিকা নিক্ষেপ করা হলো। এবারও তাঁর নামই উঠলো। তৃতীয়বার পুনরায় গুটিকা ফেলা হলে এবারও তাঁর নামই দেখা দিল। মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "সে লটারীতে যোগদান করলো এবং পরাভূত হলো।" (৩৭ঃ ১৪১) তখন হযরত ইউনুস (আঃ) নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাপড় খুলে ফেলে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। তখন হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) উক্তি অনুসারে আল্লাহ তাআ'লা 'বাহরে আখ্যার' (সবুজ্ব সাগর) হতে একটি বিরাট মাছ পাঠিয়ে দিলেন। মাছটি পানি ফেড়ে ফেড়ে আসলো এবং হযরত ইউনুসকে (আঃ) গিলে ফেললো। কিন্তু মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে মাছটি তাঁর মাংসও খেলো না, অস্থিও ভেঙ্গে ফেললো না। এবং কোন ক্ষতিও করলো না। মাছটির তিনি খাদ্য ছিলেন না, বরং ওর পে ট ছিল তাঁর জন্যে কয়েদখানা স্বরূপ। আরবী ভাষায় মাছকে নূন বলা হয়। হযরত ইউনুসের (আঃ) ক্রোধ ছিল তাঁর কওমের উপর। তাঁর ধারণা ছিল যে, আল্লাহ তাআ'লা তার প্রতি সংকীর্ণতা আনয়ন করবেন না। এখানে হযরত ইবনু আক্রাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন করেছেন। দলীল হিসেবে আল্লাহ তাআ'লার নিশ্বেন উক্তিটি পেশ করা হয়েছেঃ

و من قدر عليه رزقه فلينفق مما الته الله لا يكلف الاردو المراد المراد و العرد أود الله لا يكلف الله نفساً الآما الله السيجعل الله بعد عسر يسرا-

অর্থাৎ ''যার জীবনোপকরণ সংকীর্ণ বা সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে; আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না; আল্লাহ কস্টের পর দিবেন স্বস্তি।'' (৬৫ঃ ৭) হযরত আতিয়্যাহ্ আওফী এটার অর্থ করেছেনঃ 'আমি তার উপর নির্ধারণ করবো না।' আরববাসীরা عَدَّدُ وَ فَحَدَّدُ وَ مَعْدَ مِعْدَ مِعْدَ مِعْدَ مِعْدَ المِعْدَ المِعْدَ المُعَادِ المُعَادِي المُعَادِ المُ

فَلاَ عَائِدٌ ذَاكَ الزَّمَاثُ الَّذِي مَضَى \* تَبَادَثُتَ مَاثَقَتْ رَبِكُنُ ذَٰلِكَ ٱلْآمُرُ

অর্থাৎ "ঐ যুগ আর প্রত্যাবর্তনকারী নয় যা অতীত হয়েছে। আপনি কল্যাণময়, আপনি যা নির্ধারণ করেন সেই কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে।" আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرِ قَدْقُدِرَ -

অর্থাৎ ''অতঃপর সব পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে।'' (৫৪ঃ ১২)

ঐ অন্ধাকারের মধ্যে প্রবেশ করে হযরত ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহকে ডাকতে শুরু করেন। সেখানে সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার এবং রাত্রির অন্ধকার এই তিন অন্ধকার একত্রিত হয়েছিল। তিনি সমুদ্রের তলদেশের কংকর গুলির তাসবীহ পাঠ শুনে নিজেও তাসবীহ পাঠ করতে শুরু করেন। তিনি মাছের পেটে গিয়ে প্রথমতঃ মনে করে ছিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তিনি পা নাড়িয়ে দেখেন এবং তা নড়ে ওঠে। সুতরাং মাছের পেটের মধ্যেই তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং বলেনঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক জায়গাকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছি যে, সম্ভবতঃ কেউই এই জায়গাকে ইতিপূর্বে সিজদার জায়গা বানায় নাই।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) চল্লিশ দিন মাছের পেটে ছিলেন। তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত ইউনুসকে (আঃ) বন্দী করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি মাছকে নির্দেশ দেনঃ "তুমি তাকে গিলে নাও, কিন্তু তার মাংস ভক্ষণ করো না এবং অস্থিও ভেঙ্গে ফেলো না।" যখন তিনি সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছেন তখন সেখানে তাসবীহ পাঠ শুনে তিনি হতবাক হয়ে যান। ওয়াহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এটা হলো সমুদ্রের জন্তু গুলির তাসবীহ্ পাঠ। তখন তিনিও আল্লাহর তাস্বীহ পাঠ শুরু করে দেন। তাঁর তাসবীহ্ পাঠ। তখন তিনিও আল্লাহর তাস্বীহ পাঠ শুরু করে দেন। তাঁর তাসবীহ্ পাঠ। তখন তিনিও আল্লাহর তাস্বীহ পাঠ শুরু করে দেন। তাঁর তাসবীহ্ পাঠ। তখন তিনিও আল্লাহর তাস্বীহ পাঠ শুরু করে দেন। বাঁর তাসবীহ্ পাঠ। তখন ফেরেশ্তারা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এটা খুবই দূরের শন্দ এবং খুবই দুর্বল আওয়ায, কার আওয়ায এটা? আমরা তো বুঝতে পারলাম না।" আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে উত্তরে বললেনঃ "এটা আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শন্দ। সে আমার নাফরমানী করেছে বলে আমি তাকে মাছের পেটে বন্দী করেছি।"

ফেরেশ্তারা তখন বললেনঃ ''হে আমাদের প্রতিপালক! তার নেক আমলগুলি তো দিনরাত্রির সব সময় আকাশে উঠতেই থাকতো।?'' উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''হাঁ।'' তখন তাঁরা তাঁর জন্যে সুপারিশ করেন। আল্লাহ তাঁদের সুপারিশ কবূল করেন। তিনি মাছকে নিদেশ দেন যে, সে যেন তাঁকে সমুদ্রের তীরে উগলিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সেছিল রুগ্ন।" (৩৭ঃ ১৪৫) উপরে বর্ণিত রিওয়াইয়াতটির ঐ একটি মাত্র সনদ। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন-

এই কালেমাটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করেন তখন এই কালেমাটি আর্শের চারদিকে ঘুরতে থাকে। তখন ফেরেশ্তারা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এটা তো খুবই দূরের শব্দ। কিন্তু কান এ শব্দের সাথে পরিচিত। এটা অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ শব্দ!" আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কার শব্দ তা কি তোমরা জান না?" উত্তরে তাঁরা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! না তো! কে তিনি?" আল্লাহ তাআ'লা তখন বলেনঃ "এটা হলো আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ।" ফেরেশ্তারা তখন বলেনঃ "তা হলে তিনি তো সেই ইউনুস (আঃ) যাঁর কবূলকৃত পবিত্র আমল প্রত্যেক দিন আপনার নিকট উঠে আসতো এবং যাঁর প্রার্থনা আপনি কবৃল করতেন! হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি যখন সুখের সময় ভাল আমল করতেন তখন এই বিপদের সময় আপনি তাঁর প্রতি দয়া করুন!" তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআ'লা মাছকে হুকুম করলেন যে, সে যেন কোন কন্ট না দিয়েই তাঁকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করে। ১

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে। আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। সে বিপদে পরিবেস্থিত হয়ে যখন আমাকে আহবান করলো, আমি তখন তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং ঐ বিপদ খেকে তাকে মুক্তি দান করলাম।

বিশেষ করে যারা বিপদ আপদের সময় এই দুআ'য়ে ইউনুস (আঃ) পাঠ করে তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা ঐ সব বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদের (সঃ) পক্ষ হতে খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আমি মুসজিদে হযরত উছ্মান ইবনু আফ্ফানের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমি তাঁকে সালাম করি। তিনি আমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু আমার সালামের জবাব দিলেন না। আমি তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু খাত্তাবের (রাঃ) নিকট গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। তিনি হযরত উছ মানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেনঃ ''আপনি আপনার এই মুসলমান ভাই-এর সালামের জ্বাব দেন নাই কেন?'' তিনি উত্তরে বলেনঃ ''আমি এরূপ করি নাই (অর্থাৎ তিনি আমার কাছে আসেন নাই এবং সালামও দেন নাই।" আমি বললামঃ হাঁ (অর্থাৎ আমি এসেছি ও সালাম দিয়েছি)। শেষ পর্যন্ত তিনি শপথ করলেন এবং আমিও শপথ করলাম। তারপর কি মনে করে তিনি বললেনঃ "আমি আল্লাহ তাআ'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তাওবা' কর্ছি। অবশ্যই ইতিপূর্বে আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় আমি মনে মনে ঐকথা বলছিলাম যা আমি রাস্লুল্লাহ (সাঃ) হতে উনেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যখন আমার ঐ কথা মনে হয়ে যায় তখন ওধু আমার চোখের উপরই পর্দা পড়ে না, বরং আমার অন্তরের উপরও পর্দা পড়ে যায়।" আমি তখন বললামঃ আমি আপনাকে ঐ খবর দিচ্ছি। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে প্রথম দুআ'র বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে পড়ে এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) কথার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নেন। এভাবে অনেক্ষণ কেটে যায়। তারপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং নিজের বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে থাকি। যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি হয়ে যান তখন আমি আশংকা করি যে, তিনি হয়তো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবেন, আর আমি এখানেই রয়ে যাবো। সূতরাং আমি জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলাম। আমার জুতার শব্দ শুনে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান এবং বলেনঃ "আরে, তুমি আঁবু ইসহাক?" আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! হাঁ, আমিই বটে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "খবর কি?" আমি জবাব দিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি প্রথম দুআ'র বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ বেদুঈন এর্সে পড়েছিল এবং আপনার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি আমার একথা শুনে বললেনঃ "হাঁ, হাঁ।" ওটা ছিল যুন নূনের (আঃ) দুআ' যা তিনি মাছের পেটের মধ্যে থাকা অবস্থায় করেছিলেন। অর্থাৎ

لاً إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْكُنْتُ مِنَ الظَّلِوِيْنَ.

এই দুআ'টি। জেনে রেখো যে, যে কোন মুসলমান যে কোন ব্যাপারে যখনই তার প্রতিপালকের কাছে এই দুআ'টি করবে, তিনি তা কবূল করবেন।" <sup>১</sup>

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে কেউই হযরত ইউনুসের (আঃ) এই দুআ'র মাধ্যমে দুআ' করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দুআ' কবৃল করবেন।" <sup>১</sup> হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতেই এরপরেই রয়েছেঃ "এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"

হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লার ঐ নামটি যার মাধ্যমে তাঁকে ডাকলে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন এবং কিছু চাইলে প্রদান করে থাকেন তা হলো হযরত ইউনুস ইবনু মান্তার (আঃ) দুআঁটি।" হযরত সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি হযরত ইউনুসের (আঃ) জন্যে বিশিষ্ট ছিল, না সমস্ত মুসলমানের জন্যেই সাধারণ?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তুমি কি কুরআন কারীমে পড় নাই যে, তাতে রয়েছেঃ "আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করে ছিলাম এবং এভাবেই আম মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।" সুতরাং যে কেউই এই দুআ' করবে আল্লাহ তা কবূল করার ওয়াদা করেছেন।" ২

হযরত কাসীর ইবনু মা'বাদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি হযরত হাসান বসরীকে (রঃ) জিজ্ঞেস করলামঃ হে আবৃ সাঈদ (রঃ)! আল্লাহ তাআ'লার যে ইস্মে আ'যমের মাধ্যমে তাঁর কাছে দুআ' করলে তিনি তা কবৃল করে থাকেন এবং কিছু চাইলে তা প্রদান করে থাকেন ওটা কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি কুরআন কারীমের মধ্যে উল্লিখিত আল্লাহ তাআ'লার এই ফরমান পাঠ কর নাই?" অতঃপর তিনি

وَكُذَٰ لِكَ أَنْ إِي الْمُؤْمِنِينَ عَنْ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا

পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর বলেনঃ ''হে আমার ভাতিজা! এটাই হলো আল্লাহ তাআ'লার ঐ ইস্মে আ'যম যে, যঞ্চন এর মাধ্যমে তাঁর নিকট দুআ' করা হয় তখন তিনি তা কবৃল করে থাকেন এবং যা চাওয়া হয় তা তিনি দিয়ে থাকেন।'' ত

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৮৯। এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার (আঃ) কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা ছেড়ে দিয়েন না, আপনি চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

৯০। অতঃপর আমি তার আহ্বানে
সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে
দান করেছিলাম ইয়াহইয়াকে
(আঃ), আর তার জন্যে তার স্ত্রীকে
যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম;
তারা সংকর্মে প্রতিযোগিতা
করতো, তারা আমাকে ডাকতো
আশা ও ভীতির সাথে এবং
তারা ছিল আমার নিকট
বিনীত।

(۸۹) وَزَكَسِرِيَّا اِذْنَادٰی رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَنْردًا وَّانْتَ خَیْرُ الْوٰرِثِیْنَ اَ

(٩٠) فَالْسَتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ رُوَهَ اللهُ يَحْيِى وَاصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ لَمُ اللهُ اللهُ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দা হযরত যাকারিয়্যার (আঃ) খবর দিচ্ছেন যে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ ''আমাকে একটি সন্তান দান করুন, যে আমার পরে নবী হবে।'' সূরায়ে মারইয়াম ও সূরায়ে আল–ইমরানে এই ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এই দুআ' নির্জনে করেছিলেন।

'আমাকে একা ছেড়ে দিয়েন না, এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছেঃ আমাকে সন্তানহীন করবেন না। দুআ' ও চাওয়ার জন্যে তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর প্রার্থনা কবৃল করেন এবং তাঁর যে স্ত্রী বার্ধক্যে উপনীতা হয়েছিলেন তাঁকে তিনি সন্তানের যোগ্যা করে তোলেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, অতঃপর তিনি সন্তান প্রসব করেন। আবদুর রহমান ইবনু মাহদী (রঃ) তালহা' ইবনু আমর (রঃ) হতে, তিনি আতা' (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর লম্বা চওড়া কথা বন্ধ করে দেয়া হয়। আবার অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাঁর চরিত্রে কিছু ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করে দেয়া হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটিই কুরআনের ভাষার বেশী নিকটবর্তী।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা সংকর্মে প্রতিযোগিতা করতো। তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা তাঁর এক ভাষণে বলেনঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে থাকা, পূর্ণভাবে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, লোভ ও ভয়ের সাথে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনায় বিনয় প্রকাশ করার উপদেশ দিচ্ছি। দেখো, আল্লাহ তাআ'লা হযরত যাকারিয়্যার (আঃ) পরিবারের লোকদের এই ফ্যীলতই বর্ণনা করেছেন।" অতঃপর তিনি-

اِنْهُ حَكَانُوا يَسْبِرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَيَدْعُونَنَا دَغَبَّاتَ دَهَبًّا وَ هَبَّا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ـ وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ـ

এই আয়াতাংশ টুকু পাঠ করেন।

৯১। আর স্মরণ কর সেই নারীকে
যে নিচ্ছ সতীত্বকে রক্ষা
করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে
আমি নিচ্ছের রূহ্ ফুঁকে
দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার
পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর
জন্যে এক নিদর্শন।

(۹۱) وَالنَّرِيُّ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوْجِنَا وَجَهَعُلْنَهُا وَ ابْنَهَا أَيْهً لِلْعُلَمِیْنَ

এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কুরআন কারীমে প্রায়ই হযরত যাকারিয়ার্গ (আঃ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) ঘটনার সাথে সাথেই হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে পুরোপুরি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। হযরত যাকারিয়্যা (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। আর তিনিও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে সন্তান

দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ নিজের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের পর স্বামী ছাড়াই শুধু স্ত্রী লোককে সন্তান দান করে তিনি নিজের আর এক ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সুরায়ে আল-ইমরান ও সূরায়ে মারইয়ামেও এই শ্রেণী বিন্যাসই রয়েছে।

'যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল' এই উক্তি দ্বারা হযরত মারইয়ামকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরায়ে তাহরীমে বলেছেনঃ

অর্থাৎ "(আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান-তনয়া মারইয়ামের (আঃ) যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।" (৬৬ঃ ১২)

আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্যে এক নিদর্শন। যাতে বিশ্ববাসী আল্লাহ তাআ'লার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা, সৃষ্টি কৌশলের ব্যাপক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি নিদর্শন ছিলেন দানব ও মানব উভয় জাতির জন্যেই।

৯২। এই যে তোমাদের জ্বাতি এটা তো একই জ্বাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।

৯৩। কিন্তু মানুষ নিচ্ছেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে; প্রত্যেকেই প্রত্যনীত হবে আমার নিকট।

৯৪। সুতরাং যদি কেউ মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে তবে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তো তা লিখে রাখি। (٩٢) إِنَّ هَٰذِهُ أُمَّتُكُمُ أُمَّةُ وَاحِدَةً أُوَّانَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِهِ (٩٣) وَتَقَطَّعُوْا آمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لَا يَنْهُمْ لَا يَنْهُمْ بَيْنَهُمْ لَا يَنْهُمْ لَا يَنْهُمْ لَا يَنْهُمْ لَا يَنْهُمْ لَا يَنْهُمْ لَا يَنْهُمُ لَا يَكُلُّ اللَيْنَا لَجِعُونَ \$ (٩٤) فَ مَنْ يَتَعْ مَنْ يَتَعْ مَنْ مَنْ مِنَ السَّلِحْتِ وَهُو مُنُومِنَ فَلا الصَّلِحْتِ وَهُو مُنُومِنَ فَلا كُفُورانَ لِسَعْيِهُ وَانَّا لَهُ كُفُرانَ لِسَعْيِهُ وَانْكُ لَهُ كُفُرانًا لَهُ كُفُرانًا لَهُ لَا الصَّلِحْتِ وَهُو مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُل

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমরা নবীদের দল পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই (আমাদের সবারই পিতা একই), আমাদের সবারই একই দ্বীন)'' তা হলো এক শরীক বিহীন আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ ''প্রত্যেকের জ্বন্যে আমি পথ ও পস্থা করে দিয়েছি।'' (৫ঃ ৪৮) অতঃপর লোকেরা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ তাদের নবীদের (আঃ) উপর ঈমান এনেছে এবং কেউ কেউ ঈমান আনয়ন করে নাই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামতের দিন সকলকেই আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। প্রত্যেককেই নিজ্ঞ নিজ্ঞ কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়াহবে। ভাল লোকদেরকে দেয়া হবে ভাল প্রতিদান। মন্দ লোকদেরকে দেয়া হবে মন্দ প্রতিদান।

সূতরাং কেউ যদি মু'মিন হয়ে সংকর্ম করে তবে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আল্লাহ তাআ'লা তা লিখে রাখেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "সৎকর্মশীলদের বিনিময় আমি নষ্ট করি না।" (১৮ঃ ৩০) আল্লাহ তাআ'লা অনুপরিমাণ যুল্ম করাও সমীচীন মনে করেন না। তিনি স্বীয় বান্দাদের সমস্ত আমল লিখে রাখেন। একটিও ছুটে যায় না। ৯৫। যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না।

৯৬। এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মা'জ্জকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে।

৯৭। অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবেঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (٩٥) وَحَسَرُمُ عَلَىٰ قَسَرُيَةٍ الْهَلَكُنْهَ النَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ الْهَلَكُنْهَ النَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ (٩٦) حَسَلُىٰ إِذَا فُسِحَتُ يَلْجُوجُ وَهُمْ مِّنَ كَاجُوجُ وَهُمْ مِّنَ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ٥ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ٥ وَهُمْ مِّنَ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ٥ وَهُمْ مِّنَ فَلَا الْمُوعَدُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقُ الْحَقَ الْحَقَى الْحَقَ الْحَقَى الْحَقَلَ الْحَقَ الْحَلَى الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَلَى الْحَقَ الْحَلَى الْحَقَ الْحَلَى الْحَ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, ধ্বংস প্রাপ্ত লোকদের পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের তাওবা গৃহীত হবে না কিন্তু প্রথম উক্তিটিই উত্তম। ইয়াজ্জ ও মা'জ্জ হযরত আদমেরই (আঃ) বংশোদ্ভুত। এমনকি তারা হযরত নূহের (আঃ) পুত্র ইয়াফাসের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তৃর্কীরা তাদেরই বংশধর। এরাও তাদেরই একটা দল। এদেরকে যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের বাইরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রাচীরটি নির্মাণ করে বলেছিলেনঃ "এটা আমার প্রতিপালকের রহমত। আল্লাহর ওয়াদাকৃত সময়ে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য।"

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় ইয়াজৃজ মা'জৃজ সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং ভূ- পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গাকে আরবী ভাষায় ﴿حَدَبُ বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, তাদের বের হওয়ার সময় তাদের এই অবস্থাই হবে। এই খবরকে শ্রোতাদের সামনে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে রয়েছে। আর বাস্তবিকই আল্লাহ তাআ'লা অপেক্ষা অধিক সত্য খবরদাতা আর কে হতে পারে? তিনি তো দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যা হয়ে গেছে ও যা হবে তা তিনি সম্যুক অবগত।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছেলেদেরকে লাফাতে, খেলতে, দৌড়তে এবং একে অপরের উপর চড়তে দেখে বলেনঃ "এভাবেই ইয়াজূজ মাজূজ আসবে।" বহু হাদীসে তাদের বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম হাদীসঃ হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ ''ইয়াজুজ ও মা'জুজকে যখন খুলে দেয়া হবে এবং তারা লোকদের কাছে পৌঁছবে, যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ''তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে।'' তখন তারা জনগণের মধ্যে ছেয়ে যাবে এবং মুসলমানরা তাদের শহর ও দুর্গের মধ্যে কুঁচুকে পড়বে। আর তারা তাদের পশুর্ভুলিকে ওর মধ্যে নিয়ে যাবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠের পানি পান করতে থাকবে। ইয়াজুজ মাজুজ যে নদীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করবে, ওর পানি তারা সমস্ত পান করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে ধূলো উড়তে থাকবে। তাদের অন্য দল যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ ''সম্ভবতঃ কোন যুগে এখানে পানি ছিল।'' যখন তারা দেখবে যে. এখন ভুপুষ্ঠে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। আর বাস্তবিকই যে সব মুসলমান নিজেদের শহরে ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা ছাড়া যমীনের উপর আর কেউই বাকী থাকবে না, তখন তারা বলবেঃ পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে তো আমরা শেষ করে ফেলেছি, সূতরাং এখন আকাশবাসীদের খবর নেয়া যাক।" অতঃপর তাদের একজন দুষ্ট ব্যক্তি তার বর্শাটি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। তখন মহান আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। এটাও হবে একটা কুদরতী পরীক্ষা। এরপ তাদের ঘাড়ে গুটি বের হবে এবং এই মহামারীতে তারা সবাই একই সাথে মৃত্যু বরণ করবে। তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের সমস্ত শোর গোলের সমাপ্তি ঘটবে। মুসলমানরা বলবেঃ ''এমন কেউ আছে কি, যে আমাদের মুসলমানদের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে গিয়ে শত্রুদের অবস্থা দেখে আসতে পারে?" তখন এক ব্যক্তি এজন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং নিজেকে নিহত মনে করে আল্লাহর পথে মুসলমানদের খিদমতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। তখন সে দেখতে পাবে যে শত্রুদের মৃতদেহের স্কুপ পড়ে রয়েছে। সবাই ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে। তখন উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলবেঃ "হে মুসলিম বৃন্দ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশী হয়ে যাও। আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের মৃতদেহের ঢেরি পড়ে রয়েছে।" তার একথা শুনে মুসলমানরা বেরিয়ে আসবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকেও সাথে আনবে। তাদের পশুগুলির খাদ্য মৃতদেহগুলির মাংস ছাড়া আর কিছু থাকবে না। ওগুলি খেয়ে তারা খব মোটা তাজা হয়ে যাবে। <sup>১</sup>

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

দিতীয় হাদীসঃ হযরত নাওয়াস ইবনু সামআ'ন আল কিলাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা সকালে রাস্লুল্লাহ (সঃ) দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং এই বর্ণনা তিনি এমনভাবে দেন যে, সে খেজুর গাছের আড়ালে রয়েছে বলে আমাদের ধারণা হয়। আর মনে হয় যে, সে যেন বের হতে চাচ্ছে। তিনি বলেনঃ ''আমি তোমাদের ব্যাপারে দাঙ্জালের চেয়ে অন্য কিছুর বেশী ভয় করি। আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তবে তোমাদের মাঝে আমি তার প্রতিবন্ধক হয়ে যাবো। আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবো না এমন অবস্থায় যদি সে বের হয় তবে আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করছি। সে হবে এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এবং কানা ও উপরের দিকে উত্থিত চক্ষু বিশিষ্ট যুবক। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হতে বের হবে। ডান দিকে ও বাম দিকে সে ঘূরতে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অটল ও স্থির থাকবে।" আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কত দিন অবস্থান করবে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "চল্লিশ দিন। একটি দিন এক বছরের সমান, একটি দিন একমাসের সমান, একটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিন হবে সাধারণ দিনের মত।" আমরা আবার প্রশ্ন করলামঃ যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লেই কি যথেষ্ট হবে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "না, বরং অনুমান করে তোমাদেরকে সময় মত নামায আদায় করতে হবে। আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ তার চলন গতি কেমন হবে? তিনি জবাব দিলেনঃ "যেমন বায় মেঘকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনই সে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। এক গোত্রের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার কথা মেনে নেবে। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে যে, ও যেন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। যমীনকে তাদের জন্যে ফসল উৎপাদন করার হুকুম করবে। তাদের পশুগুলি পেটপূর্ণ অবস্থায় মোটা তাব্ধা হয়ে ফিরে আসবে। অতঃপর সে অন্য গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা অস্বীকার করবে। সে সেখান থেকে চলে আসবে। তখন তাদের সমস্ত মালধন তার পিছনে চলে আসবে এবং তারা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত। সে অনাবাদী জঙ্গলে যাবে এবং যমীনকে বলবেঃ "তোমার গুপ্তর্থন উঠিয়ে দাও। যমীন তখন তা উপরে উঠিয়ে ফেলবে। তখন সমস্ত ধন ভাণ্ডার তার পিছনে এমনভাবে চলে যাবে যেমন ভাবে মৌমাছিগুলি তাদের নেতাদের পিছনে চলে থাকে। সে এও দেখাবে যে, একজন লোককে তরবারী দারা

দু'টুকরা করে দেবে এবং ও দু'টিকে এদিকে ওদিকে বহু দূরে নিক্ষেপ করবে। তারপর তার নাম ধরে ডাক দেবে এবং তৎক্ষণাৎ সে জীবিত হয়ে তার কাছে চলে আসবে। সে ঐ অবস্থাতেই থাকবে এমতাবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত মসীহকে (আঃ) অবতীর্ণ করবেন। তিনি দামেক্ষের পূর্ব দিকে সাদা মিনারের পার্শ্বে অবতরণ করবেন। তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় ফেরেশ্তাদের ডানার উপর রাখবেন। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং পূর্ব দরজা 'লুদ'-এর কাছে তাকে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তারপর হযরত ঈসার (আঃ) কাছে আল্লাহর ওয়াহী আসবেঃ "আমি আমার এমন বান্দাদেরকে পাঠাচ্ছি যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমার নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদেরকে তুরের কাছে একত্রিত কর।" অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা ইয়াজ্জ মাজ্জকে পাঠাবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

## وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.

অর্থাৎ "তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান হতে ছুটে আসবে।" তাদের কাজে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন তিনি গুটির রোগ পাঠাবেন যা তাদের গ্রীবায় বের হবে তখন তারা সবাই এক সাথে মৃত্যু বরণ করবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মু'মিন সঙ্গীগণ সহ এসে দেখবেন যে, সমস্ত যমীনে তাদের মৃতদেহের ঢেরী হয়ে গেছে। আর তাদের দুর্গন্ধে থাকা যায় না। হযরত ঈসা (আঃ) তখন আবার দুআ' করবেন। ফলে আল্লাহ তাআ'লা উটের গর্দানের ন্যায় পাখি পাঠিয়ে দিবেন যারা ঐ মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় যে ফেলে দেবে তা তিনিই জানেন। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনবরত যমীনে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকবে। ফলে যমীন ধুয়ে মুছে হাতের তালুর ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বরকত উৎপাদন করবে। ঐদিন একটি দলের লোক একটি ডালিম খেয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে এবং ওর বাকলের ছায়া তলে আশ্রয় লাভ করবে। একটি<sup>`</sup>উস্থীর দুগ্ধ একটি দলের লোকদের জন্যে, একটি গাভীর দৃশ্ধ একটি গোত্রের জন্যে এবং একটি বকরীর দৃষ্ধ একটি বাড়ীর পরিবারের জ্বন্যে যথেষ্ট হবে। তারপর এক পবিত্র বায় প্রবাহিত হবে যা মুসলমানদের বগলের নীচ দিয়ে বের হবে এবং তাদের রূহ কব্য হয়ে যাবে। তখন যমীনে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা গাধার মত লাফাতে থাকবে। তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।" <sup>১</sup>

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

তৃতীয় হাদীসঃ হযরত হারমালা (রাঃ) তাঁর খালা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তাঁর আঙ্গলে বৃশ্চিকে দংশন করেছিল বলৈ তিনি ঐ আঙ্গুলে পট্টি বেঁধে ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেনঃ ''তোমরা বলছো যে, এখন দুশমন নেই। কিন্তু তোমরা দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা ইয়াজ্জ মাজ্জকে পাঠাবেন। তারা হবে চওড়া চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট। তাদের চেহারা হবে প্রশস্ত ঢালের মত।" <sup>১</sup>

চতুর্থ হাদীসঃ এই রিওয়াইয়াতটি সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরের শেষ ভাগে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে. রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মি'রাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ "এ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান বা অবগতি নেই।" অনুরূপভাবে হঁযরত মূসাও (আঃ) তাঁর অজানার কথা প্রকাশ করেন। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ ''কিয়ামত যে কোন সময় সংঘটিত হবে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তবে আমার প্রতিপালক আমাকে এটুকু জানিয়ে দিয়েছেন যে, দাজ্জাল বের হবে। আমার সাথে দুঁটো ডাল থাকরে। আমাকে দেখা মাত্রই সে শীশার মত গলতে ভরু করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন, যখন সে আমাকে দেখবে। এমনকি পাথর ও বৃক্ষও বলে উঠবেঃ "হে মুসলমান! এই যে, কাফির আমার ছায়ার নীচে রয়েছে, তুমি এসে তাকে হত্যা কর ।'' তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে ধ্বংস করে দিবেন এবং জনগণ তাদের শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। ঐ সময় ইয়াজ্জ মা'জ্জ বের হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান হতে ছুটে আসবে এবং যা পাবে ধ্বংস করবে। যত পানি পাবে সব পান করে ফেলবে। জনগণ আবার অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের বাস ভূমিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। তারা অভিযোগ করবে, তখন আমি আল্লাহ তাআ লার নিকট প্রার্থনা করবো। ফলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। সারা ভূ পৃষ্ঠে তাদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং পানির নালাগুলি তাদের গলিত মৃত দেহগুলি টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবে। আমার প্রতিপালক আমাকে একথা বলে দিয়েছেন। যখন এসব কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়া ঠিক তেমনই যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হওয়া। ঐ সময় তার পরিবারে লোকদের এই চিন্তা থাকে যে, হয়তো সকালে সে সন্তান প্রসব করবে বা সন্ধ্যায় **করবে অথ**বা রা**ত্রে করবে**।" <sup>২</sup>

এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমদে বর্নিত হয়েছে।
 এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মা'জাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কুরআন কারীমের حَتَّى إِذَا فَيْحِت يَاجُوج وَمَاجُوج وَهُـمِ فِي كُلِّ حَكَرِب يَنْسِلُونَ ـ

এই আয়াতটি এটাকে সত্যায়িত করছে। এই ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ইয়াজুজ মাজুজের বের হবার সময় তারা প্রাচীর খনন করবে। এমন কি তাদের কোদালের শব্দ আশে পাশের লোকেরা শুনতে পাবে। খনন করতে করতে রাত্রি হয়ে যাবে। তখন তাদের একজন বলবেঃ ''সকালে এসে আমরা এটাকে ভেঙ্গে ফেলবো।'' কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা ওটাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন। সকালে এসে তারা দেখতে পাবে যে. ওটাকে আল্লাহ তাআলা পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আবার তারা খনন করতে শুরু করবে এবং এই একই অবস্থা ঘটতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের বের হওয়া আল্লাহ তাআ'লা মঞ্জুর করবেন তখন তাদের এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবেঃ ''আগামী কাল ইনশা আল্লাহ আমরা এটাকে ভেঙ্গেফেলবো।" সুতরাং পরদিন এসে তারা দেখতে পাবে যে গতকাল তারা ওটাকে যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল ঐ অবস্থাতেই রয়েছে। তখন তারা ওটাকে খনন করে ভেঙ্গে ফেলবে। তাদের প্রথম দলটি বাহীরা'র পার্শ্ব দিয়ে বের হবে এবং সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। দ্বিতীয় দলটি এসে শুধু কাদা চাটবে। আর তৃতীয় দলটি এসে বলবেঃ "সম্ভবতঃ কোন সময় এখানে পানি ছিল।" জনগণ তাদেরকে দেখে পালিয়ে গিয়ে এদিকে ওদিকে লুকিয়ে যাবে। যখন তারা যমীনে কাউকেও দেখতে পাবে না তখন আকাশের দিকে তাদের তীর ছুঁড়বে। তখন ঐ তীরটি রক্ত মাখানো অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। তারা তখন গর্ব করে বলবেঃ ''আমরা পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছি।" ঐ সময় হযরত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) তাদের উপর বদ দুআ' করে বলবেনঃ "হে আল্লাহ! তাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। আর যমীনে চলা ফেরা করাও আমাদের প্রয়োজন। সূতরাং যেভাবেই হোক আপনি আমাদেরকে তাদের কবল থেকে মুক্তি দান করুন।" তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে মহামারীতে আক্রান্ত করবেন। তাদের দেহে গুটি বের হবে এবং তাতেই তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর এক প্রকারের পাখী এসে তাদেরকে চঞ্চতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। তারপর মহান আল্লাহ নাহরে হায়াত জারি করে দিবেন, যা যমীন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে। যমীন নিজের বরকত বের করবে। একটি ডালিম একটি বাড়ীর পরিবারবর্গের জন্যে যথেষ্ট হবে। এক ব্যক্তি এসে ঘোষণা করবেঃ 'যুস্সুইয়াকতীন' বেরিয়ে পড়েছে।" হযরত ঈসা

(আঃ) সাতশ' আটশ' সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা পথেই থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার হুকুমে ইয়ামনের দিক হতে এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হবে, যার ফলে সমস্ত মু'মিনের রূহ্ কব্য্ হয়ে যাবে। তখন যমীনে শুধু দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই রয়ে যাবে। তারা হবে চতুম্পদ জন্তুর মত। তাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে। ঐ সময় কিয়ামত এতো নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী ঘোটকী, যার বাচ্চা প্রসবের সময়কাল অতি নিকটবর্তী, যার আশে পাশে ওর মনিব ঘোরা ফেরা করে এই চিন্তায় যে, কখন বা বাচ্চা হয়ে যায়। হযরত কা'ব (রাঃ) একথা বলার পর বলেনঃ " এখন যে ব্যক্তি আমার এই উক্তি ও এই ইল্মের পরেও অন্য কিছু বলে সে বানিয়ে কথা বলে।" হযরত কা'বের (রাঃ) বর্ণিত এই ঘটনাটি উত্তম ঘটনাই বটে। কেননা, সহীহ্ হাদীস সমূহে এও রয়েছে যে, ঐ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জও করবেন।

মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি মারফৃ'রূপে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াজৃজ-মাজ্জের বের হবার পরে অবশ্যই বায়তুল্লাহর হজ্জ করবেন। এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারীতেও রয়েছে।

যখন এই ভয়াবহ অবস্থা, এই ভূ-কম্পন এবং এই বালা-মসীবত এসে পড়বে তখন কিয়ামত অতি নিকটবর্তী এসে পড়বে। এ অবস্থা দেখে কাফিররা বলবেঃ "এটা বড়ই কঠিন দিন।" তাদের চক্ষুগুলি স্থির হয়ে যাবে এবং বলতে শুরু করবেঃ "হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন। আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি। সত্যি, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।" এভাবে তারা নিজের পাপের কথা অকপটে স্বীকার করবে এবং লচ্ছিত হবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা।

৯৮। তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

৯৯। যদি তারা উপাস্য হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। (٩٨) اِنَّكُمْ وَمَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ اَنْتُمُ لَهَا وٰرِدُوْنَ

(٩٩) لَوُكَانَ لَهُوُلَآءِ اللِهَةَ مَّا وَرَدُوْهَا فَوَكَانَ لَهُوُلَآءِ اللِهَدَّ مَّا وَكُلُّ فِيهُا لَخَلِدُوْنَ٥

১০০। সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

১০১। যাদের জ্বন্যে আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা হতে দুরে রাখা হবে।

১০২। তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না এবং সেথায় তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।

১০৩। মহা ভীতি তাদেরকে
বিষাদক্রিস্ট করবে না এবং
ফেরেশ্তারা তাদেরকে অভ্যর্থনা
করবে এই বলেঃ এই তোমাদের
সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি
তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

(١٠٠) لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ۞

(۱۰۱) إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِّنَّا الْحُسُنِى اُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ مُبْعَدُونَ

رَانَ اللهِ يَسْدَ مَ عُورُونَ حَسِيْ سَهَا أَوْهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خُلِدُوْنَ أَ اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خُلِدُوْنَ أَ (۱۰۳) لَا يَحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّ هُمُ الْدَيْ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

আল্লাহ তাআ'লা মক্কাবাসী কুরায়েশ মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলছেনঃ তোমরা ও তোমাদের উপাস্য মূর্তিগুলি জাহান্লামের আগুনের ইন্ধন হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "ওর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" হাবশী ভাষায় خطَب শব্দকে خصَب বলা হয়, যার অর্থ হলো ইন্ধন বা খড়ি। এমনকি একটি কিরআতে বা পঠনে خصَب এর স্থলে خطَب রয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। তারা যদি মা'বৃদ হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ " সেথায় তাদের জন্যে থাকবে আর্তনাদ ও চীৎকার।"

সেথায় তারা (এই আর্তনাদ ও চীৎকার ছাড়া) কিছুই শুনতে পাবে না।

হযরত ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন শুধু মুশরিকরাই জাহান্নামে রয়ে যাবে তখন তাদের আশুনের বাক্সে বন্দী করে দেয়া হবে। তাতে থাকবে আশুনের পেরেক। ওর মধ্যে অবস্থান করে প্রত্যেকেই মনেকরবে যে, জাহান্নামে সেছাড়া আর কেউ নেই।" অতঃপর তিনি-

এই আয়াতটি পাঠ করেন। ১

দ্বারা করুণা ও সৌভাগ্য বুঝানো হয়েছে।

জাহান্নামীদের এবং তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা এখন সৎ লোক ও তাদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ যাদের জ্বন্যে আমার নিকট হতে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে ঐ জাহান্লাম হতে দূরে রাখা হবে। তাদের সৎ আমলের কারণে সৌভাগ্য তাদের অভ্যর্থনার জন্যে পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''সৎকর্মশীলদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং অতিরিক্ত প্রতিদানও বটে।'' (১০ঃ ২৬) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে?'' (৫৫ঃ ৬০) তাদের দুনিয়ার আমল ছিল ভাল, তাই তারা আখেরাতে পুরস্কার ও উত্তম বিনিময় লাভ করলো। আর শাস্তি থেকে রক্ষা পেলো ও আল্লাহর করুণা প্রাপ্ত হলো।

এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীরও (রঃ) এটা
বর্ণনা করেছেন।

তাদেরকে জাহান্নাম হতে এতো দূরে রাখা হবে যে,তারা ওর ক্ষীণতর শব্দও শুনবে না এবং জাহান্নামীদেরকে জ্বলতে পুড়তেও দেখতে পাবে না। পুলসিরাতের উপর দুযখীদেরকে বিষাক্ত সাপে দংশন করবে এবং ওটা হিস্হিস্ শব্দ করবে। জান্নাতীরা এই শব্দও শুনতে পাবে না। তাদেরকে কস্ট ও বিপদ আপদ থেকে দূরে রাখা হবে শুধু এটাই নয়, বরং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রাঃ)

الله المارية مرود سال وهو الموس مرد و وورود مرور الله الموات المورود من المورد المورد

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত উছমান (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই লোকগুলিই আল্লাহর বন্ধু। বিদ্যুত অপেক্ষাও দ্রুত গতিতে তারা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কাফিররা হাঁটুর ভরে পড়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা ঐ বুযর্গ ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহ ভক্ত ছিলেন এবং মুশরিকদের প্রতিছিলেন অসন্তুষ্ট। কিন্তু তাঁদের পরবর্তী লোকেরা তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। যেমন হযরত উযায়ের (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), ফেরেশতা মণ্ডলী, সুর্য, চন্দ্র, হযরত মারইয়াম (আঃ) ইত্যাদি।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা আবদুল্লাহ ইবনু যাবআ'রী নবীর (সঃ) নিকট আগমন করে এবং বলতে শুরু করেঃ "আপনি ধারণা করছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা وَالْكُوْرُونَ مِنْ دُوْنِ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ مِنْ مُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ مِنْ مُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوْرِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُولِينَ وَلِينِ وَالْمُولِينَ وَالْمِينَا وَالْمُؤْلِينَ وَلَا مُعْلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْلِينَ وَلَا مُولِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَالْمُؤْلِينَ وَلِينَ وَالْمُؤْلِينَ وَلِينَ وَالْمُؤْلِينَ وَلِينَا وَلَا مُؤْلِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَا مُؤْلِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَالْمُؤْلِينَ وَلِينَا وَلِينَالْمُؤْلِينَ وَلِينَا وَلِي وَلِي وَلِينَا وَلِي وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِيلِي وَلِينَا وَلِينَا وَلِي وَلِي وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِ

এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা

وَالِهَتَنَاخَيْرَامُ هُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ الْآجِدُلُا بَلَهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ۔ وَانَّ الْنَائِينَ अठी करतन। এরপর তিনি وَانَّ الْنَائِينَ अठी करतन। এরপর তিনি (৪৩)

(৪৩ঃ ৫৭-৫৮) এই আয়াত দুটি অবতীর্ণ করেন। এরপর তিনি النَّانِينَ الْحُسُنَى وَالْاَيْنِينَ الْحُسُنَى وَالْاَيْنِينَ الْحُسُنَى وَالْعُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحَسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَانُ وَالْحُمْ وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنِي وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَى وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَلِي وَالْحُسُنَانُ والْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُلْمُ وَالْحُسُنَانُ وَالْحُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْحُلْمُ وَالْحُ

একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) ওয়ালীদ ইবনু মুগীরার সাথে মসজিদে বসে ছিলেন। এমন সময় নায্র ইবনু হা'রিছ তথায় আগমন করে। ঐ সময় মসজিদে আরো বহু কুরায়েশও বিদ্যমান ছিল। নাযুর ইবনু হা'রিছ রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে কথা বলছিল। কিন্তু সে নিরুত্তর হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) َ وَأَنكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। যখন তিনি ঐ মজলিস হতে উঠে চলে যান তখন আবদুল্লাহ ইবনু যাবআ'রী আগমন করে। লোকেরা তাকে বলেঃ আজ নায্র ইবনু হা'রিস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছে কিন্ত শেষে একেবারে নিরুত্তর হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের সম্পর্কে একথা বলে উঠে গেছেন যে. আমরা এবং আমাদের এই উপাস্য দেবতারা সবাই জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হয়ে যাবো।" তাদের এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনু যাবআ'রী বলেঃ ''আমি থাকলে তাঁকে উত্তর দিতাম যে, আমরা ফেরেশ্তাদের পূজা করে থাকি, ইয়াহূদীরা উযায়েরের (আঃ) পূজা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) পূজা করে। তাহলে এঁরা সবাই জাহান্নামে যাবেন।" তার এই উত্তর সবারই খুব পছন্দ হয়। রাসুলুল্লাহর (সঃ) সামনে এটা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ "যে নিজের ইবাদত করিয়েছে সে ইবাদতকারীদের সাথে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু এই বুযুর্গ ব্যক্তিরা নিজেদের ইবাদত করান নাই। আসলে তো এই লোকগুলি তাঁদের নয়, বরং শয়তানদের পূজা করছে। শয়তানই তাদেরকে তাদের ইবাদতের পস্থা হিসেবে বাতলিয়ে দিয়েছে।" তাঁর জবাবের সাথে সাথেই আল্লাহ্ তাআ'লা জবাব হিসাবে পরবর্তী আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِّنَا الْحُسُنَى অবতীর্ণ করেন। সুতরাং অজ্ঞ লোকেরা যে সব সৎ লোকের উপাসনা করতো তাঁরা পৃথক হয়ে গেলেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

১. এটা আবুবকর ইবনু মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ননা করেছেন।

وَمَنْ يَتُقُلُ مِنْهُ مُ إِنِّ إِلَّهُ مِنْ دُوْنِهِ فَلْ لِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كُوْنِهِ فَلْ لِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذُلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذُلِكَ نَجْزِى الظِّلِمِيْنَ -

অর্থাৎ ''তাদের মধ্যে যে বলেঃ তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আমিই মা'বৃদ, তার প্রতিফল জাহান্নাম এবং এই ভাবেই আমি অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারে তাদের তর্ক-বিতর্কের কারণে আল্লাহ তাআ'লা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেনঃ

وَلَا اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

অর্থাৎ "যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমাদের সম্প্রদায় শোর গোল শুরু করে দেয়। তারা বলেঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা (আঃ)? এরা তো বাক বিতপ্তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতপ্তাকারী সম্প্রদায়। সে তো ছিলে আমারই এক বানা, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো। ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতরে নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।" (৪৩ঃ ৫৭-৬১)

ইবনু যাবআ'রী বড়ই ভুল করেছিল। কেননা, এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসী কাফিরদেরকে এবং উক্তি করা হয়েছে তাদের প্রতিমা ও পাথরগুলি সম্পর্কে যেগুলির তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদত করতো। এ উক্তি হয়রত ঈসা (আঃ) প্রভৃতি পবিত্র ও একত্ববাদী লোকদের সম্পর্কে নয়। তাঁরা তো গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে মানুষকে বিরত রাখতেন।

ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে যে '८'শব্দটি রয়েছে তা আরবে নির্জীব ও বিবেকহীনদের জন্যে এসে থাকে। এই ইবনু যাবআ'রী এর পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে প্রসিদ্ধ কবিদের একজন ছিল। প্রথমতঃ সে মুসলমান হওয়ার পর সে বড়ই ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ মহা-ভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না। অর্থাৎ
মৃত্যুর ভয়, শিঙ্গার ফুৎকারের আতংক, জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের
সময়ের ভীতি বিহবলতা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে মৃত্যুকে যবাহ্
করে দেয়ার আতংক ইত্যাদি কিছুই তাদের থাকবে না। তারা চিন্তা ও দুঃখ
হতে বহু দূরে থাকবে। তারা হবে পুরোপুরি ভাবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত।
অসন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। ফেরেশতা মণ্ডলী
তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বলবেঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি
তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

১০৪। সেই দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি সৃষ্টির স্চনা করেছিলাম, সেই ভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই।

(١٠٤) يَوْمَ نَطْوِى السَّمَّاءَ كَطَيِّ السَّمَّاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَانًا اوَّلَ خَلْقِ نَعْيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَ أَوَّلَ خَلْقِ نَعْيلِينَ ٥ عَلَيْنَا أَوْلًا كُنَا فَعِلِيْنَ ٥

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, এটা কিয়ামতের দিন হবে। তিনি বলেনঃ আমি আকাশকে শুটিয়ে নেবো। যেমন তিনি বলেনঃ

ومَا قَدْدُوا اللّهُ حَقَّ قَدْدِم فَ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُومُ الْقِيْمَةِ قَدُولُ اللّهُ عَقَى الْقِيْمَةِ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيْمَةِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلّه

অর্থাৎ ''তারা আল্লাহর সেইরূপ মর্যাদা দেয় নাই যেইরূপ তাঁর মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তাঁর মৃষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশ সমূহ তাঁর দক্ষিণ হস্তে গুটানো থাকবে, তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধের।" (৩৯ঃ ৬৭)

হযরত ইবনু ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত যমীনকৈ স্বীয় মৃষ্টির মধ্যে গ্রহণ করবে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে হবে।'' <sup>১</sup>

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা সপ্ত আকাশ ও ওগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলুক এবং সপ্ত যমীন ও ওগুলির মধ্যস্থিত সবকিছু স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গুটিয়ে নিবেন, ওগুলি তাঁর হাতে শরিষার দানার মত থাকবে।'' <sup>২</sup>

দারা উদ্দেশ্য কিতাব। বলা হয়েছে যে, এখানে سِجِل দারা ঐ ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যাঁর নিকট দিয়ে কারো ইস্তিগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা উপরে ওঠার সময় তিনি বলেনঃ "এটাকে জ্যোতিরূপে লিপিবদ্ধ কর।" এই ফেরেশতা আমল নামার কাজের উপর নিযুক্ত রয়েছেন। যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনি তার কিতাব (আমলনামা) অন্যান্য কিতাবগুলির সাথে গুটিয়ে নিয়ে কিয়ামতের দিনের জন্যে রেখে দেন। একথাও বলা হয়েছে যে, এই নাম হচ্ছে ঐ সাহাবীর যিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়াহী লেখক ছিলেন। কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি প্রমাণিত নয়। হাদীসের অধিকাংশ হা'ফিয এটাকে মাওয়ু' বা বানোনা কথা বলেছেন। বিশেষ করে আমাদের উসতাদ আল হা'াফিযুল কাবীর আবুল হাজ্জাজ মুয্যী (রঃ) এটাকে মাওয়ু' বলেছেন। আমি এই হাদীসকে একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। ইমাম আবৃ জা'ফর ইবনু জারীরও (রঃ) এই হাদীসের উপর খুবই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বহুভাবে এটাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলৈছেন যে, সিজ্বল নামের কোন সাহাবীই নেই। রাসুলুল্লাহর (সঃ) সমস্ত ওয়াহী লেখকের নাম সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হয়ে রয়েছে। তাঁদের কারো নামই সিজ্ব নেই। বাস্তবিকই ইমাম সাহেব খুব সঠিক কথাই বলেছেন। এ হাদীসটি অস্বীকৃত হওয়ার এটা একটি বড় কার্ণ। এমন কি এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, যিনি এই সা হাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তিনি এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তা করেছেন। যখন এই হাদীসই প্রমাণিত নয় তখন উল্লিখিত নামও সম্পূর্ণরূপে

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
 এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। প্রথমে সৃষ্টি করার উপর আমি যখন সক্ষম ছিলাম তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আমি আরো বেশী সক্ষম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আর প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি এটা পালন করবই।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান। ভাষণে তিনি বলেনঃ ''তোমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার সামনে উলঙ্গ পায়ে ও উলঙ্গ দেহে এবং খংনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য, আমি তা পালন করবই'।" সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।

১০৫। আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।

১০৬। এতে রয়েছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জ্বন্যে যারা ইবাদত করে।

১০৭। আমি তো তোমাকে বিশ্বজ্বগতের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। ۱۰۵) وَلَقَدُ كُنتَ بَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَغَدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِسبَادِي الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِسبَادِي الطَّلِحُونَ ٥ الطَّلِحُونَ ٥ الطَّلِحُونَ ٥ النَّا فَي هٰذَا لَبَلُغَا المَلْعُا الْمَلْعُا الْمَلْعُ الْمَلْعُا الْمَلْعُا الْمَلْعُا الْمَلْعُلُولُ الْمِلْعُلُولُ الْمِلْمُ الْمِلْعُلُولُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْم

لِقُومَ عَبِدِينَ ٥ُ (٧ . ١ٌ) وَمَّا ٱرْسَلْنَكَ اِلْآرَحْمَةُ ٱلْهُمَا مُنْنَ

 এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর সংবান্দাদেরকের যেমন আখেরাতে ভাগ্যবান করে থাকেন তেমনই দুনিয়াতেও তাদেরকে রাজ্য ও ধনমাল দান করেন। এটা আল্লাহর নিশ্চিত ওয়াদা এবং সত্য ফায়সালা। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "নিশ্চয় যমীন আল্লাহর অধিকারভুক্ত । তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান ওর ওয়ারিস বানিয়ে দেন, আর উত্তম পরিণাম তো খোদাভীরুদের জন্যেই।" (৭ঃ ১২৮) অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করবো এবং যেই দিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে সেই দিনও (অর্থাৎ আখেরাতেও) সাহায্য করবো ।'' (৪০ঃ ৫১) অন্যত্র বলেনঃ

وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمِكِنْ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي النَّضَى لَهُمْ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে তাদের সঙ্গে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে বিজয়ী ও শক্তিমান করেবেন যেমন বিজয়ী ও শক্তিমান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আর তিনি তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।" (২৪ঃ ৫৫)

আল্লাহ তাআ'লা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এটা শারইয়্যাহ ও কাদরিয়্যাহ কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এটা অবশ্য অবশ্যই হবে। তাই, তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ 'আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি।'

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, 'যাবূর' দ্বারা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 'যাবৃর' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিতাবকে। কেউ কেউ বলেন যে, 'যাবৃর' হলো ঐ কিতাবের নাম যা হযরত দাউদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এখানে 'যিক্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'যিক্র' দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, যিক্র হলো ওটাই যা আকাশে রয়েছে। অর্থাৎ যা আল্লাহর নিকট বিদ্যমান উন্মূল কিতাব, যা সর্বপ্রথম কিতাব। অর্থাৎ লাওহে মাহ্ফৃষ্। এটাও বর্ণিত আছে যে, যাবুর' হলো ঐ আসমানী কিতাবসমূহ যে গুলি নবীদের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর যিক্র হলো প্রথম কিতাব অর্থাৎ লাওহে মাহ্ফৃষ্।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাওরাত ও যাবৃরে এবং আসমান ও যমীন সৃষ্ট হওয়ার পূর্বে তাঁর সাবেক জ্ঞানে খবর দিয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) উন্মত যমীনের বাদশাহ হয়ে যাবে এবং সৎকর্মশীল হয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। একথাও বলা হয়েছে যে, যমীন দ্বারা এখানে জান্নাতের যমীন বুঝানো হয়েছে। হযরত আবুদ্ দারদা' (রাঃ) বলেনঃ ''সৎকর্মশীল লোক আমরাই।'' সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মু'মিন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর অবতারিত পূর্ণ উপদেশ বাণী রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জ্বন্যে যারা ইবাদত করে। যারা আমাকে মেনে চলে এবং আমার নামে নিজেদের প্রবৃত্তিকে দমন করে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমত বা করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। সূতরাং যারা এই রহমতের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তারা হবে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। পক্ষান্তরে, যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা উভয় জগতে হবে ধ্বংস প্রাপ্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

الْهُ وَتُوالِى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَاحَلُّوا قُومَهُمْ هُو دَارَ الْبَوَارِ- جَهَنَّهُ عَيْصَلُونَهَا \* وَبِئْسَ الْقَدَارُ-

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)! তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্র জাহান্লামে যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল!" (১৪ঃ ২৮-২৯)

কুরআন কারীমের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

قُلُ هُولِكَّذِينَ امْنُوا هُدَّى وَشِفَاءُ وَالْثَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ١٠ و دَوْكَ وَمِرَدُورَ وَمَا مُنُوا هُدًى وَالْمَاءُ وَالْثَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اذَانِهِ هُ وَقَدُوهُ وَعَلَيْهِ مُعَمَّى مُ الْمِنْكَ يَنَادُونَ مِنْ مُكَانٍ بُعِيْدٍ .

অর্থাৎ "(হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাওঃ মু'মিনদের জন্যে এটা (কুরআন) পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে!" (৪১ঃ ৪৪)

্থ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলা হয়ঃ ''হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি মুশ্রিকদের উপর বদ দুআ' করুন!'' তিনি উত্তরে বলেনঃ ''আমি লা'নতকারীরূপে প্রেরিত হই নাই, বরং রহমত রূপে প্রেরিত হয়েছি।'' তাল্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমি তো শুধু রহমত ও হিদায়াত।'' অন্য রিওয়াইয়াতে এর সাথে এটাও রয়েছেঃ ''আমাকে এক কওমের উপান ও অন্য কওমের পতনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।''

বর্ণিত আছে যে, আবু জাহুল একদা বলেঃ "বে কুরায়েশের দল! মুহাম্মদ (সঃ) ইয়াসরিবে (মদীনায়)চলে গেছে এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী সে এদিকে ওদিকে তোমাদের অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখো, তোমরা সদা সতর্ক থাকো। সে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ওঁৎ পেতে রয়েছে। কেননা, তোমরা তাকে দেশ হতে বিতাড়িত করেছো। আল্লাহর শপথ! তার যাদু অতুলনীয়। আমি যখনই তাকে বা তার যে কোন সঙ্গীকে দেখি তখনই তার সাথে শয়তানি আমার দৃষ্টি গোচর হয়। তোমরা তো জ্বান যে, (মদীনার) আউস ও খাযরাজ গোত্র আমাদের শত্রু। আমাদের এই শত্রুকে ঐ শত্রুরা আশ্রয় দিয়েছে।" তার এই কথার জবাবে মৃতইম ইবনু আ'দী তাকে বলেনঃ "হে আবল হাকাম! আল্লাহর কসম! তোমাদের যে ভাইটিকে তোমরা দেশ থেকে বিতাডিত করেছো তাঁর চেয়ে তো অধিক সত্যবাদী ও প্রতিশ্রুতি পালনকারী আর কার্উকেও আমি দেখি নাই! যখন তোমরা এই ভাল লোকটির সাথে দুর্ব্যবহার করেছো তখন তাঁকে ছেড়ে দাও। তোমাদের এখন উচিত তাঁর থেকে সম্পূর্ণ পথক থাকা।" তখন আবু সুফিয়ান ইবনু হা'রিস বললোঃ "না, না। বরং তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত। জেনে রেখো যে, যদি তার পক্ষের লোকেরা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তবে তোমাদের কোথাও ঠাঁই মিলবে না।

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে।

তোমাদের আত্মীয় স্বন্ধনই তোমাদেরকে আশ্রয় দেবে না। সুতরাং তোমাদের উচিত মদীনাবাসীদের উপর এই চাপ সৃষ্টি করা যে, তারা যেন মুহাম্মদকে (সঃ) পরিত্যাগ করে, যাতে সে একাকী হয়ে যায়। যদি তারা এটা অস্বীকার করে তবে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। যদি তোমরা এতে সন্মত হও তবে আমি মদীনার প্রান্তে প্রান্তে সৈন্য মোতায়েন করে দেবো এবং তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করবো।" যখন রাস্লুল্লাহর (সঃ) কানে এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেনঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি তাদেরকে হত্যা ও ধ্বংস করবো এবং কতকগুলিকে বন্দী করার পর অনুগ্রহ করে ছেড়েদেবো। আমি হলাম রহমত স্বরূপ। আমাত্রেক দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিবেন না, যে পর্যন্ত না তিনি তাঁর দ্বীনকে সারা দুনিয়ার উপর বিজয়ী না করবেন। আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। সেগুলি হলোঃ মুহাম্মদ (সঃ), আহ্মাদ (সঃ), মাহী, কেননা আমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমার চতুর্থ নাম হা'শির। কেননা, আমার পায়ের উপর লোকদেরকে একত্রিত করা হবে। আর আমার পঞ্চম নাম হলো আ'কিব।" স

বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযাইফা' (রাঃ) মাদায়েনে অবস্থান করছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু আলোচনা করতেন যা রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। একদা হযরত হুযাইফা' (রাঃ) সাল মান ফারসীর (রাঃ) নিকট আগমন করেন। তখন হযরত সালমান (রাঃ) বলেনঃ হে হুযাইফা (রাঃ)! একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলেছিলেনঃ "ক্রোধের সময় যদি আমি काउँ त्वि को न भन्ने किं कु तरन मिर्टे ता ना'ने कि कि जरत स्करन दिया था, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের মত আমারও রাগ হয়। হাঁ, তবে যেহেতু আমি সারা বিশ্বের জন্যে রহমত স্বরূপ, সেহেতু আমার প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন আমার এই শব্দগুলিকেও মানুষের জন্যে করুণার কারণ বানিয়ে দেন।" ২ এখন বাকী থাকলো এই কথা যে, কাফিরদের জন্যে কি করে তিনি রহমত হতে পারেন? এই উত্তরে বলা যেতে পারেঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে এই আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনদের জন্যে তো তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু যারা মু'মিন নয় তাদের জন্যে তিনি দুনিয়াতেই রহমত স্বরূপ ছিলেন। তারা তাঁরই র হমতের বদৌলতে যমীনে ধ্বসে যাওয়া হতে, আকাশ হতে পাথর বর্ষণ হতে রক্ষা পেয়ে যায়। পূর্ববর্তী অবাধ্য উন্মতদের উপর এই শাস্তি এসেছিল। <sup>ও</sup>

এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ইবনু সালিহ বলেন: "আমি আশা করি হাদীসটি বিশুদ্ধ।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১০৮। বলঃ আমার প্রতি ওয়াহী হয় যে, তোমাদের মা'বৃদ একই মা'বৃদ, সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আঅসমর্পণকারী।

১০৯। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়
তবে তুমি বলােঃ আমি
তোমাদেরকে যথাযথভাবে
জানিয়ে দিয়েছি এবং
তোমাদেরকে যে বিষয়ের
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমি
জানি না, তা আসন্ন, না
দ্রস্থিত।

১১০। তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত এবং যা তোমরা গোপন কর।

১১১। আমি জানি না হয়তো এটা তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছু কালের জন্যে।

১১২। রাস্ল বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিন, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই। (١٠٨) قُلُ إِنْكَمَا مُيُوحِي إِلَيَّ اَنْكَا لِلْهُكُمْ إِلْهُ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسلِمُونَ ٥

(۱۰۹) فَا إِنْ تَوَلَّواْ فَ قُلُ اٰذَنْتُكُمْ عَلَى سَواءً وَاِنْ اَذْرِی اَقَرِیْتُ اَمْ بَعِیدً مَا تُوْعَدُوْنَ ٥

الْهُ سُلَّةَ عَلَىٰ مَا الْهُ عَلَىٰ مَا الْهُ عَلَىٰ مَا الْهُ عَلَىٰ مَا الْهُوْنَ 6 أَوَّا عَلَىٰ مَا الْهُوْنَ 6

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তুমি মুশরিকদেরকৈ বলে দাওঃ আমার কাছে এই ওয়াহী করা হচ্ছে যে, সত্য ও প্রকৃত মা'বৃদ শুধু আল্লাহ তাআ'লাই। তোমরা সবাই এটা মেনে নাও। যদি তোমরা আমার কথা না মানো তবে আমরা ও তোমরা পৃথক। তোমরা আমাদের শত্রু এবং আমরা তোমাদের শত্রু। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ ''যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে বলে দাওঃ আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে, আমি যে আমল করি তা হতে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যে আমল কর তা হতে আমি মুক্ত।" (১০ঃ ৪১) আরো বলেনঃ

অর্থাৎ "তুমি যদি কোন কওমের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গের আশংকা কর তবে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও।" (৮ঃ ৫৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআ'লা এখানেও বলেনঃ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দাওঃ তোমাদের আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে, তা এখনই হোক অথবা বিলম্বেই হোক। আল্লাহ তাআ'লা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন রাখো আল্লাহ তা সবই জানেন। বান্দাদের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় সংবাদ তাঁর নিকট প্রকাশমান। ছোট, বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানতে পারেন। খুব সম্ভব ওয়াদা পূরণে বিলম্ব করার মধ্যেও তোমাদের জন্যে একটা পরীক্ষা রয়েছে এবং কিছু কালের জন্যে তোমরা জীবনোপভোগ করবে।

রাসূলদেরকে (আঃ) যে দুআ' শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা হলো ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কওমের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করুন এবং উত্তম ফায়সালাকারী একমাত্র আপনিই। রাসূলুল্লাহকেও (সঃ) এই প্রকারেরই দুআ'র নির্দেশ দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)যে কোন যুদ্ধে গিয়েই দুআ' করতেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দিন। আমরা আমাদের দয়াময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমরা যা কিছু মিথ্যা আরোপ করছো সে বিষয়ে আমাদের একমাত্র সহায়স্থল তিনিই। তিনিই আমাদের সাহায্যকারী।

সুরায়ে আশ্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত

## সূরায়ে হাজ্জ, মাদানী

(৭৮ আয়াত, ১০ রুকৃ')

سُوْرَةُ النَّحَجِ مَكَنِيَّةً (أيَاتُهَا: ٧٨، رُكُوْعَاتُهَا: ١٠)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১। হে মানবমগুলী! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে; (জেনে রেখো যে,) কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার।

২। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে
সেই দিন প্রত্যেকস্তন্যদাত্রী
বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য
শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী
তার গর্ভপাত করে ফেলবে;
মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ,
যদিও তারা নেশা প্রস্ত নয়;
বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

يِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ (١) يُاكِنُّهَا النَّاسُ اتَّقُوُا رُبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءَ ۗ عَظِيْمٌ ۗ۞

(۲) يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُسْرُضِعَةٍ عَسَّنَا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَسِمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرَى وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দাদেরকে সংযমশীল ও ধর্মভীরু হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আগমনকারী ভয়াবহ ব্যাপার হতে সতর্ক করছেন। বিশেষ করে তিনি তাদেরকে সতর্ক করছেন কিয়ামতের দিনের প্রকম্পন হতে। এটা ঐ প্রকম্পমান যা কিয়ামত সংঘটি হওয়ার অবস্থায় উঠবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا - وَاخْرَجْتِ الْأَرْضُ انْقَالُهَا -

অর্থাৎ "পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী যখন ওর ভার বের করে দিবে।" (৯৯ঃ ১-২) মহিমময় আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَحُولَتِ الْارْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكْتَا دِكَةً وَاحِدَةً ـ فَيُومَكُنْ وَقَعَتِ الْوَقِعَةُ ـ سَالًا وَعَدَّ معاه "পৰ্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হয়ে যাবে। সেইদিন সংঘটিত হবে মহাপ্ৰলয়।" (৬৯১৪-১৫) অন্যত্ৰ বলেনঃ

অর্থাৎ "যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।" (৫৬ঃ ৪-৫) কতকলোক বলেছেন যে, এই প্রকম্পন হবে দুনিয়ার শেষ অবস্থায় ও কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থায়। তাফসীরে ইবনু জারীরে আলকামা' (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই প্রকম্পন হবে কিয়ামতের পূর্বে। আ'মির শা'বীও (রঃ) বলেন যে, এটা হবে দুনিয়াতেই কিয়ামতের পূর্বে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা যখন আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেন তখন তিনি 'সূর' বা শিংগা সৃষ্টি করেন এবং ওটা তিনি হযরত ইসরাফীলকে (আঃ) প্রদান করেন। হযরত ইসরাফীল (আঃ) ওটা মুখে করে রয়েছেন এবং চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়ে আর্শের দিকে তাকিয়ে আছেন এই অপেক্ষায় যে, কখন আল্লাহর ভুকুম হবে এবং তিনি ঐ শিংগায় ফুৎকার দিবেন।" হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "বে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'সূর' বা শিংগা কি জিনিস?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এটা একটা শিং।" তিনি আবার প্রশ্ন করেনঃ "ওটা কেমন?" তিনি জবাব দেনঃ "ওটা একটা বড় শিং, যাতে তিন বার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকে সবাই হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য বিমৃঢ় হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই আল্লাহ তাআ'লার সামনে দণ্ডায়মান হবে।" বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত ইসরাফীল (আঃ) তাতে ফুৎকার দিবেন যার ফলে সমস্ত যমীন ও আসমানবাসী হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, শুধু তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ চাইবেন। নিঃশ্বাস না নিয়েই দীর্ঘক্ষণ ধরে অনবরত হযরত ইসরাফীল (আঃ) তাতে ফুৎকার দিতে থাকবেন। এটাই হলো ঐ ফুৎকার যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَمَا يَنْظُدُهُ وَكُورِ إِلَّا صَيْحَةً قَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ.

অর্থাৎ "এরা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না।" (৩৮ঃ ১৫) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''সেইদিন প্রথম শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে। ওটাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি। কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে।'' (৭৯ঃ ৬-৮) যমীনের ঐ অবস্থা হবে যে অবস্থা তৃফানে এবং জ্বলঘূর্ণিতে নৌকার হয়ে থাকে। অথবা যেমন কোন লষ্ঠন আর্শে লটকানো হয় যাকে বাতাস চারদিকে হেলাতে দোলাতে থাকে। আহা! তখন অবস্থা এই হবে য়ে, স্তন্যদাত্রী মহিলা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে, শিশু বৃদ্ধ হয়ে পড়বে, শয়তানরা পালাতে শুক্ত করবে এবং পালাতে পালাতে যমীনের প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যাবে। কিন্তু সে ফেরেশ্তাদের মার খেয়ে সেখান হতে ফিরে আসবে। লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করবে। তারা একে অপরকে ডাকতে থাকবে। এজন্যেই এই দিনটিকে কুরআন কারীমে 'ইয়াওমুত্ তানাদ' (ডাকাডাকির দিন) বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

وَيْقُوْمِ إِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ - يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِبِنَ \* مَانَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَةُ مِنْ هَا دٍ ـ

অর্থাৎ "হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জ্বন্যে আশংকা করছি কিয়ামত দিবসের যেই দিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে, আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জ্বন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই।" (৪০ঃ ৩২-৩৩) ঐ দিনই যমীন এক দিক হতে অন্যদিক পর্যন্ত ফেটে যাবে। ঐদিনের ভীতি বিহ্বলতার অনুমান করা যেতে পারে না। আকাশে পরিবর্তন প্রকাশ পাবে। সূর্য ও চন্দ্র কিরণ হীন হয়ে পড়বে। তারকারাজি ঝরে পড়তে থাকবে। চামড়া খসে পড়তে শুক্র করবে। জীবিত লোকেরা এসব কিছু দেখতে থাকবে। তবে মৃত লোকেরা এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞাত থাকবে।

মহান আল্লাহর বিশ্ব নির্দ্ধিত ক্রিট্রিক্রিট্রিক্রিট্রিক্রিট্রিক্রিট্রিক্রিট্রিক্রিট্রিক্রিট্রেক্রিট্রিক্রিট্রেক্রিট্রেক্রিট্রেক্রিট্রেক্রিক্রিট্রেক্রিটের রয়েছে

সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে) এই উক্তি দ্বারা যাদেরকে পৃথক করা হয়েছে যে, তারা অজ্ঞান হবে না তারা হলো শহীদ লোকগুলি। এই ভীতি বিহবলতা জীবিতদের উপর হবে। শহীদরা আল্লাহ তাআ'লার নিকট জীবিত রয়েছে এবং তাদেরকে ঐদিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তা দান করবেন। আল্লাহর এই শাস্তি শুধু দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদের উপর হবে। এটাকেই মহান আল্লাহ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলিতে বর্ণনা করেছেন।" ই হাদীসের এই অংশটুকু এখানে আনয়নের উদ্দেশ্য এই যে, এই আয়াতে যে প্রকম্পনের কথা বলা হয়েছে তা হবে কিয়ামতের পূর্বে। কিয়ামতের দিকে এর সম্বন্ধ করার কারণ হলো ঐ সময় কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী হওয়া। যেমন বলা হয় 'কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ' ইত্যাদি। এই সব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। অথবা এর দ্বারা ঐ প্রকম্পনকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় হাশরের মাঠে সংঘটিত হবে, যে সময় মানুষ কবর থেকে উঠে ময়দানে একত্রিত হবে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে বহু হাদীসও রয়েছে।

প্রথম হাদীসঃ হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) দ্রুতগতিতে চলছিলেন। হঠাৎ করে তিনি উচ্চস্বরে উপরোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করেন। সাবাহীদের কানে এ শব্দ পৌঁছা মাত্রই তাঁরা সবাই তাঁদের সওয়ারীগুলি নিয়ে তাঁর চতুম্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যান। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তিনি আরো কিছু বলবেন। তিনি বললেনঃ "এটা কোন্ দিন হবে তা তোমরা জান কি? এটা হবে ঐদিন যেই দিন আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদমকে (আঃ) বলবেনঃ "হে আদম (আঃ)! জাহাল্লামের অংশ বের করে নাও।" তিনি বলবেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! কতজনের মাধ্য হতে কতজনকে বের করবো?" আল্লাহ তাআ'লা জবাব দিবেনঃ "প্রতি হাযারের মাধ্য হতে নয়শ নিরানকাই জনকে জাহাল্লামের জন্যে এবং একজনকে জাল্লাতের জন্যে।" এটা শোনা মাত্রই সাহাবীদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তাঁরা নীরব হয়ে যান। রাস্লুল্লাহ (সঃ) এ অবস্থা দেখে তাঁদেরকে বলেনঃ "দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না, বরং আনন্দিত হও ও আমল করতে থাকো। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের সাথে দু'টি মাখলুক

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ), ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এবং ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) খুবই লম্বা চওড়াভাবে বর্ণনা করেছেন।

রয়েছে, এ দু'টি মাখলুক যাদের সাথেই থাকে তাদের বন্ধি করে দেয়। অর্থাৎ ইয়াজূর্জ মা<sup>'</sup>জ্য। আর বাণী আদমের মধ্যে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ইবলীসের সন্তানরা (জাহান্নামীদের মধ্যে এরাও রয়েছে)।" একথা শুনে সাহাবীদের ভীতি বিহ্বলতা কমে আসে। তখন আবার তিনি বলেনঃ "আমল করতে থাকো এবং সুসংবাদ শুনো। যাঁর অধিকারে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় তেমন, যেমন উটের পার্শ্বদেশের বা জন্তর হাতের (সামনের পায়ের) দাগ।'' > এই রিওয়াইয়াতেরই অন্য সনদে রয়েছে যে, এই আয়াতটি সফরের অবস্থায় অবতীর্ণ হয়। তাতে রয়েছে যে, সাহাবীরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) পূর্ব ঘোষণাটি (অর্থাৎ হাজারের মধ্যে নয়শ' নিরানব্বই জন জাহান্নামী ও মাত্র একজন জান্নাতী) শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''তোমরা কাছে কাছেই হও এবং ঠিক ঠাক থাকো। ভূয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, জেনে রেখো যে,) প্রত্যেক নবুওয়াতের পূর্বেই অজ্ঞতার যুগ থেকেছে। ঐ যুগের লোকদের দ্বারাই (জাহান্নামীদের) এই সংখ্যা পুরণ হবে। যদি তাদের দ্বারা পূরণ না হয় তবে মুনাফিকরা এই সংখ্যা পূরণ করবে। আমি তো আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরাই।" একথা শুনে সাহাবীগণ 'আল্লাহু আকবার' বলেন। এরপর নবী (সঃ) বলেনঃ "এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমরাই এক তৃতীয়াংশ।" এতে সাহাবীরা আবার তাকবীর পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি আশা রাখি যে, তোমরাই হবে জান্নাতীদের অর্ধেক।" বর্ণনাকারী বলেনঃ "নবী (সঃ) পরে দুই তৃতীয়াংশের ক্থাই বলেছিলেন কিনা তা আমার স্মরণে নেই।" <sup>২</sup> অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাবৃকের যুদ্ধ হতে ফিরবার পথে মদীনার নিকটবর্তী श्या तात्र्वाश (यह) दें वें केंद्र हैं हैं हैं हैं हैं हैं केंद्र हैं केंद्र

(২২ঃ ১) এই আয়াতটি পাঠ করেন। তারপর হাদীসটি ইবনু জ্ঞাদআ'নের (রঃ) বর্ণনার মতই বর্ণনা করা হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞানেন।

দিতীয় হাদীসঃ হযরত আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

এই আয়তি অবতীর্ণ হয়। এরপর তিনি ঐ হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেন যা হাসান (রঃ) ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি

এ রিওয়াইয়াতিটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে।

২. এ রিওয়াইয়াতটি জামে' তিরমিযীতে রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ।

এটুকুও বর্ণনা করেছেন যে, দানব ও মানবের অধিকাংশ যারা ধ্বংস হয়েছে (তারাও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত) । <sup>১</sup>

তৃতীয় হাদীসঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি অনুরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি বলেনঃ "আমি আশা করি যে, জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে।" তারপর বলেনঃ "আমি আশা রাখি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ।" এরপর আবার বলেনঃ ''আমার আশা এই যে, তোমরাই হবে বেহেশ্তবাসীদের অর্ধাংশ।" এতে সাহাবীগণ অত্যন্ত খুশী হন। রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) আরও বলেনঃ "তোমরা হাজার অংশের এক অংশ।" ২

চতুর্থ হাদীসঃ হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বুর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন বলবেনঃ "হে আদম (আঃ)!" তিনি বলবেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে হাজির আছি।" অতঃপর উচ্চ স্বরে ঘোষণা করা হবেঃ "আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্তানদের মধ্যে যারা জাহান্লামী তাদেরকে বের কর।" তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! কত জনের ম ধ্য হতে কতজনকে (বের করবো)? তিনি উত্তরে বলবেনঃ "প্রতি হাজারের মধ্যে নয়শ' নিরানকাই জনকে।" ঐ সময় গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী তাঁর দৃগ্ধ পোষ্য শিশুকে ভূলে যাবে, আর শিশুরা হয়ে যাবে বন্ধ। মানুষকে সেই দিন মাতাল সদশ দেখা যাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। আল্লাহর কঠিন শাস্তির কারণেই তাদের এই অবস্থা হবে।" এ কথা ভনে সাহাবীদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ ''ইয়াজ্বজ্ব মা'জ্বজের মধ্য হতে নয়শ' নিরানকাইজন (জাহান্নামী) এবং তোমাদের মধ্য হতে একজন (জান্লাতী)। তোমরা লোকদের মধ্যে এমনই যেমন সাদা রঙ এর গরুর কয়েকটি কালো লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে বা কালো রঙ এর গরুর কয়েকটি সাদা লোম ওর পার্শ্বদেশে থাকে।" তারপর তিনি বলেনঃ ''আমি আশা করি যে, সমস্ত জান্নাতবাসী তোমরাই হবে এক চতুর্থাংশ।" (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা তখন তাকবীর ধ্বনি করলাম। আবার তিনি বলেনঃ ''তোমরাই হবে বেহেশ্তবাসীদের এক তৃতীয়াংশ।'' এবারেও আমরা 'আল্লাহু আকবার' বললাম। এরপর তিনি বললেনঃ "জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ হবে তোমরাই।" আমরা এবারেও তাকবীর ধ্বনি করলাম।

এটা ইবনু আবি হা'তিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) এটাকে মা'মারের (রঃ) হাদীস হতে দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ৩. এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চম হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা একজন ঘোষণাকারীকে পাঠাবেন যিনি ঘোষণা করবেনঃ "হে আদম (আঃ)! আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি যেন আপনার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্লামের অংশ বের করেন।" তখন হযরত আদম (আঃ) বলবেনঃ হে আমার প্রতিপালক! তারা কারা?" উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ "প্রতি একশ' জন হতে নিরানকাই জনকে।" তখন কওমের একটি লোক বললেনঃ "আমাদের মধ্যকার এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা মানুষের মাঝে তো উটের বুকের একটা চিহ্নের মত।" ১

ষষ্ঠ হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা শূন্য পা, উলঙ্গ দেহ এবং খৎনা বিহীন অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপ্থিত হবে।" একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পুরুষ লোক ও স্ত্রীলোক একে অপরের দিকে তাকাবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! ঐ সময়টা হবে খুবই কঠিন ও ভয়াবহ (কাজেই কি করে একে অপরের দিকে তাকাবে।)" ২

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন বন্ধু তার বন্ধুকে স্মরণ করবে কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! তিনটি অবস্থায় বা সময় কেউ কাউকেও স্মরণ করবে না। প্রথম হলো আমল ওজন করার সময়, যে পর্যন্ত না ওর কম বা বেশী হওয়া জানতে পারে। দ্বিতীয় হলো, যখন আমলনামা প্রদান করা হবে যে, না জানি তা ডান হাতে প্রদান করা হচ্ছে কি বাম হাতে প্রদান করা হচ্ছে। তৃতীয় হলো ঐ সময়, যখন জাহান্নাম হতে একটি গর্জন বের হবে ও সবকে পরিবেস্টন করে ফেলবে এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় থাকবে। আর বলবেঃ " তিন প্রকার লোকের উপর আমাকে আধিপত্য দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রকার হলো ঐ লোকেরা যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করতো। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো ওরাই যারা হিসাবের দিনের উপর বিশ্বাস করতো না। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হলো প্রত্যেক উদ্ধত, হঠকারী এবং অহংকারী।" তাদেরকে জড়িয়ে ফেলবে এবং বেছে বেছে নিজের পেটের মধ্যে ভরে নেবে। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত থাকবে যা হবে চুলের চেয়েও

১. এহাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

বেশী সৃক্ষ্ম এবং তরবারীর চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ ওর উপর আঁকড়া ও কাঁটা থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা যাকে চাইবেন তাকে এ দু'টো ধরে ফেলবে। ঐ পুলসিরাত যারা অতিক্রম করবে তারা কেউ কেউ বিদ্যুৎ বেগে ওটা পার হয়ে যাবে, কেউ কেউ চোখের পলকে পার হবে, কেউ পার হবে বায়ূর গতিতে, কেউ অতিক্রম করবে দ্রুতগতি ঘোড়ার মত এবং কেউ পার হবে দ্রুতগতি উটের মত। চতুর্দিকে ফেরেশ্তারা দাঁড়িয়ে দুআ' করতে থাকবেনঃ "হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দান করুন!" সুতরাং কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে পার হয়ে যাবে, কেউ কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রক্ষা পেয়ে যাবে।" বিরামতের নিদর্শনসমূহ ও ওর ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো বছ হাদীস রয়েছে, যেগুলির জন্যে অন্য স্থান রয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

(নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার)। ভীতি বিহ্বলতার সময় অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠাকে ذَكْزُكُ वना হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।'' (৩৩ঃ ১১)

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে' & এটা 'যামীরে শান' এর প্রকারভুক্ত। এ কারণেই এর পরে এর তাফসীর রয়েছেঃ ঐ দিনের কাঠিন্যের কারণে স্তন্যদাত্রী মাতা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যবে। মানুষ হয়ে যাবে মাতাল সদৃশ্য। তাদেরকে নেশাগ্রস্ত বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। বরং শাস্তির কঠোরতা তাদেরকে অজ্ঞান করে রাখবে।

 ১। মানুষের কতক অজ্ঞানতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতপ্তা করে এবং অনুসর্ণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। (٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنٍ مَّرِيْدٍ هُ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

৪। তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রস্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্রির শাস্তির দিকে।

(٤) كُتبِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِيْهِ إلى عَذَابِ السَّعِيْرِهِ

যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে আর মনে করে যে, আল্লাহ তাআ'লা এটার উপর সক্ষম নন এবং তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য করে ও নবীদের (আঃ) আনুগত্য পরিত্যাগ করে হঠকারী এবং উদ্ধত মানব ও দানবের আনুগত্য করে, এখানে আল্লাহ তাআ'লা তাদেরই নিন্দে করছেন। তিনি বলেনঃ যত বিদআ'তী ও পথভ্রম্ভ লোক রয়েছে তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাতিল ও মিথ্যার আনুগত্যে লেগে পড়ে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাতকে ছেডে দেয় এবং পথভ্রম্ভ লোকদের আনুগত্য করে ও তাদের মনগড়া মতবাদের উপর আমল করে থাকে। এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, তারা অজ্ঞানতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতপ্তা করে। তাদের কাছে কোন সঠিক জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। তারা এদেরকে পথন্রস্ট করবে এবং এদেরকে পরিচালিত করবে প্রজ্জুলিত অগ্নি ও শান্তির দিকে। এই আয়াতটি নায়র ইবন হা রিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই নরাধম বলেছিলঃ " আচ্ছা বলতো, আল্লাহ তাআ'লা সোনালী তৈরী, না রূপার তৈরী, না তামার তৈরী?" তার এই প্রশ্নের কারণে আকাশ কেঁপে ওঠে এবং ঐ খবীছের মাথার উপরিভাগ উড়ে যায়। একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একজন ইয়াহুদী এরূপই প্রশ্ন করেছিল। ফলে তৎক্ষণাৎ আসমানী গর্জনে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

৫। হে মানুষ! পুনরুখান সম্বন্ধে যদি
তোমরা সন্দিহান হও তবে
অবধান কর আমি তোমাদেরকে
সৃষ্টি করেছি মুন্তিকা হতে,
তারপর শক্র হতে, তারপর
রক্তপিও হতে, তারপর
পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংস
পিও হতে; তোমাদের নিকট

(٥) يُأَيَّهُ النَّاسُ إِنْ كُنتُمُ فِي وَيُ النَّاسُ إِنْ كُنتُمُ فِي فَانَّا فِي وَيْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ فَكَابِ ثُمَّ مِنْ نَظُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَادٍ ثُمَّ مِنْ

ব্যক্ত করবার জন্যে: আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি. তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও: তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাব্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে, তারা যা কিছু জানতো সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভুমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

৬। এটা এই জ্বন্যে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৭। আর কিয়ামত অবশ্যন্তাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্পাহ নিশ্চয় পুনরুখিত করবেন।

مُّضُغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْر مُخَلَقَةٍ لِنْبِينَ لَكُمْ وَنُقِرُّفِي الْاَرْحَامِ نَشَّاءُ إِلَى أَجَلِ للسَّمَّكِي ثُمَّ نُخْــرُجُكُمْ طِفْــلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ كُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ گرر ہا کے دور کا دھارہ اللہ پتوفی ومنگم من پرد الی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ۗ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِـدَةً فَاذًا آنْزَلْناً عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتُ وَرَبَتْ وَٱنْبُتُتُ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيُ (٦) ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ وَأَنَّهُ يُحْي الْمَـوْتِي وَأَنَّهُ } عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُهُ لا (٧) وَإِنَّ السَّاعَـةُ أَتبَةً لَّا مَنُ فِي الْقَبُورِ o

যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সামনে আল্লাহ তাআ'লা দলীল পেশ করছেনঃ তোমরা তোমাদের পুনর্জীবনকে অস্বীকার করলে আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রথম বারের সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের মূল সম্পর্কে একটু চিস্তা করে দেখো তো! আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি মাটি দ্বারা তোমরা হলে তারই বংশধর। অতঃপর তোমাদের সকলকৈ আমি তুচ্ছ পানির ফোঁটার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি। প্রথমে ওটা রক্ত পিণ্ডের রূপ ধারণ করে। তারপর ওটা মাংস পিও হয়। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তো ঐ ভক্র নিজের আকারেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আল্লাহর হুকুমে ওটা রক্ত পিণ্ড হয়। আরো চল্লিশ দিন পরে ওটা একটা মাংস খণ্ডের রূপ ধারণ করে। তখনও ওকে কোন আকার বা রূপ দেয়া হয় না অতঃপর মহান আল্লাহ ওকে রূপ দান করেন। তাতে তিনি মাথা, হাত, বুক, পেট, উরু, পা এবং সমস্ত অঙ্গ গঠন করেন। কখনো কখনো এর পূর্বেই বাচ্চা পড়ে যায়। হে মানুষ! এটা তো তোমাদের পর্যবেক্ষণ করার বিষয়। কখনো আবার ঐ বাচ্চা পেটের মধ্যে স্থিতিশীল হয়। যখন ঐ পিণ্ডের উপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তাআ'লা একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন তিনি ওটাকে ঠিকঠাক করে তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সুশ্রী, কুশ্রী, পুরুষ, স্ত্রী, বানিয়ে দেন। আর রিযুক্ আজল, ভাল ও মন্দ তখনই লিখে দেন।

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাস্লুল্লাহ (সঃ), যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেনঃ "তোমাদের সৃষ্টি (সূত্র) চল্লিশ রাত (দিন) পর্যন্ত তোমাদের মায়ের পেটে জমা হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্ত পিণ্ডের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংস পিণ্ডের আকারে অবস্থান করে। এরপর একজন ফেরেশতাকে চারটি জিনিস লিখে দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়। তা হলো রিয্ক, আমল, আজল (মৃত্যু) এবং সৌভাগ্যবান বা হতভাগ্য হওয়া। তারপর তাতে রহ, ফ্রেদে দেয়া হয়।" ১

হযরত আলকামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ ''শুক্র গর্ভাশয়ে পড়া মাত্রই ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ ''হে আমার প্রতিপালক! এটা সৃষ্টি হবে কি হবে না?'' উত্তরে অস্বীকৃতি জানানো হলে ঐ শুক্র গর্ভাশয়ে জমাই হয় না। রক্তের আকারে গর্ভাশয় হতে ওটা বেরিয়ে যায়। আর যদি ওটা সৃষ্ট হওয়ার নির্দেশ হয় তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

''ছেলে হবে. না মেয়ে হবে? সং হবে না অসং হবে? এর আয়ুষ্কাল কত? এর ক্রিয়া কি? এর মৃত্যু কোথায় হবে?" তার পর ভক্রকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তোমার প্রতিপালককে?" সে উত্তর দেয়ঃ "আল্লাহ।" আবার জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তোমার রিয়কদাতা কে?" উত্তরে সে বলেঃ "আল্লাহ।" অতঃপর ফেরেশ্তাকে বলা হয় ''তুমি (মূল) কিতাবের কাছে যাও। সেখানে তুমি এই শুক্রের সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে।'' এরপর সে সৃষ্ট হয়, তকদীরে লিখিত জীবন যাপন করে, লিখিত রিয্ক্ পেয়ে থাকে, নির্ধারিত জায়গায় চলাফেরা করে, তারপর মৃত্যু আসে এবং তকদীরে লিখিত জায়গায় সমাধিস্থ হয়।'' অতঃপর বর্ণনাকারী আমির শা'বী (রঃ) উপরোক্ত আয়াত খু… يَايُّهَا نَتْ كُنْ يُوْرَيْبِ (২২° ৫) পাঠ করেন। <sup>১</sup> মাংস পিণ্ড হওয়ার পর চর্তুর্থ সৃষ্টির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং আত্মা বিশিষ্ট হয়ে যায়।

হযরত হুযাইফা ইবনু উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "শুক্র গর্ভাশয়ে চল্লিশ দিন বা প্রতাল্লিশ দিন স্থিত হওয়ার পর ফেরেশতা শুক্রের কাছে আসেন এবং বলেনঃ ''হে আমার প্রতিপালক! এটা কি হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান?'' উত্তরে যা বলা হয় তা তিনি লিখে নেন। আবার ফেরেশতা প্রশ্ন করেনঃ "ছেলে. না মেয়ে?" জ্বাবে যা বলা হয় তা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তারপর তার আমল, ক্রিয়া, রিয্ক এবং আয়ঙ্কাল লিখে নেয়া হয়। অতঃপর সাহীফা (পুস্তিকা) গুটিয়ে নেয়া হয়। এতে কোন কম বেশী করা সম্ভব নয়।" ২ এরপর ওটা শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ সময় না থাকে তার কোন জ্ঞান এবং না থাকে কোন বোধশক্তি। অত্যন্ত দুর্বল থাকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন শক্তি থাকে না। তারপর আল্লাহ পাক তাকে বড় করতে থাকেন এবং পিতা মাতার অন্তরে তার প্রতি দয়া ও মমতা দিয়ে দেন। তারা সব সময় তারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। বহু কষ্ট সহ্য করে তারা তাকে লালন পালন করে। অতঃপর সে যৌবনে পদার্পণ করে এবং সুন্দর রূপ ধারণ করে। কেউ কেউ তো যৌবন অবস্থাতেই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়। কে**উ কেউ** তো অতি বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। তখন তার জ্ঞান বুদ্ধিও লোপ পায় এবং শিশুর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্বের সমস্ত জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وم رو وي مودي رور برلاروم و رسام رور ور وم ور ور مِن بَعْدِ قَوْقٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقَ مَا يَشَاءَ ۚ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ-

এটা ইবনু আবি হাতিম (রঃ) ও ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
 এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদেরকে দুর্বলতা হতে সৃষ্টি করেছেন, আবার দুর্বলতার পরে সবলতা দান করেছেন, পুনরায় সবলতার পর তিনি দুর্বলতা ও বার্ধক্যে আনয়ন করে থাকেন, তিনি যা কিছু চান সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞাতা, পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (৩০ঃ ৫৪)

হযরত আনাস ইবনু মা'লিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''শিশু যে পর্যন্ত যৌবনে পদার্পণ না করে সে পর্যন্ত তার সং কার্যাবলী তার পিতা মাতার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার দৃষ্কার্যাবলী তার নিজের আমল নামায়ও লিখা হয় না এবং তার পিতামাতার আমল নামায়ও নয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্রই কলম তার উপর চলতে থাকে। তার সাথে অবস্থানকারী ফেরেশতাদ্বয়কে তার হিফাযত করার নির্দেশ দেয়া হয়। সে যখন ইসলামের অবস্থাতেই চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে তিনটি মসীবত হতে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন। তাহলো উন্মাদনা, কৃষ্টরোগ, ও ধবল কৃষ্ঠ। আল্লাহর দ্বীনের উপর যখন তার বয়স পঞ্চাশ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ পাক তার হিসাব হালুকা করে দেন। তার বয়স ষাট হলে তখন মহান আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টিপূর্ণ ও পছন্দনীয় কাজের দিকে তার প্রকৃতিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তার মনের আকর্ষণ তাঁর নিজের দিকে করে দেন। যখন সে সত্তর বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আকাশের ফেরেশ্তারা তার সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে শুরু করেন। যখন তার বয়স আশি হয় তখন আল্লাহ তাআ'লা তারপুণ্যগুলি লিখেন বটে, কিন্তু পাপগুলি ক্ষমা করে দেন। যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে তখন আল্লাহ তাআ'লা তার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জ্জনা করে দেন এবং তার পরিবারের লোকদের জন্যে তাকে সুপারিশকারী বানিয়ে দেন। আল্লাহর কাছে সে 'আমীনুল্লাহ' (আল্লাহর বিশ্বস্ত) উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং যমীনে আল্লাহর বন্দীদের মত থাকে। যখন সে হীনতম বয়সে পৌছে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে. আর তার অবস্থা এমনই হয় যে, যা কিছু সে জানতো সে সম্বন্ধে মোটেই সজ্ঞান থাকে না, তখন সুস্থ ও সজ্ঞান অবস্থায় যা কিছু ভাল কাজ সে করতো তা সব কিছুই বরাবরই তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। আর কোন দৃষ্কর্ম তার দ্বারা হয়ে গেলে তা লিখা হয় না।" >

১. হাদীসটি হা ফিয আবু ইয়া লা আহ্মাদ ইব্দু আলী ইব্দু মুস্না আল মুসিলী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল এবং এতে কঠিন অস্বীকৃতি রয়েছে। এতদসত্ত্বে ইমাম আহমাদ ইব্দু হাম্বল (রঃ) এটা স্বীয় মুসনাদে আনয়ন করেছেন। মারফু রূপে এনেছেন এবং মাওকুফ রূপেও এনেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতেই অন্য সনদে মারফু রূপে এটা আনয়ন করেছেন। হা ফিজ আবু বকর ইব্দু বায্যারও (রঃ) হযরত আনাস ইব্দু মা লিকের (রাঃ) রিওয়াইয়াতের মাধ্যমে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। আর মুসলমানদের উপর মহান প্রতিপালকের মেহেরবানীর দাবীও এটাই বটে। আল্লাহ তাআ লা আমাদের বয়সকে পুণ্যের সাধে বরকত দান করুন! আমীন!

মৃতকে জীবিত করার উপরোক্ত দলীল বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ'লা এর আর একটি দলীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ তোমরা ভূমি দেখে থাকো শুষ্ক, অতঃপর ওতে আমি বারি বর্ষণ করি। ফলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকারের নয়নাভিরাম উদ্ভিত। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে সবকিছুই হয়ে যায়। মৃত ভূমি জীবনের প্রশস্ত শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করে। যেখানে ভয় লাগছিল সেখানে এখন আত্মার আনন্দ, চক্ষ্ণর জ্যোতি এবং অস্তরের খুশী বিদ্যমান। নানা প্রকারের টক-মিষ্টি, সুস্বাদু ও সৌন্দর্যপূর্ণ ফলে গাছ ভর্তি হয়ে গেছে। ছোট ছোট সুন্দর গাছগুলি বসন্তকালে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চক্ষু জুড়িয়ে দিচ্ছে! এটাই ঐ মৃত যমীন যেখান হতে কাল পর্যন্ত ধূলো উড়ছিল, আর আজ হয়ে গেল ওটা মনের আনন্দও চোখের জ্যোতি। আজ ওটা স্বীয় জীবনের যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করেছে। ফুলের ছোট ছোট চারাগুলির সুগন্ধে মন মস্তিষ্ক সতেজ হয়ে উঠেছে। দূর হতে প্রবাহিত সুগন্ধযুক্ত মৃদু মন্দ বায়ু মন মাতিয়ে তুলেছে। সূতরাং কতই না মহান ঐ আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্যে। এটা বাস্তব কথা যে, নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টিকারী একমাত্র তিনিই। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনিই। প্রকৃত শাসনকর্তা ও বিচারক তিনিই বটে। তিনিই মৃতকে পুনর্জীবন দানকারী। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে মৃত ও শুষ্ক যমীনকে পুনরায় শ্যামল সবুজ করে তোলা। এটা মানুষের চোখের সামনে রয়েছে। তিনি সব কিছর উপর বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম। তিনি যা চান তাই হয়ে যায়। যখন তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন বলেনঃ 'হয়ে যাও'। তিনি এ কথা বলার সাথে সাথেই ওটা হয়ে যাবে না এটা অসম্ভব।

মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে তিনি নিশ্চয় পুনরুখিত করবেন। তিনি অস্তিত্ব হীনতা হতে অস্তিত্বে আনয়নে সক্ষম। এ কাজে তিনি পুর্ণ ক্ষমতাবান পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلُقَتُهُ فَالَ مَن يُحُي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْهُ وَ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاهَا اوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُ لِّ خَلْقِ عَلِيْهُ وَ السَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مَسِنَ الشَّجَوِلُ الْأَخْضَرِ

## نَارًا فَإِذًا ٱلْمُتُدُومِينَ لُهُ تُدُوتِ لُونَ -

অর্থাৎ "সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; সে বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? তুমি বলে দাওঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর।" (৩৬ঃ ৭৮–৮০) এই ব্যাপারে আরো বহু আয়াতও রয়েছে।

হযরত লাকীত ইবনু আ'মির (রাঃ) যিনি আবু রাযীন আকীলী উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, একদা রাস্লুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! কিয়ামতের দিন আমরা সবাই কি মহামহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবো? তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এর কোন নমুনা আছে কি?" উত্তরে রাস্লুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "তোমরা সবাই কি চন্দ্রকে সমানভাবে দেখতে পাও না?" হযরত লাকীত (রাঃ) জবাব দেনঃ "হাঁ দেখতে পাইতো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা তো বড়ই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী (সূতরাং কেন তাঁকে দেখতে পাবে না)।" হযরত লাকীত (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করেনঃ ''হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মৃতকে জীবিত করার কোন প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় বিদ্যমান আছে কি?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দেনঃ ''তুমি কি এমন কোন অনাবাদ পতিত ভূমির মধ্য দিয়ে গমন কর নাই যা এতো মৃত ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল যে, সেখান থেকে ধূলো উড়তে শুরু করেছিল? তারপর কি তুমি দেখো নাই যে, ঐ ভূমিই শষ্য শ্যামল হয়ে উঠেছে। এবং নানা প্রকারের উদ্ভিদে পূর্ণ হয়ে গেছে?'' তিনি জ্ববাবে বলেনঃ ''হাঁ।'' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ ''এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা মৃতকে জীবিত করবেন।" <sup>১</sup> এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন।

হযরত মুআ'য ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ প্রকাশ্য সত্য, কিয়ামত অবশ্য অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ তাআ'লা মৃতদেরকে কবর হতে নিশ্চয়ই পুনরুপিত করবেন সেনিঃসন্দেহে জাল্লাতী''। ২

এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' প্রস্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৮। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দ্বীপ্তিমান কিতাব।

৯। সে বিতপ্তা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রস্ট করবার জ্বন্যে; তার জ্বন্যে লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে, এবং কিয়ামতের দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাবো দহন যন্ত্রণা।

১০। (সেদিন তাকে বলা হবে)

এটা তোমার কৃতকর্মেরই ফল,

কারণ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি

অত্যাচার করেন না।

(٨) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَسِيْسِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَلاَ كِتْبِ مُّنِيْرٍ هُ (٩) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْئُ وَّنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ٥ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ٥ وَأَنَّ اللَّهُ لِيَصَا قَدَّمَتُ يَدُكَ وَأَنَّ اللَّهُ لَيُصَا قَدَّمَتُ يَدُكَ وَأَنَّ اللَّهُ لَيُسَرِيقِ ٩

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআ'লা অনুসরণকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি তাদের অনুসৃত পীর মুরশিদদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা কিছু না জেনে বিনা দলীলে শুধু নিজেদের মত ও ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতথা করে থাকে। সত্য হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্ব ভরে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। সত্যকে বেপরোয়াভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন ফিরাউনীরা হযরত মূসার (আঃ) স্পষ্ট মু'জিযাগুলি দেখেও বেপরোয়ার সাথে তাঁকে অমান্য করে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ تَعَالُوا إِلَى مَا اَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ كَايَّةُ وَلِكَ الرَّسُولِ كَايْت دوا المنفقِين يُصدُّونَ عَنْكَ صُدُّودًا۔ অর্থাৎ "তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের (সঃ) দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" (৪ঃ ৬১) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُلَكُمْ دَسُولُ اللَّهِ لُوَّا رَادُوسُهُمْ درود وروسه کار و دور می درود ورابته میصدون و همه مستکیرون ـ

অর্থাৎ ''যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এসো আল্লাহর রাসূল (সঃ) তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দঙ্গভরে ফিরে যায়।" (৬৩ঃ ৫) হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেনঃ وَرَاتُصُورُ خُذُرُ دُنُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ إِيْتُنَّا وَكُلَّى مُسْتَكُبِرًّا

অর্থাৎ ''যখন তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দণ্ডভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'' (৩১ঃ ৭)

مرد و ما دو و دو الى سواء الجريم من من من المراب من عناب الحيم.

ذُقَ عِلَا نَتْكَ ٱنْتَ الْعَزِيدُ الْكَرِيمُ - إِنَّ هَٰذَا مَاكَنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ـ

অর্থাৎ "(ফেরেশতাদের বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্য স্থলে। অতঃপর তার মস্তিষ্কের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শান্তি দাও। আর বলা হবেঃ আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করতে।" (৪৪ঃ ৪৭-৫০)

হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ ''আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তাদেরকে দিনে সন্তর হাজার বার করে জ্বালানো হবে।'' <sup>১</sup>

১১। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ
আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার
সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে
তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন
বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাব
স্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত
হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে;
এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১২। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না, এটাই চরম বিভ্রান্তি!

১৩। সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর; কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই সহচর!

(١١) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله على حَرْفِ فَإِنَّ اصَابَهُ خَيْرُ اطْمَانَ بِهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِ الْمُ خَسمَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَٰلِكَ ور دورو هُوَ الْحُسرانُ الْمُبِيْنُ ٥ (١٢) يَدُعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُو الضَّلْلُ الْبَعِيْدُ 6 (١٣) يَدُعُسُوا لَـمَنُ ضَسِّرُهُ اقْدَرُبُ مِنْ نَفْعِهُ لَبِسُسُ اقْدَرُبُ مِنْ نَفْعِهُ لَبِسُسُ الْمُولِلِي وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ٥

এটা ইবন আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

শুজাহিদ (রঃ) ও কাতাদা' (রঃ) বলেন যে, এখানে حرف এর অর্থ হলো সন্দেহ। অন্যেরা বলেন যে, حرف এর অর্থ হলো প্রান্ত। তারা যেন দ্বীনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। উপকার হলে তা খুশীতে ফুলে ওঠে এবং ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর ক্ষতি হলে ওটা পরিত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেউ কেউ হিজরত করে মদীনায় গমন করতো। সেখানে গিয়ে যদি তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করতো এবং জীব-জন্তুতে ধন মালে বরকত হতো তখন বলতোঃ "এটা খুবই ভাল দ্বীন। আর এরূপ না হলে বলতোঃ "এই দ্বীন তো খুবই খারাপ।" >

হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) হতেই আর একটি রিওয়াইয়াত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আরবের লোকেরা (বেদুইনরা) নবীর (সঃ) কাছে আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যেতো। অতঃপর মেঘ-বৃষ্টি পেলে এবং জীবজন্তু, ঘরবাড়ী ও মালধনে বরকত হলে খুশী হয়ে বলতোঃ "এই দ্বীন বড়ই উত্তম।" আর এর বিপরীত হলে বলতোঃ "এই দ্বীনে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই।" তখন 'হৈ' … وَ مِنَ الشَّ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حُرْفِ اللهُ عَلَى عَلَى حُرْفِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حُرْفِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

আওফী (রঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ ধরনের লোকও ছিল যারা মদীনায় আসতো, অতঃপর সেখানে তাদের পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে, উদ্ধীর বাচ্চা হলে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকলে খুবই খুশী হতো; এই দ্বীনের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে জ্রুক করতো। আর কোন বালামসীবত আসলে, মদীনার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকৃল হলে, ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে এবং সাদকার মাল না পেলে শয়তানের ওয়াস ওয়াসায় পড়ে যেতো এবং পরিষ্কারভাবে বলে ফেলতোঃ "এই দ্বীনে তো জ্বুধ্ব কাঠিন্য ও দুর্ভোগই রয়েছে।"

আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) বলেন যে, এটা হলো মুনাফিকের স্বভাব। দুনিয়া পেয়ে গেলে তারা দ্বীনের উপর খুশী হয়। আর দুনিয়া হাসিল না হলে বা কোন পরীক্ষা এসে গেলে তারা হঠাৎ করে পট পরিবর্তন করে ফেলে এবং ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। এরা হলো বড়ই দুর্ভাগা। তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নস্ট। এর চেয়ে বড় ধ্বংস ও ক্ষতি আর কি হতে পারে?

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনু সাবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে সব ঠাকুর, মূর্তি ও বুযর্গের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের কাছে ফরিয়াদ করে এবং যাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে যায় ও রিয্ক চায় তারা তো নিজেরাই অপারগ। লাভ বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। এটাই হলো সবচেয়ে বড় পথন্রস্থীতা। দুনিয়াতেও তারা এই সব দেবতার উপাসনা করে কোন উপকার পায় না, আর পরকালে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন তারা হবে তা বলবার নয়। এই মূর্তিগুলি তো তাদের অত্যন্ত মন্দ অভিভাবক ও খারাপ সঙ্গী বলে প্রমাণিত হবে। অথবা এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ এরূপ যারা করে তারা নিজেরাই খুবই দুষ্ট প্রকৃতির ও মন্দ স্বভাবের লোক। কিন্তু প্রথম তাফসীরই উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৪। যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্লাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। (١٤) إِنَّ اللَّهُ يَدُخِلُ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جَنَّتِ تَجْرِئَ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُ وَالْاَلْاَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُه

মন্দ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআ'লা ভাল লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন। যাদের অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি রয়েছে এবং যাদের আমলে সুন্নাত প্রকাশ পায়, যারা সৎকার্যের দিকে অগ্রসর হয় ও মন্দ কার্য হতে দূরে থাকে তারা সুউচ্চ প্রাসাদ লাভ করবে এবং উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে। কেননা, তারা সুপথ প্রাপ্ত। তাদের ছাড়া অন্যেরা হলো অচেতন। মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করে থাকেন। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার কেউই নেই।

১৫। যে মনে করে, আল্লাহ কখনই
দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য
করবেন না, সে আকাশের দিকে
একটি রজ্জু বিলম্বিত করুক,
পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক; অতঃপর
দেখুক তার প্রচেস্টা তার
আক্রোশের হেতু দূর করে
কিনা।

(١٥١) مَنُ كَانَ يَظُنُّ أَنُ لَّنُ لَنَّ اللهُ فِي الدُّنيَا وَاللهُ فِي الدُّنيَا وَاللهُ فِي الدُّنيَا وَاللهُ فِي الدُّنيَا وَاللهُ فِي الدُّنيَا اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ مَا يَغِنْظُرُ مَا يَغِيْظُهُ هَلَ يُغْفِظُهُ مَا يَغِيْظُهُ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)ঃ বলেনঃ যে এটা ধারণা করে নিয়েছে যে. আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন না এবং আখেরাতেও না তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তার এটা শুধু ধারণা ছাডা কিছুই নয়। তাঁকে আল্লাহ পাক সাহায্য করতেই থাকবেন, যদিও সে এর রাগে মৃত্যু বরণ করে। বরং তা তো উচিত যে, সে যেন তার ঘরের ছাদে রশি লটকিয়ে দিয়ে নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয় এবং এভাবে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। নবীর (সঃ) জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সা হায্য আসবে না এটা কখনো সম্ভব নয়, যদিও সে হিংসায় জলে পড়ে মরে যায়। ভাবার্থ এও হতে পারেঃ তার বুর্ঝের উল্টোই হবে, অর্থাৎ নবীর (সঃ) **জন্যে আকাশ থেকে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য নাযিল হবেই। হাঁ, তবে** যদি তার ক্ষমতা হয় তা হলে সে একটি রজ্জু লটকিয়ে দিয়ে আকাশে চডে যাক এবং অবতারিত আসমানী সাহায্য কর্তন করে দিক। কিন্তু প্রথম অর্থটিই বেশী প্রকাশমান। এতেই তার পূর্ণ অপারগতা এবং উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় দ্বীন, স্বীয় কিতাব এবং স্বীয় নবীর (সঃ) উনুতি বিধান করবেনই। যেহেতু এসব লোক এটা দেখতে পারে না. এজন্যে তাদের উচিত যে, তারা যেন নিজে নিজে যায় এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন &

ر المردو و و و و ر ر ر الرود و الرود و المديرة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلنا للنصر رسلنا والني ين امنوا في المحيوة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

অর্থাৎ ''নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যে দিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।" (৪০ঃ ৫১)

এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা রচ্জু লটকিয়ে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিক, পরে রচ্জু বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর দেখুক, তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না!

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কুরআনকে আমি অবতীর্ণ করেছি যার আয়াতগুলি শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে খুবই স্পস্ট। তাঁর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর এটা হুজ্জত। পথ প্রদর্শন করা আল্লাহ তাআ'লারই হাতে। তাঁর হিকমত বা মাহাত্ম্য তিনিই জানেন। তিনি সবারই বিচারপতি। তিনি ন্যায় বিচারক, প্রবল প্রতাপান্বিত, বড়ই নিপুণ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সর্বজ্ঞাতা। তাঁর কাজের উপর কেউ কোন অধিকার রাখে না। তিনি যা চান তা-ই করে থাকেন। সবারই কাছে তিনি হিসাব গ্রহণকারী এবং তা খুবই তাড়াতাড়ি।

১৭। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপৃদ্ধক এবং যারা মুশ্রিক হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী।

(۱۷) إِنَّ الَّذِيْنَ أُمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالصَّبِيِّنَ وَالنَّصْرِى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشُرَكُوا وَالنَّصِرِي الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُهِ

এর বর্ণনা মতভেদসহ সূরায়ে বাকারার তাফসীরে গত হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ বলছেন যে, এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ফায়সালা কিয়ামতের দিন পরিষ্কারভাবে হয়ে যাবে। তিনি ঈমানদারদেরকে জান্লাত দিবেন এবং কাফিরদেরকে জাহান্লামে প্রবিষ্ট করবেন। সবারই কথা ও কাজ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশমান।

১৮। তুমি কি দেখো না যে,
আল্লাহকে সিজ্বদা করে যা কিছু
আছে আকাশমওলীতে ও
পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র,
নক্ষত্রমওলী, পর্বতরাজী,
বৃক্ষলতা, জীবজ্বলু এবং সিজ্বদা
করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আর
অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে
শাস্তি; আল্লাহ যাকে হেয় করেন
তার সম্মানদাতা কেউই নেই;
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

(۱۸) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنُ فِى السَّمَٰوتِ وَمَنُ فِى الْاَرْضَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّوْابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنُ يُنُهِنِ اللَّهُ فَصَالَهُ مِنْ وَمَنُ يُنُهِنِ اللَّهُ فَصَالَهُ مِنْ আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, ইবাদতের হকদার একমাত্র তিনিই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সামনে সমস্ত কিছুই মাথা নত করে, তার খুশীতেই হোক অথবা বাধ্য হয়েই হোক। প্রত্যেক জিনিসের সিজদা ওর স্কভাবের মধ্যেই রয়েছে। ছায়ার ডানে বামে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত থাকার কথাও কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ "তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়?" (১৬ঃ ৪৮) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিও তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যায়। পৃথকভাবে এই তিনটি জিনিসের বর্ণনা করার কারণ এই যে, কতকগুলি লোক এগুলির উপাসনা করে থাকে। অথচ ঐগুলি নিজেরাই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ ''তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজ্দা করো না, বরং সিজ্দা করো ঐ আল্লাহ্কে যিনি ওগুলিকে সৃষ্টি করেছেন।'' (৪১ঃ ৩৭)

হয়রত আবৃ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই সূর্য কোথায় যায় তা জান কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তিনি তখন বলেনঃ "এটা আর্শের নীচে গিয়ে আল্লাহ্কে সিজ্দা করে। আবার ওটা তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। সত্ত্বরই এমন সময় আসছে যে, ওকে বলা হবেঃ "তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেখানেই ফিরে যাও।" '

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের হাদীসে আছে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর সৃষ্টি বস্তু সমূহের মধ্যে দু'টি সৃষ্ট বস্তু। এ দু'টোতে কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগে না বরং আল্লাহ তাআলা স্বীয় মাখলূক সমূহের যার উপরই ঔজ্জ্বল্য নিক্ষেপ করেন তখন ওটা তাঁর সামনে সিজদাবনত হয়।" ২

এহাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ এবং সুনানে আবি দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে।

আবুল আ'লিয়া, (রাঃ) বলেন যে, সূর্য, চন্দ্র এবং সমস্ত তারকা অন্তমিত হয়ে সিজ্দায় পড়ে থাকে এবং আল্লাহ তাআ'লার নিকট অনুমতি নিয়ে ডান দিক হতে ফিরে এসে আবার নিজের উদয় স্থলে পৌছে। আর পাহাড় পর্বত ও গাছপালার সিজদা হলো ওগুলোর ডানে বামে ছায়া পড়ে। একটি লোক নবীর (সঃ) নিকট এসে নিজের এক স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ ''আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পিছনে নামায পড়ছি। আমি যখন সিজ্বদায় গেলাম তখন দেখি যে, গাছটিও সিজ্বদায় গেল এবং আমি জনতে পেলাম যে, গাছটি সিজ্বদায় গিয়ে নিম্ন লিখিত দুআ' পড়তে রয়েছেঃ –

ٱللهُ مَّ اكْتُبُ لِي بِهَاعِنْدَكَ آجُبُلُ وَّضَعْ عَنِّي بِهَا وِذَلَّ وَّاجْعَلْهَا لِيُ عِنْدَكَ ذُخُرُا وَتَقَبَّلُهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ـ

অর্থাৎ ''হে আল্লাহ! এই সিজ্বার কারণে আমার জন্যে আপনি আপনার নিকট প্রতিদান ও সওয়াব লিপিবদ্ধ করুন! আর আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন। এবং এটাকে আমার জন্যে আখেরাতে সঞ্চিত ধন হিসেবে রেখে দিন! আর এটাকে কবৃল করে নিন যেমন কবৃল করেছিলেন আপনার বান্দা হযরত দাউদের (আঃ) সিজ্বদাকে।" <sup>১</sup>

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ''এরপর আমি একদিন দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিজ্দার আয়াত পাঠ করেন, অতঃপর সিজ্দা করেন এবং সিজ্দায় এই দুআ'টিই পাঠ করেন।" <sup>২</sup>

সমস্ত জীবজন্তুও আল্লাহকে সিজ্দা করে থাকে। যেমন মুসনাদে আহ্মাদে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের পশুর পিঠকে তোমরা মিম্বর বানিয়ে নিয়ো না। কেননা, বহু সওয়ারী জন্তু সওয়ার অপেক্ষাও ভাল হয় এবং বেশী যিক্রকারী হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ মানুষের অনেকে আল্লাহকে সিজ্দা করে থাকে। আবার তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অব'ধারিত হয়েছে। তারা অহংকার করে ও উদ্ধৃত হয়।

১. এটা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম তিরমিয়ী (রঃ), ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) এবং ইবনু হিব্রান (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ঘোষিত হচ্ছেঃ আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

জা'ফর (রঃ) তাঁর পিতা মুহাম্মদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক হযরত আলীকে (রাঃ) বলেঃ "এখানে এমন একজন লোক রয়েছে যে আল্লাহর ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না।" তখন হযরত আলী (রাঃ) লোকটিকে ডেকে বলেনঃ "আচ্ছা বলতো, তোমার সৃষ্টি তোমার ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে, না আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে?" সে উত্তর দেয়ঃ "আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে, না আল্লাহর ইচ্ছায়।" কাবার তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি নিজের ইচ্ছায় রোগাক্রান্ত হও, না আল্লাহর ইচ্ছায়।" সে জবাবে বলেঃ "আল্লাহর ইচ্ছায়।" তিনি প্রশ্ন করেনঃ "রোগমুক্তি তোমার ইচ্ছায় হয়, না আল্লাহর ইচ্ছায়।" তিনি প্রশ্ন করেনঃ "রোগমুক্তি তোমার ইচ্ছায় হয়, না আল্লাহর ইচ্ছায়।" তুনর বলেঃ "আল্লাহর ইচ্ছায়।" পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "বলতো, এখন তিনি যেখানে ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে যাবেন, না তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে?" জবাবে সে বলেঃ "তিনি যেখানে ইচ্ছা করবেন।" তাহলে তাঁর ইচ্ছার স্বাধীনতার ব্যাপারে আর বাকী থাকলো কি? জেনে রেখো যে, তুমি যদি এর বিপরীত জবাব দিতে তবে আমি তোমার মন্তক উড়িয়ে দিতাম।" ১

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করে তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং বলেঃ "হায়, আফসোস! ইবনু আদমকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সে সিজদা করেছে, ফলে সে জান্লাতী হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমি এতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি, কাজেই আমি জাহান্লামী হয়ে গেছি।" ২

হযরত উক্বা ইবনু আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ ''হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সূরায়ে হাচ্জকে অন্যান্য সূরার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কি এই হিসেবে যে, তাতে দু'টি সিজ্দা রয়েছে?'' উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''হাঁ যে এ দুঁটি আয়াত পাঠ করে সিজ্দা করে না তার উচিত আয়াত দু'টি পাঠই না করা।'' ত

হযরত খা'লিদ ইবনু মা'দান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''সূরায়ে হাজ্জকে অন্যান্য সূরা সমূহের উপর এই ফযীলত দেয়া হয়েছে যে, তাতে দু'টি সিজ্জ্বদা রয়েছে।'' <sup>8</sup>

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) রিওয়াইয়াত করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী।
 (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়া (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সবল নর।

এ হাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, অন্য সনদেও এটা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নয়।

আবুল জাহাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) হুদায়বিয়ায় এই সূরাটি পাঠ করেন এবং দু'টি সিজ্দা দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "এই সুরাটিকে দু'টি সিজ্জদার ফ্যীলত দেয়া হয়েছে।" ১

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কুরআন কারীমে পনরোটি সিজ্দা পড়িয়ে দেন। তন্মধ্যে তিনটি সূরায়ে মুফাস্সালে এবং দুঁটি সূরায়ে হাজ্জে।" <sup>২</sup>

১৯। এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ,
তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে
বিতর্ক করে; যারা কুফরী করে
তাদের জন্যেপ্রস্তুত করা হয়েছে
আগুনের পোষাক; তাদের মাথার
উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ড
পানি।

২০। যা দারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে।

২১। আর তাদের জ্বন্যে থাকবে লৌহ মুদগর।

২২। যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর
হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে
চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে
দেয়া হবে; তাদের বলা হবেঃ
আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।

(۱۹) هٰذُنِ خَصَصَمُوا اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتَ لَهُمْ ثِيابٌ مِّنْ نَارٍ يُصُبُّ مِنْ فَصَوْقِ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَصَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ فَ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ فَ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ فَ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ فَ (۲۱) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدِه

( ) عَذَابَ الْحَرِيْقِ عَ

১. এটা হা'ফিজ আবৃ বকর ইসমাঈলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন

২. এটা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এগুলি এটাকে পূর্ণভাবে সবল করছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবৃ যার (রাঃ) শপথ করে বলতেনঃ

এই আয়াতটি হযরত হামযা (রাঃ) ও তাঁর দু'জন কাফির প্রতিদ্বন্দ্বী যারা বদরের যুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছিল এবং উৎবা' ও তার দুই সঙ্গীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।" >

হযরত কায়েস ইবনু ইবাদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী ইবনু আবি তা'লিব (রাঃ) বলেনঃ 'আমি কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার যক্তি পেশ করার জন্যে আল্লাহ তাআ'লার সামনে হাঁটর ভরে পড়ে যাবো। হযরত কায়েস (রাঃ) বলেন যে, তাঁর ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।" <sup>২</sup> বদরের যুদ্ধের দিন এই লোকগুলি একে অপরের সামনে এসেছিল। মুসলমানদের পক্ষ হতে ছিলেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাম্যা' (রাঃ) ও হ্যরত উবাইদাহ (রাঃ) এবং তাঁদের মুকাবিলায় কাফিরদের পক্ষ হতে এসেছিল যথাক্রমে শায়বা' উতবা' এবং ওয়ালীদ। অন্য একটি উক্তি রয়েছে যে. এই দু'টি বিবাদমান দল দ্বারা মুসলমান ও আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। আহলে কিতাব মুসলমানদেরকে বলতোঃ ''আমাদের নবী (আঃ) তোমাদের নবীর (সঃ) পূর্বে এসেছিলেন এবং আমাদের আসমানী কিতাব তোমাদের আসমানী কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। সূতরাং তোমাদের অপেক্ষা আমরাই আল্লাহ তাআ'লার বেশী নিকটবর্তী।'' পক্ষান্তরে, মুসলমানরা তাদেরকে বলতেনঃ ''আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের ফায়সালাকারী এবং আমাদের নবী (সঃ) হলেন খাতেমূল আম্বিয়া। কাজেই আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।" অতঃপর মহান আল্লাহ ইসলামকে জয়যুক্ত করেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের উক্তি উদ্দেশ্য। জাহান্নাম প্রার্থনা করেছিল। "আমাকে শাস্তির মাধ্যম বানিয়ে দিন!" আর জান্নাত আবেদন জানিয়েছিলঃ ''আমাকে রহমত (এর মাধ্যম) করুন।'' মুজাহিদের (রঃ) উক্তি

১. এটা সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে।

২.এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এই সমুদয় উক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে। বদরের ঘটনাও এরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মু'মিনরা আল্লাহর দ্বীনের বিজয় কামনা করছিলেন। আর কাফিররা ঈমানের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে, সত্যের পতন ঘটাতে এবং বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিল। ইমাম ইবনু জারিরও (রঃ) মুজাহিদের (রঃ) উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এটা অতি উত্তমও বটে। কেননা, এরপরেই রয়েছে যে, কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। এটা হবে তামার আকৃতি বিশিষ্ট। আর তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। এর ফলে তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত হয়ে যাবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ''তাদের মাথার উপর গরম ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের নাড়িভূঁড়ি ইত্যাদি পেট থেকে বেরিয়ে পায়ের উপর পড়ে যাবে। তারপর যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে। আবার এইরূপ করা হবে।" ১

আবদুল্লাহ ইবনু সুররী (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতা গরম পানির ঐ বাল্তিকে ওর কড়া দু'টি ধরে আনয়ন করবেন এবং জাহান্নামীর মুখে ঢেলে দিতে চাইবেন। তখন সে হত বুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ফেরেশতা তখন তার মাথার উপর লোহার হাতুড়ী মারবেন। ফলে তার মাথা ফেটে যাবে। সেখান দিয়ে ফেরেশতা ঐ ফুটন্ত পানি ঢেলে দিবেন এবং ওটা সরাসরি তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে হাতুড়ীগুলি দ্বারা জাহান্লামীদেরকে মারা হবে, যদি ওগুলির একটি যমীনে এনে রেখে দেয়া হয় তবে সমস্ত দানব ও মানব মিলেও তা উঠাতে সক্ষম হবে না।" ২

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি ঐ হাতুড়ি দ্বারা হাড়ের উপর মারা হয় তবে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ঐভাবে জাহান্লামীদের দেহও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর যেমন ছিল তেমনই করে দেয়া হবে। যে রক্ত পূঁজ জাহান্লামীদের খাদ্য হবে যদি ওর এক বাল্তি দুনিয়ায় বহিয়ে দেয়া হয় তবে ওর দুর্গন্ধে সমস্ত দুনিয়াবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে।" ত

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) ও ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ হাতুড়ির আঘাত লাগা মাত্রই জাহান্নামীদের দেহের এক একটি অঙ্গ খসে পড়বে এবং সে হায়! হায়! বলে চীৎকার করবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

হযরত সালমান (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের আগুন হবে কঠিন কালো ও ভীষণ অন্ধকারময়। ওর শিখাও উজ্জ্বল নয় এবং ওর অঙ্গারও আলোকোজ্জ্বল হবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামী তাতে শ্বাসও নিতে পারবে না।

হযরত ফুযাইল ইবনু আইয়ায (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর শপথ! জা হান্নামীদের সেখান থেকে ছুটবার কোন আশাও থাকবে না। তাদের পায়ে থাকবে ভারী বেড়ি এবং হাতে থাকবে শক্ত হাত কড়া। তবে অগ্নি শিখা তাদেরকে এতো উচুতে উঠিয়ে দেবে যে, যেন তারা বাইরে বেরিয়েই যায় আর কি! কিন্তু ফেরেশতাদের ঘনের আঘাত খেয়ে তারা নীচে পড়ে যাবে। তাদেরকে বলা হবেঃ এখন আস্বাদ গ্রহণ কর দহন-যন্ত্রণা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "তাদেরকে বলা হবে তোমরা ঐ আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে।" তোমরা ওটাকে মিথ্যা জানতে কথা ও কাজে উভয় দিক দিয়েই।

২৩। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম
করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল
করবেন জাল্লাতে যার পাদদেশে
নদী প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে
অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন
ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায়
তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে
রেশমের।

٢٣) إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهِ الْمَا اللَّهُمُ الْمِنْ اللَّهُمُ الْمِينَا حَرِيْدًا اللهُ الله

২৪। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। (٢٤) وَهُدُواً إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْطَيِّبِ مِنَ الْطَيِّبِ مِنَ الْطَيِّبِ مِنَ الْطَيِّبِ مِنَ الْطَيِّبِ مِنَ الْطَعَرُولِ اللَّهِ مِسْراطِ الْحُمِيْدِ ٥

উপরে জাহান্নামীদের এবং তাদের শাস্তি, তাদের পায়ের শৃংখল, হাতের কড়া, তাদের আগুনে জ্বলে যাওয়া এবং তাদের আগুনের পোষাক হওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআ'লা এখন জান্নাতের তথাকার নিয়ামতরাজি এবং ওর অধিবাসীদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। আমরা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করছি। তিনি বলেনঃ যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, যার প্রাসাদ ও বাগ্-বাগিচার চতুর্দিকে পানির নহর প্রবাহিত রয়েছে। তারা যেদিকেচাইবেসে দিকেই ওকে ফিরাতে পারবে। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মনি মুক্তা দ্বারা।

নবী (সঃ) বলেছেনঃ "মু'মিনের অংলকার ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত তার অযুর পানি পৌঁছে।" <sup>১</sup> হযরত কা'ব আহ্বার (রঃ) বলেনঃ "বেহেশ্তে একজন ফেরেশ্তা রয়েছেন যাঁর নামও আমার জানা আছে, তিনি জন্মের পর হতেই মু'মিনদের জন্যে অলংকার তৈরী করতে রয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজেই লেগে থাকবেন। যদি ঐ কংকন গুলির মধ্যে একটি কংকনও দুনিয়ায় প্রকাশ পায় তবে সূর্যের কিরণ এমনভাবে হারিয়ে যাবে যেমন ভাবে ওর উদয়ের পর চন্দ্রের কিরণ হারিয়ে যায়।

উপরে জাহান্নামীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে জান্নাতীদের পোষাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সেখায় তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

عَلِيهُ مُرْيَابُ سُنْدُسِ خُضَرُّو اِسْتَبَرَقُ وَحُلُوا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُ مُدَرَبُّهُ مُ شَرَابًا طَهُورًا - إِنَّ هُذَا كَانَ لَكُمْ مُ حَرَّاءً وَكَانَ سَعِيكُمُ مَشْكُولًا -

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

অর্থাৎ "তাদের আবরণ হবে সৃক্ষ সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্য, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।" (৭৬ঃ ২১-২২)

সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''তোমরা রেশম পরিধান করো না। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম (এর পোশাক) পরিধান করবে, সে আখেরাতে এর থেকে বঞ্চিত হবে।''

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ ''যে ব্যক্তি ঐ দিন (আখেরাতে) রেশমী পোষাক থেকে বঞ্চিত থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। কেননা, জান্নাতীদের পোষাক তো এটাই হবে।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল। যেমন অন্যত্র তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ ''যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদেরকে প্রবিষ্ট করা হবে বেহেশ্তে যার নিমুদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত থাকবে, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।" (১৪ঃ ২৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ ''প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশ্তারা তাদের কাছে প্রবেশ করবে এবং সালাম করে বলবেঃ তোমাদের ধৈর্যের পরিণাম কতই না উত্তম হলো!'' অন্য এক জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ ''সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য 'সালাম' আর 'সালাম' ব্যতীত।" (৫৬ঃ ২৫-২৬)

সুতরাং তাদেরকে এমন জায়গা দেয়া হলো যেখানে শুধু মনোমুগ্ধকর শব্দ ও 'সালাম' আর 'সালাম'ই তারা শুনতে পাবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।" (২৫ঃ ৭৫) অপরপক্ষে জাহান্নামীদেরকে সদা ধমক ও শাসন গর্জন করা হবে এবং বলা হবেঃ 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।'

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভান্ধন আল্লাহর পথে।' তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখ দিয়ে বের হবে আল্লাহর প্রশংসা। কেননা তথায় তারা অগণিত ও অতুলনীয় নিয়ামত লাভ করবে।

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "যেমন বিনা ইচ্ছায় ও বিনা কন্টে শ্বাস-প্রশাস আসে ও যায়, অনুরূপভাবে জান্নাতীদের প্রতি তাসবীহ ও প্রশংসার ইলহাম হবে। কোন কোন তাফসীরকারের উক্তি এই যে, ﴿كُوْلُ وَالْمُ ছারা কুরআন কারীমকে ও 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে বুঝানো হয়েছে এবং হাদীসের অন্যান্য যিক্রকেও বুঝানো হয়েছে। আর ক্রিটিল ক্রা উদ্দেশ্য হলো ইসলামী পথ। এই তাফসীরও প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয়।

২৫। যারা কৃষ্ণরী করে এবং
মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর
পথ হতে ও মসজিদুল হারাম
হতে, যা আমি করেছি স্থানীয়
ও বহিরাগত সবারই জন্যে
সমান, আর যে ইচ্ছা করে
সীমালংঘন করে ওতে
পাপকার্যের, তাকে আমি আস্বাদন
করবো মর্মস্তদ শাস্তির।

ر ٢٥) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَسُرُوا وَ يَصُلُونَ كَوْنَ سَبِيْلِ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيُ جَعَلَنْهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فَيْهِ وَالْبَادِ \* وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ فِيلِهِ وَالْبَادِ \* وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ فِيلِهِ فِيلِهِ فِيلِهُ مِنْ عَذَابِ بِالْحُادِمِ بِطُلُمٍ تُنْذِقُهُ مِنْ عَذَابِ فِيلِهِ كَالِيمٍ \$

আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের এ কাজ খণ্ডন করছেন যে, তারা মুসলমানদেরকে মসজিদুল-হারাম হতে নিবৃত্ত রাখতো এবং তাদেরকে হজ্জের আহকাম পালন করা হতে বিরত রাখতো। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ওয়ালী বা প্রিয় পাত্র মনে করতো। অথচ তার ওয়ালী তো তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী আয়াত। যেমন মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেছেনঃ

অর্থাৎ "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি বলে দাওঃ ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়, কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল-হারামে বাধা দেয়া এবং ওর বাসিন্দাকে ওখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা বেশী অন্যায়।"(২ঃ ২১৭) এই আয়াতে এই তারতীব বিন্যাসূই রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ

رَدِدِ ١ رُودُ رَرَدَ مِنْ فُرُودُورُورُ وَ لَا يَعْدُولُولُكُ لِللَّهِ لَا يَذِكُمُ اللَّهِ يَطْمُ بِنَ الْقَلُوبُ-

অর্থাৎ "তাদের বিশেষণ এই যে, যারা ঈমান আনে তাদের অন্তর আল্লাহর যিকরের কারণে প্রশান্ত থাকে। জেনে রেখো, আল্লাহর স্বরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" (১৩ঃ ২৮)

মসজিদুল-হারামকে আল্লাহ তাআ'লা সবারই জন্যে সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এতে স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মক্কাবাসীও মসজিদে হারামে যেতে পারে এবং বাইরের লোকও পারে। তথাকার ঘরবাড়ীতে তথাকার বাসিন্দা ও বাইরের লোক সমান অধিকার রাখে।

এই মাসআলায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের (রঃ) সামনে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই-এর (রঃ) মধ্যে মতানৈক্য হয়। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন যে, মক্কার ঘর বাড়ীগুলোকে মালিকানাধীনে আনা যেতে পারে, ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে এবং ভাড়াও দেয়া যেতে পারে। দলীল হিসেবে তিনি ইমাম যুহ্রীর (রঃ) বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেছেন। তা এই যে, হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) রাস্লুল্লাহকে (সঃ) জিজ্জেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সাঃ)! আগামীকাল আপনি আপনার মক্কার বাড়ীতে প্রবেশ করবেন কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আকীল আমার

জন্যে কি কোন বাড়ী ছেড়েছে?" অতঃপর তিনি বলেনঃ "কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না এবং মসলমান কাফিরের ওয়ারিস হয় না।" >

ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) আরো দলীল এই যে, হযরত উমার ইবন খাতাব (রাঃ) হযরত সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার (রাঃ) বাড়ীটি চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে ওটাকে জেল খানা বানিয়েছেন। তাউস (রঃ) আমর ইবনু দীনারও (রঃ) এই মাসআ'লায় ইমাম শাফিয়ীর (রঃ) সাথে একমত হয়েছেন।

ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (রঃ) ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, মক্কার ঘরবাডী ওয়ারিসদের মধ্যেও বন্টন করা যাবে না এবং ভাডার উপরও দেয়া চলর্বে না। পর্ব যুগীয় গুরুজনদের একটি দলও এদিকেই গিয়েছেন। মুজাহিদ (রঃ) ও আতা'ও (রঃ) এ কথাই বলেন। তাঁদের দলীল হলো নিম্রের হাদীসটিঃ

হযরত উছমান ইবনু আবি সুলাইমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে. হযরত আলকামা ইবনু ফায়লাহ (রাঃ) বলেনঃ "রাসুলুল্লাহ (সঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন, (তাঁদের যামানায়) মক্কার ঘরবাডীকে আযাদ ও মালিকানাবিহীন হিসেবে গণ্য করা হতো। প্রয়োজন হলে তাতে বাস করতেন, অন্যথায় অপরকে বসবাসের জন্যে প্রদান করতেন।" <sup>২</sup>

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, মক্কা শরীফের ঘরবাড়ী বিক্রি করাও জায়েয নয় এবং ভাড়া নেয়াও বৈধ নয়।" <sup>৩</sup> হযরত আতা'ও (রঃ) হারাম শরীফে ভাড়া নিতে নিষেধ করেছেন। হযরত উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) মক্কার ঘরে দরজা রাখতে নিষেধ করতেন। কেননা, প্রাঙ্গনে বা চতুরে হাজীরা অবস্থান করতেন। সর্বপ্রথম ঘরের দরযা নির্মাণ করেন সাহল ইবন আমর (রাঃ)। হযরত উমার (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি এসে বলেনঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি একজন ব্যবসায়ী লোক। আমি প্রয়োজন বশতঃ এই দরজা বানিয়েছি. যাতে আমার সওয়ারী পশু আমার আয়াত্ত্বের মধ্যে থাকে।'' তখন হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ " তা হলে ঠিক আছে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো।"

এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে তাখরীজ করা হয়েছে।
 এটা ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা আবদুর রায্যাক ইবনু মুজাহিদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে হযরত উমার ফারুকের (রাঃ) নির্দেশ নিমুলিখিত ভাষায় বর্ণিত আছেঃ "হে মক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের ঘর গুলিতে দরজা করো না, যাতে বাইরের লোক যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করতে পারে।"

হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, এতে শহুরে লোক ও বিদেশী লোক সমান। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন যে, যারা মক্কা শরীফের ঘর বাড়ীর ভাড়া নেয় তারা আগুন ভক্ষণ করে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) এই দুই-এর মাঝামাঝি পথটি পছন্দ করেছেন। অর্থাৎ মক্কার বাড়ী ঘরের অধিকারিত্ব ও উত্তরাধিকারকে জায়েয বলেছেন বটে, কিন্তু ভাড়া নেয়াকে অবৈধ বলেছেন। এ সব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আরববাসী কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে এখানে بِالْكَادِ এর بِالْكَادِ অক্ষরটি অতিরিক্ত। যেমন بِالنَّمُونُ এর মধ্যে ب م مُحَمَّمُتُ مُاكَمَّةُ مُحَمَّمُ এর মধ্যে ب م مُحَمَّمُ অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং অনুরপভাবে আ'শীর কবিতাংশে রয়েছেঃ

## 'ضُمَنَتْ بِبِرْدُقٍ عَيَالِنَا ٱدْمَاحُنَا '

অর্থাৎ "আমাদের পরিবারবর্গের রিয্কের জামিন হয়েছে আমাদের বর্শাগুলি।" এখানেও ৬৬ অক্ষরটি অতিরিক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিস্তু এর চেয়েও উত্তম কথা আমরা বলতে পারি যে, এখানকার فَعُولُ বা ক্রিয়াটি (ইচ্ছা করে) এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্যেই 'بِ এর সাথে এটা مُتَكُرُ হয়েছে।

এর অর্থ হলো ইচ্ছাপূর্বক। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, فيض এর অর্থ হলো ইচ্ছাপূর্বক। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, فيض এর অর্থ হলো শির্ক। ভাবার্থ এটাও যে, হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর হারামকৃত কাজকে হালাল মনে করা। যেমন কোন দুষ্কর্ম করা কাউকে হত্যা করা এবং যে যুলুম করে নাই তার উপর যুলুম করা ইত্যাদি। এই ধরনের লোক যন্ত্রণাদায়ক শান্তির যোগ্য। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সেখানে যে কোন দুষ্কর্ম করাই হলো যুলুম।

হারাম শরীফের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, কোন দূরদেশীয় লোক যখন সেখানে কোন দুষ্কর্ম করার সংকল্প করে তখন সে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায় যদিও সে ওটা করে না বসে।

হযরত ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন লোক আদনে থাকে এবং মক্কায় ইলহাদ ও যুলুমের ইচ্ছা করে তবেও আল্লাহ তাআ'লা তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। শু'বা (রঃ) বলেনঃ "উনি তো এটাকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি মারফু'রূপে বর্ণনা করি না। এর আরো সনদ রয়েছে যা বিশুদ্ধ এবং এটা মারফু' হওয়া অপেক্ষা মাওকৃষ্ণ হওয়াই সঠিকতর। সম্ভবতঃ হযরত ইবনু মাসঊদের (রাঃ) উক্তি হতেই এটা বর্ণিত হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, কারো উপর শুধু পাপ কার্যের ইচ্ছার কারণেই পাপ লিখা হয় না। কিন্তু যদি সে দূর দূরান্তরেথেকে যেমন আদনে থেকেই হারাম শরীফের কোন লোককে হত্যা করার ইচ্ছা করে তবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন।

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, হারাম শরীফে কারো তার নিজের খাদেমকে গালি দেয়াও ইলহাদ বা সীমা লংঘনের মধ্যে গণ্য।

হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, এখানে এসে কোন ধনী ব্যক্তির ব্যবসা করাও ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনু উমার (রাঃ) বলেন যে, মক্কায় শস্য বিক্রি করাও ইলহাদ বা সীমালংঘন। হাবীব ইবনু আবিসাবিত (রাঃ) বলেন যে, উচ্চ মূল্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে শস্যকে মক্কায় আটক রাখাও ইলহাদের মধ্যে গণ্য। মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমেও রাস্লুল্লাহর (সঃ) উক্তি দ্বারা এটাই বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনু আনীসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে একজন মুহাজির ও একজন আনসারের সাথে পাঠিয়েছিলেন। একবার তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নসব নামার (বংশ তালিকার) উপর গর্ব করতে শুরু করে। সে তখন ক্রোধান্বিত হয়ে আনসারীকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর সে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়। তাহলে ভাবার্থ হবেঃ যে সীমালংঘন করে মক্কায় আশ্রয় নেবে (তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি)।

এ 'আছার'সমূহ দ্বারা যদিও এটা বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব কাজ ইলহাদ বা সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা এসবগুলি হতে অধিকতর সাধারণ। বরং এতে সতর্কতা রয়েছে এর চেয়ে বড় বিষয়ের উপর। এজন্যেই যখন হাতীওয়ালারা বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়ে দেন, যেগুলি তাদের উপর কংকন নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং এটাকে অন্যদের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দেন। একারণেই রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক সেনাবাহিনী এই বায়তুল্লাহতে যুদ্ধ করতে আসবে। যখন তারা এখানে পোঁছবে তাদের প্রথম ও শেষ সবকেই যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে (শেষ পর্যন্ত)।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়েরকে (রাঃ) বলেনঃ ''তুমি এখানে ইলহাদ করা হতে বেঁচে থাকো! আমি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ ''এখানে একজন কুরায়েশী ইলহাদ করবে। তার পাপরাশি যদি সমস্ত দানব ও মানবের পাপরাশি দ্বারা ওজন করা হয় তবে তার পাপরাশিই বেশী হয়ে যাবে।''দেখো, তুমিই যেন ঐ ব্যক্তি হয়ে না যাও।'' সআর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি তাঁকে হাতীমে বসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

২৬। আর স্মরণ কর, যখন আমি
ইবরাহীমের (আঃ) জ্বন্যে
নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই
গৃহের স্থান, তখন বলেছিলামঃ
আমার সাথে কোন শরীক স্থির
করো না এবং আমার গৃহকে
পবিত্র রেখো তাদের জ্বন্যে যারা
তাওয়াফ করে এবং যারা
দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজ্বদা
করে।

(۲٦) وَإِذَبُوْآنَا لِإِبُرُهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشُرِكُ بِیْ شَیْعًا وَطَهِّرُ بَیْتِیَ لِلطَّآبِفِیْنَ وَالْقَالَ إِمِیْنَ وَالرُّکِّعِ السُّجُوْدِهِ

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে ।

২৭। এবং মানুষের কাছে হচ্ছের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্র সমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।

(۲۷) وَاَذِّنُ فِی النَّاسِ بِالْحُجِّ یَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰی کُلِّ ضَامِر یَّاْتِیْنَ مِنْ کُلِّ فَیِّ عَمِیْقِ هُ

এখানে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যে ঘরটির ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাওহীদের উপর স্থাপন করা হয়েছে ওর মধ্যে তারা শিরক চালু করে দিয়েছে। ঐ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী হলেন হযরত ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ)। সর্বপ্রথম তিনিই ওটা নির্মাণ করেন। হযরত আবৃ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে (সঃ)! জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন মস্জিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "মসজিদে হারাম" আবার তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "তারপর কোন্টি?" তিনি জ্বাব দেনঃ "বায়তুল মুকাদ্দাস।" তিনি বলেনঃ "এই দু'টি মসজিদের মাঝে কত দিনের ব্যবধান রয়েছেঃ " তিনি উত্তর দেনঃ "চল্লিশ বছরের ব্যবধান রয়েছে।" মহান আল্লাহ বলেনঃ

হতে দুঁটি আয়াত (৩ঃ ৯৬-৯৭)। আর একটি আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''আমি ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) কাছে ওয়াদা নিয়েছিলামঃ তোমরা দু'জন আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তেকাফকারীদের জন্যে এবং রুকু' ও সিজ্দাকারীদের জন্যে।'' বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপনের পূর্ণ বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। সূতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাকে শুধুমাত্র আমার নামে নির্মাণ করো এবং ওকে পবিত্র রাখো শিরক ইত্যাদি হতে এবং ওকে বিশিষ্ট কর ঐ লোকদের জন্যে যারা একত্ববাদী। তাওয়াফ এমন একটি ইবাদত যা সারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর একমাত্র বায়তুল্লাহ ছাড়া আর কোথাও লভ্য নয় এবং জায়েযও নয়। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাওয়াফের সাথে নামাযকে মিলিয়ে দেন এবং কিয়াম, রুকু'ও সিজ্দার উল্লেখ করেন। কেননা, তাওয়াফ যেমন ওর সাথে বিশিষ্ট, অনুরূপভাবে নামাযের কিবলাও এটাই। তবে যখন মানুষ কিব্লা কোন্ দিকে তা বুঝতে পারবে না বা জিহাদে থাকবে অথবা সফরে নফল নামায পড়তে থাকে তখন অবশ্যই কিবলার দিকে মুখ না করা অবস্থাতেও নামায হয়ে যাবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অতঃপর নবীকে (সঃ) নির্দেশ দেয়া হয়ঃ মানুষের নিকট তুমি হচ্জের ঘোষণা করে দাও। সমস্ত মানুষকে হচ্জের জন্যে আহবান কর। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট আর্য করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! তাদের সকলের কাছে আমার আওয়ায কি করে পৌছবে?" উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বলেনঃ "তোমার দায়িত্ব শুধু ডাক দেয়া। আওয়ায পৌছানোর দায়িত্ব আমার।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের উপর বা সাফা পাহাড়ের উপর অথবা আবৃ কুবায়েস পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দেনঃ "হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক তাঁর একটা ঘর বানিয়েছেন। অতএব, তোমরা ঐ ঘরের হজ্জ কর।" তখন পাহাড় ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর শব্দ সারা দুনিয়ায় গুঞ্জরিত হয়। এমনকি যে বাপের পিঠে ও মায়ের পেটে ছিল তার কানেও তাঁর শব্দ পৌছে যায়। প্রত্যেক পাথর, গাছ এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার ভাগ্যে হজ্জ লিখিত ছিল, সবাই সমন্বরে লাক্রায়েক বলে ওঠে। পূর্ব যুগীয় বহু গুরুজন হতে এটা বর্ণিত আছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উদ্ভ্রসমূহের পিঠে সওয়ার হয়ে। তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। এর দারা কোন মনীষী দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যার ক্ষমতা রয়েছে তার জন্যে পদব্রজে হজ্জ করা সওয়ারীর উপর চড়ে হজ্জ করা অপেক্ষা উত্তম। কেননা, কুরআন কারীমে প্রথমে পদব্রজীদের উল্লেখ রয়েছে। তারপর সওয়ারীর কথা আছে। কাজেই পদব্রজের দিকে আকর্ষণ বেশী হলো এবং তাদের সাহসিকতার মর্যাদা দেয়া হলো।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ''আমার এ আকাংখা থেকে গেল যে, যদি আমি পদব্রজে হজ্জ করতাম! কেননা, আল্লাহ পাকের ঘোষণায় প্রথমে পদব্রজীদের উল্লেখ আছে। কিন্তু অধিকাংশ বুর্ফাদের উক্তি এই যে, সওয়ারীর উপর হজ্জ করাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও পদব্রজে হজ্জ করেন নাই। সুতরাং সওয়ারীর উপর হজ্জ করলেই রাসূলুল্লাহর (সঃ) পূর্ণ অনুসরণ করা হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। আল্লাহর খালীলের (আঃ) প্রার্থনাও এটাই ছিল। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ

فَاجْعَلُ اَفْيِدَةً مِنْ النَّاسِ تَلْمُونَ إِلَيْهِمُ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! মানুষের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন!" (১৪ঃ ৩৭)

সত্যিই আজ দেখা যায় যে, দুনিয়ায় এমন কোন মুসলমান নেই যার অন্তর কা'বা গৃহের যিয়ারতের জন্যে আকৃষ্ট নয়। আর যার অ্ন্তরে তাওয়াফের আকাংখা জাগে না!

২৮। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুম্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসেবে দান করেছেন ওর উপর নির্দিষ্ট দিন গুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে; অতঃপর তোমরা ওটা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাব গ্রস্তকে আহার করাও।

২৯। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। (٢٨) لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا السُمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَنَافِعَ لَهُمْ مَنَا رَزَقَهُمْ مَنَا رَزَقَهُمْ مَنَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَالِيسَ مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَالِيسَ الْفَقِيرُهُ

(۲۹) ثُمَّ لَيكَفُضُوا تَفَثَهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ٥

মহান আল্লাহ বলেনঃ যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হলো দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ। আখেরাতের কল্যাণ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়ার কল্যাণ হলো দৈহিক উপকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

> رُور رَدُورُ وَرَوْرُورُ رَدِرُورُ لِيَّالِمُونُ لِيَّالِمُ الْمِنْ لِيَّكُورُ لِيَّالِمُ الْمِنْ لِيَكُورُ لِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحُ أَنْ يَبْتَغُوا فَضَلَّا مِنْ لَيْكِمْ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে এতে তোমাদের উপর পাপ নেই।" (২ঃ ১৯৮)

হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করা অবৈধ নয়। নির্দিষ্ট দিনগুলি দ্বারা ফিল্হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে। রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষা উত্তম নয়।" জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "জিহাদও নয় কি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "না, জিহাদও নয়। তবে ঐ মুজাহিদের আমল এর ব্যতিক্রম যে তার জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছে।" স্আমি এই হাদীসটি এর সমস্ত সনদসহ একটি স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করে দিয়েছে।

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লার নিকট কোন দিনের আমল এই দিনগুলির আমল অপেক্ষাবড় ও প্রিয় নয়। সুতরাং তোমরা এই দশদিনে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাছ্ আকবার' এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' খুব বেশী বেশী পাঠ করো। এইদিনগুলিরই শপথ (৮৯ঃ ১-২) الْفَجُرِ وَلِيَالُو عَشْرُ (শপথ ফজরের ও শপথ দশ রজনীর) এই উক্তিতে রয়েছে।" ২ পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, (৭ঃ ১৪২) وَالْفَجُرِ عَلَيْكُو وَلَيْكُو وَلِيْكُو وَلَيْكُو وَلَيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو وَلَيْكُو وَلِيْكُو وَلَيْكُو وَلَيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو وَلَيْكُو وَلِيْكُو وَلَيْكُو وَلِيْكُو وَلِيْكُو

আর এই দশদিন 'ইয়াওমুন নাহ্র' (কুরবানীর দিন) কেও শামিল করে যা হলো হাজে আকবারের দিন। হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তাআ'লার নিকট এই দিনগুলি সর্বোত্তম দিন। মোট কথা, বছরের মধ্যে এই দশদিনকে সর্বোত্তম দিন বলা হয়েছে, যেমন হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো। অনেকে এই দশদিনকে রমাযান মাসের শেষের দশ দিনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে যেমন নামায, রোযা, সাদ্কা ইত্যাদি রয়েছে,

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। ২.এ হাদীসটি মুসনাদে আহ্মাদে হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। ৩. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

পারাঃ ১৭

www.QuranerAlo.com

অনুরূপভাবে ওগুলি এই দশ দিনের মধ্যেও রয়েছে। উপরস্তু এই দিনগুলিতে হচ্জাব্রতও পালন করা হয়। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, রমাযানের মাসের শেষ দশ দিনই উত্তম। কেননা, এতে লাইলাতুল কদ্র রয়েছে। যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। তৃতীয় উক্তিটি হলো মাঝামাঝি। অর্থাৎ ফিল হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের দিনগুলি উত্তম এবং রম্যানুল মুবারকের শেষ দশ দিনের রাতগুলি উত্তম। এই উক্তিটি মেনে নেয়ার বিভিন্ন দলীল একব্রিত হয়। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

যে, এইদিনগুলি হলো কুরবানীর দিন এবং ওর পরবর্তী তিন দিন। হযরত ইবনু উমার (রাঃ) ও হযরত ইবরাহীম নাখৃঈ (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামলের (রঃ) মাযহাবও এটাই। তৃতীয় উক্তি এই যে, ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামলের (রঃ) মাযহাবও এটাই। তৃতীয় উক্তি এই যে, ত্রিটি হলো ঈদুল আয্হার দিন ও পরবর্তী দু দিন। মোট তিন দিন। আর হলো ঈদুল আয্হা এবং ওর পরবর্তী তিন দিন, মোট চার দিন।" স্কুদীও (রঃ) এটাই বলেন। ইমাম মালিকেরও এটাই মাযহাব। এর এবং এর পূর্ববর্তী উক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে মহান আল্লাহর নিম্নের-

وُ عَلَىٰ مَا دَذَقُ هِ مُ هُ رَبِّنَ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ وَ

এই উক্তিটি। কেননা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পশুর কুবরানীর সময় আল্লাহ তাআ'লার নাম নেয়া।

চতুর্থ উক্তি এই যে, اَيَّ ﴿ مُعَلُوْمَا لَهُ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَل

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা নিজেরা ওটা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ্, অভাবগ্রস্তদেরকে আহার করাও। এর দ্বারা কতকগুলি লোক দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কুরবানীর গোশ্ত ভক্ষণ করা ওয়াজিব কিন্তু এই

১. এর ইসনাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) পর্যন্ত বিশুদ্ধ।

২. ১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিলহজ্জাকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

উক্তিটি গারীব বা দুর্বল। অধিকাংশ বুযর্গের মাযহাব এই যে, এতে অবকাশ রয়েছে। বা এটা মুসতাহাব। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরবানী করার পর প্রত্যেক উটের গোশতের একটা খণ্ড বের করে তা রান্না করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি ঐ গোশ্ত খান ও শুরুয়া পান করেন। ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেনঃ ''আমি এটা পছন্দ করি যে, কুরবানীর গোশ্ত কুরবানী দাতা খাবে। কেননা, এটা আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ। ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, মুশরিকরা তাদের কুরবানীর গোশত খেতো না। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন যে চাইবেখাবে এবং ইচ্ছা না হলে খাবে না। হয়রত মুজাহিদ (রঃ) ও হয়রত আতা' (রঃ) হতেও এরপই বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে কুরবানীর গোশ্ত শুক্ষণের নির্দেশ দান আল্লাহ তাআ'লার

ভিত্রতামরা ইহরাম থেকে হালাল হবে তখন তোমরা শিকার কর।"(৫ঃ ২) এই নির্দেশ দানের মতই। অনুরূপভাবে সূরায়ে জুমুআ'য় রয়েছে

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُولَةُ فَانْتَشِكُوافِي الْأَرْضِ.

অর্থাৎ "যখন নামায পুরো করা হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়।" (৬২ঃ ১০) ভাবার্থ এই যে, দু'টি আয়াতে শিকার করা ও জীবিকা অন্ধেষণে যমীনে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশ বাধ্যতামূলক নির্দেশ নয়। তদ্রুপ কুরবানীর গোশ্ত খাওয়ার নির্দেশও ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। ইমাম ইবনু জারীর এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন। কোন কোন লোকের ধারণা এই য়ে, কুরবানীর গোশতকে দু'ভাগ করতে হবে। একভাগ হলো কুরবানী দাতার এবং অপর ভাগ হলো ফকীর মিসকীনের। আর কেউ কেউ বলেন য়ে, তিন ভাগ করা উচিত। এক ভাগ হাদিয়ার জন্যে, এক ভাগ সাদকার জন্যে এবং এক ভাগ নিজের জন্যে। প্রথম উক্তিকারীরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন— ﴿

তিন্তু বিশ্বিত বিশ্বা আস্বেই ইন্শা আল্লাহ।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, দির্গু নির্গু ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সর্ব্বেও ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত থাকে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যে ভিক্ষার হাত লম্বা করে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হলো ইহরাম খুলে ফেলা, মাথা মুণ্ডন করা, কাপড় পরিধান করা, নখ কাটা ইত্যাদি।

এরপর বলা হচ্ছেঃ তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ তারা যে কুরবানীর নজর মেনেছে তা যেন করে ফেলে। আর মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ হজ্জের মানত, কুরবানী এবং মানুষ যা কিছু মানত করে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি হচ্জের উদ্দেশ্যে বের হয় তার দায়িত্বে রয়েছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো, আরাফার মাঠে যাওয়া, মুয্দালাফায় হাযির হওয়া, শয়তানদেরকে পাথর মারা ইত্যাদি। এই সবশুলোই পুরো করতে হবে এবং সঠিক ভাবে পালন করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যেন তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। অর্থাৎ এই তাওয়াফ হলো কুরবানীর দিনের ওয়াজিব তাওয়াফ। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হজ্জের শেষ কাজ হলো বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটাই করেছেন। তিনি যখন ১০ই যিলহজ্জ মিনার দিকে ফিরে আসেন তখন সর্বপ্রথম শয়তানকে সাতটি পাথর মারেন। তারপর কুরবানী করেন। এরপর মাথা মুগুন করেন। তারপর ফিরে এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ হলো বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ। হাঁ, তবে ঋতুবতী নারীদের জন্যে হালকা করে দেয়া হয়েছে।

كَالُبُرُتُ الْكَرْبُرُ (প্রাচীন ঘর) শব্দ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, বার্তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণকারীদেরকে তাদের প্রদক্ষিণের মধ্যে হাতীমকেও নিয়ে নিতে হবে। কেননা, ওটাও মূল বায়তুল্লাহরই অংশ। এটা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কুরায়েশরা ঐ ঘর নতুনভাবে নির্মাণ করবার সময় হাতীমকে বাইরে রেখে দেয়। এটার কারণ ছিল অর্থের সম্প্রতা। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্যেই রাস্লুল্লাহ (সঃ) হাতীমের পিছনে থেকে তাওয়াফ করেন এবং ঘোষণাও করেন যে, হাতীম বায়তুল্লাহরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি শামীরুকন দ্বয়ে হাত লাগান নাই এবং চুম্বনও দেন নাই। কেননা, ও দুটো হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি অনুযায়ী পুরো হয় নাই। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ (সঃ) হাতীমের পিছনে থেকে

তাওয়াফ করেন। প্রথমে এই প্রকারেরই ইমারত ছিল যে, এটা ভিতরে ছিল। এ জন্যেই এটাকে পুরাতন ঘর বলা হয়েছে। এটাই আল্লাহর প্রথম ঘর। এটাকে প্রাচীন ঘর বলার আর একটি কারণ এই যে, এটা হযরত নূহের (আঃ) তুফানের সময় অক্ষত অবস্থায় ছিল। এটাও একটা কারণ যে, কোন উদ্ধত ও দুষ্ট লোক এর উপর জয়যুক্ত হতে পারে নাই। এটা সব সময় তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তাঁর এ ঘরকে ঐ সব দুষ্ট লোকদের আধিপত্য হতে সদা মুক্ত রেখেছেন। জামে' তিরমিযীতে এই ধরণের একটি মারফ্ 'হাদীসও রয়েছে যা হাসান গারীব। আর একটি সনদে মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে।

৩০। এটাই বিধান এবং কেউ
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র
অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার
প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে
এটাই উত্তম। তোমাদের জন্যে
হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্ম
এগুলি ব্যতীত যা তোমাদেরকে
জনানো হয়েছে; সুতরাং তোমরা
বর্জন কর মূর্তি পৃজ্ঞার অপবিত্রতা
এবং দৃরে থাকো মিখ্যা কথন
হতে।

৩১। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে

এবং তাঁর কোন শরীক না করে;

আর যে কেউ আল্লাহর শরীক

করে সে যেন আকাশ হতে

পড়লো, অতঃপর পাখী তাকে

ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু

তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক

দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।

بذريبه وأح الْأُوْثَانِ وَاجْــتَنبُــُوْا قَــُولَ تَهُوِي بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانِ মহান আল্লাহ বলেনঃ উপরে বর্ণিত হলো হচ্জের আহকাম এবং ওর পুর স্থারের বর্ণনা। এখন জেনে রেখো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সন্মান করবে অর্থাৎ গুনাহ্ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার জন্যে আল্লাহর নিকট বড় প্রতিদান রয়েছে। ভাল কাজ করলে যেমন পুরস্থার আছে তেমনই মন্দ কাজ হতে বিরত থাকলেও পূণ্য রয়েছে। মক্কা, হজ্জ ও উমরাও আল্লাহর হুরমাত বা নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠান গুলির অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের জন্যে চতুম্পদ জন্তুগুলি হালাল। তবে যেগুলি হারাম সেগুলি তোমাদের সামনে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। মুশ্রিকরা 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা' এবং 'হাম' নাম দিয়ে যে গুলিকে ছেড়ে থাকে ওগুলি আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেন নাই। তাঁর যেগুলি হারাম করবার ছিল সেগুলি তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন মৃত জানোয়ার, যবাহ্ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শৃকরের মাংস, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্তু, গলা চিপে মেরে ফেলা জন্তু ইত্যাদি।

মহামহিমান্বিত আশ্লাহ বলেনঃ সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিখ্যা কথন হতে। এপ এখানে বায়ানে জিন্স্ এর জন্যে এসেছে। এই আয়াতে শিরকের সাথে মিখ্যা কথনকে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছেঃ

قُلُ إِنَّهَا حَدَّمَ دَيِّكَ الْفَكَاجِشَ مَا ظَهَدَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَنْيرِ الْحَقِّ وَآنُ تُشُيرِكُوا بِاللهِ مَا لَـمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْناً وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ .

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ!) তুমি বলঃ আমার প্রতিপালক নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজকে হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনীয়ই হোক, আর (হারাম করেছেন) গুনাহ্ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন এবং তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করবে যে সম্পর্কে তিনি কোন দলীল অবতীর্ণ করেন নাই, আর তোমরা আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করবে যা তোমরা জান না। (এ সব কিছুই তিনি হারাম করেছেন।)" (৭ঃ ৩৩) মিথ্যা সাক্ষ্যও এরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবৃ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা বলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্র কথা বলবো না?" সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ "হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! (বলুন)।" তিনি বলেনঃ "(তা হলো) আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা ও পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া।" ঐ সময় তিনি হেলান লাগিয়ে ছিলেন। একথা বলার পর তিনি সোজা হয়ে বসেন। তারপর বলেনঃ "আরো জেনে রেখো, (সব চেয়ে বড় গুনাহ্ হলো) মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।" তিনি একথা বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেনঃ "যদি তিনি চুপ করতেন!" ১

হযরত আইমান ইবনু খুরাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একদা ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেনঃ "হে লোক সকল! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমতুল্য করা হয়েছে।" একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি كَا جُعَنِبُوا الرِّرُجُسَلِ পাঠ করেন। ২

হযরত খারীম ইবনু ফা'তিক আল আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায পড়েন। অতঃপর (মুকতাদীদের দিকে) ফিরে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "(পাপ হিসেবে) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমান করে দেয়া হচ্ছে।" তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন।" ত

হযরত ইবনু মাসউদও (রাঃ) অনুরূপ উক্তি করেন ও উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।" <sup>8</sup>

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীনকে ধারণ কর, বাতিল হতে দূরে থাকো, সত্যের দিকে ধাবিত হও এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এরপর মহান আল্লাহ মুশরিকদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। এজন্যেই হাদীসে এসেছেঃ ''ফেরেশ্তারা যখন কাফিরের রূহ্ নিয়ে আকাশে উঠে যান তখন আকাশের

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটাও মুসনাদে আহ্মাদে বর্ণিত হয়েছে।

এটা সৃফইয়ান সাওরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দরজা খোলা হয় না। ফলে তাঁরা ঐ রূহ সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করেন। এই আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসটি পূর্ণ বাহাসের সাথে সূরায়ে ইবরাহীমের তাফসীরে গত হয়েছে। সূরায়ে আনআ'মে এই মুশরিকদের আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ আল্লাহ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচররা তাকে ঠিক পথে আহবান করে বলেঃ আমাদের নিকট এসো? বলঃ আল্লাহর পথই পথ।"

৩২। এটাই আল্লাহর বিধান, এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃ প্রকাশ। (٣٢) ذُلِكُ وَمَن يُسُعَظِّمَ فَا شَعَا إِمَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِهِ

৩৩। এসব গুলোতে তোমাদের জন্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে। এক নির্দিস্ট কালের জন্যে; অতঃপর ওগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট। (٣٣) لَكُمْ فِينَهَا مَنَافِعُ إِلَى الْكَالَّهُ اللَّهُ الْكَالَّهُ الْكَالَّهُ الْكَالَّهُ الْكَلْلَهُ الْكَلْلَهُ الْكَلْلُهُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْلُلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

এখানে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, কুরবানীর জত্তুও যার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআ'লার আহ্কামের উপর আমল করার অর্থই হলো ওগুলিকে শ্রদ্ধা করা। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নিদর্শনকারীকে শ্রদ্ধা করার অর্থ হলো কুরবানীর জন্তুগুলিকে মোটা তাজ্ঞা ও সুন্দর করা। হযরত সাহল (রাঃ) বলেনঃ ''মদীনায় আমরা কুরবানীর জন্তু গুলিকে লালন পালন করে মোটা তাজ্ঞা করতাম। সমস্ত মুসলমানের মধ্যে এই প্রচলণই ছিল।'' ১

এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'টো কালো বর্ণের জন্তুর রক্ত অপেক্ষা একটি সাদা বর্ণের জন্তুর রক্ত আল্লাহ তাআ'লার নিকট বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয়।" >

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাদা কালো মিশ্রিত রঙ এর বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু'টো ভেড়া কুরবানী করেন।" ২

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ এর বড় শিং বিশিষ্ট একটি ভেড়া কুরবানী করেন যার মুখের উপর চোখের পার্শ্বে এবং পাগুলির উপর কালো দাগ ছিল।" <sup>৩</sup>

হযরত আবৃ রাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) দু'টি খুব মোটা তাজা, চিক্কন, সাদা-কালো রঙ মিশ্রিত অণ্ডকোষ কর্তিত ভেড়া কুরবানী করেন।" <sup>8</sup>

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কুরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় চোখ ও কান ভাল করে দেখে নিই এবং সামনের দিক থেকে কান বিশিষ্ট, লম্বাভাবে ফাটা কান বিশিষ্ট ও ছিদ্র যুক্ত কান বিশিষ্ট জন্তু যেন কুরবানী না করি।" <sup>৫</sup> অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা জন্তু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় হযরত সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, যদি অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী কান বা শিং না থাকে (তবে ঐ জন্তু কুরবানী করা চলবে না, এর কম হলে চলবে)।

কোন কোন ভাষাবিদ বলেন যে, কোন জ্বানোয়ারের শিং যদি উপর থেকে ভাঙ্গা থাকে তবে আরবীতে ওটাকে তিন্দু বলে। আর নীচে থেকে ভাঙ্গা থাকলে ওটাকে একৈ বলে হাদীসে এক শব্দ রয়েছে। আর কানের কিছু অংশ কাটা থাকলে ওটাকেও এক বলে। ইমাম শাকেয়ী (রঃ) বলেন যে, এরূপ জ্বানোয়ারের কুরবানী জ্বায়েয হবে বটে, কিন্তু মাকরূহ হবে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, এটার কুরবানী জ্বায়েযই নয়। বাহ্যতঃ এই উক্তিটিই হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইব্দু মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে সঠিক বলেছেন।

৪. এ হাদীসটি সুনানে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত আছে।

৫. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ)
 এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেন যে, শিং হতে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তবে কুরবানী জায়েয হবে না, অন্যথায় জায়েয হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস রয়েছে যে, চার প্রকারের দোষযুক্ত জন্তু কুরবানীর জন্যে জায়েয নয়। ঐ কানা জন্তু যার চোখের টেরা ভাব প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ঐ খোঁড়া পশু যার খোঁড়াত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দুর্বল ও ক্ষীণ পশু যার মজ্জা নস্ট হয়ে গেছে।" 
 ৩ গুলি এমনই দোষ যার ফলে পশুর গোশ্ত কমে যায়। বকরী তো সাধারণতঃ চরেই খায়। কিন্তু অতি দুর্বলতার কারণে সে ঘাস পাতা পায় না। এ কারণেই এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীদের নিকট এই ধরনের পশুর কুরবানী জায়েয নয়। হাঁ, তবে যেই রুগ্ন পশুর রোগ ততো মারাত্মক নয়, বরং খুবই কম, এরপ পশুর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) দুটোই উক্তি রয়েছে।

হযরত উৎবা ইবনু আবদিস সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন সম্পূর্ণ শিং কাটা পশু হতে, শিং ভাঙ্গা পশু হতে, কানা জন্তু হতে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল প্রাপ্ত হতে যা দুর্বলতার কারণে বা অতি বার্ধক্যের কারণে সদা পশু পালের পিছনে পড়ে থাকে এবং খোঁড়া জন্তু হতে।

সুতরাং এই সমুদয় দোষযুক্ত পশুর কুরবানী জায়েয নয়। তবে যদি কুরবানীর জন্যে নিখুঁত জন্তু নির্ধারণ করে দেয়ার পর ঘটনাক্রমে ওর মধ্যে কোন দোষ এসে পড়ে, যেমন খোঁড়া ইত্যাদি হয়ে যায় তা হলে ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতে এর কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয়। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। ইমাম শাফিয়ীর (রঃ) দলীল হলো নিম্নের হাদীসটিঃ

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) বলেনঃ "আমি কুরবানীর জন্যে একটি ভেড়া ক্রয় করি। ওর উপর একটি নেক্ড়ে বাঘ আক্রমণ করে এবং ওর একটি রান ভেঙ্গে দেয়। আমি ঘটনাটি রাস্লুল্লাহর (সঃ) নিকট বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ "তুমি ওটাকেই কুরবানী করতে পার।" ২

এহাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আহলুস সুনান হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং ক্রয় করার সময় জন্তু মোটা তাজা ও নিখুঁত হতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেনঃ "তোমরা (কুরবানীর পশু কিনবার সময়) ওর চোখ, কান দেখে নাও।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার ফারুক (রাঃ) একটি অত্যন্ত সুন্দর উষ্ট্রকে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট করেন। জনগণ ওর মূল্যায়ণ করে তিন শ' স্বর্ণমুদ্রা। তখন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কুরবানীর নামে একটি উট রেখেছি। লোকেরা ওর মূল্যায়ণ করছে তিনশ' স্বর্ণ মুদ্রা। আমি কি ওটা বিক্রী করে ওর মূল্যের বিনিময়ে কয়েকটি কুরবানীর জন্তু ক্রয় করতে পারি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "না, বরং তুমি ওটাই কুরবানী কর।" >

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরবানীর উট شَعَائِرُ اللّهِهِ এর অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ ইবনু আবি মৃসা (রঃ) বলেন যে, আরাফার মাঠে অবস্থান করা, মুযদালাফায় গমন করা, জুম্রাকে কংকর মারা, মাথা মুণ্ডন করা এবং কুরবানীর উট, এ সব গুলি شَعَائِرُ اللّهِ এর মধ্যে গণ্য। হযরত ইবনু উমার (রাঃ) বলেন যে, এসব অপেক্ষা অগ্রগণ্য হলো মক্কা শরীফ।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এ সমস্ত আনআ'মে তোমাদের জন্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে। যেমন এগুলির পশমে তোমাদের জন্যে উপকার রয়েছে। তোমরা এগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাকো। এগুলির চামড়া তোমরা কাজে লাগিয়ে থাকো। এটা একটা নির্দিষ্ট ক'লের জন্যে। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এই জন্তু গুলিকে তোমরা আল্লাহর নামে না রেখে দাও ততদিন পর্যন্ত তোমরা গুগুলির দুধ পান কর এবং বাচ্চা লাভ কর। যখন কুরবানীর জন্যে এগুলিকে নির্দিষ্ট করে দেবে তখন এগুলি আল্লাহর জিনিস হয়ে যাবে। অন্যান্য বুর্যুর্গ ব্যক্তিবর্গ বলেন যে, প্রয়োজনবোধে এই সময়েও এগুলির উপর আরোহণ করা চলবে। যেমন হয়রত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে তার কুরবানীর জন্তু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে তাকে বলেনঃ "এর উপর সওয়ার হয়ে যাও।" লোকটি তখন বলেঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আমি একে কুরবানী করার নিয়াত করেছি।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বলেনঃ "হায় আফসোস! তুমি এর উপর সওয়ার হচ্ছো না কেন?"

এটা ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''প্রয়োজন হলে তোমরা উত্তম পস্থায় (কুরবানীর জন্তুর উপর) সওয়ার হয়ে যাও।'' <sup>১</sup>

একটি লোকের কুরবানীর উদ্বী বাচ্চা প্রসব করে। তখন হযরত আলী (রাঃ) লোকটিকে বলেনঃ "বাচ্চাটিকে পেট ভরে দুধপান করাও। যদি এ বাচ্চা বেঁচে থাকে তবে তো ভালই। তুমি একে নিচ্ছের কাচ্ছে লাগাও। কুরবানীর দিন আসলে এ উদ্বীকে ও এর বাচ্চাকে আল্লাহর নামে যবাহ্ করে দেবে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর এগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট। যেমন এক জারগায় আছেঃ هَدُيًّا كَالْكُوْبَ الْكَوْبَةِ وَالْهَدُى مَعْكُوْفًا اَنْ يَبَّدُغَ مَحِلَّهُ مُ مَعْلُوفًا اَنْ يَبَّدُغَ مَحِلَّهُ مُ مَعْلُوفًا اَنْ يَبَّدُغَ مَحِلَّهُ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا اَنْ يَبَدُغَ مَحِلَّهُ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا اَنْ يَبَدُغَ مَحِلَّهُ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا اَنْ يَبَدُغُ مَحِلَّهُ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا اَنْ يَبَدُغُ مَحِلَّهُ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا اَنْ يَبَدُعُ مَحِلَّهُ وَالْهَدُى مَعْكُوفًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফকারী ইহ্রাম হতে হালাল হয়ে যায়। দলীল হিসেবে তিনি ثُمُ مَحِلُهَا لِىَ الْبَيْتِ الْعَبِيْتِ الْعَبِيْتِ الْعَبِيْتِ الْعَبِيْتِ

৩৪। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুম্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; তোমাদের মা'বৃদ এক মা'বৃদ। সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতজনকে।

(٣٤) وَلِكُلِّ أُمْسَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا السَّمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ أَبَهِيمَةِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ أَبَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاللهُكُمْ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُكُمْ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُ كُمْ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُ كُمْ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُ كُمْ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُ كُمْ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُ اللهُ وَاحِدُ فَاللهُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهِ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ وَاحْدُ اللهُ وَاحْدِدُ اللهُ وَاحْدُودُ اللهُ وَاحْدُودُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْدُودُ اللهُ ال

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩৫। যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয়
আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে,
যারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য
ধারণ করে এবং নামায কায়েম
করে ও আমি তাদেরকে যে
রিষ্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয়

(٣٥) النَّذِيْنَ إِذَا ذُكِ \_ رَالله وَجِلَتَ قُلُوبهُمْ وَالصَّبِرِيْنَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلُوةِ وَمَا رَزَقْنَهُمْ مِنْفِقُونَ

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ সমস্ত উন্মতের মধ্যে, সমস্ত মাযহাবে এবং সমস্ত দলে আমি কুরবানীর নিয়ম চালু করে দিয়েছিলাম। তাদের জ্বন্যে ঈদের একটা দিন নির্ধারিত ছিল। তারাও আল্লাহর নামে পশু যবাহ্ করতো। সবাই মক্কা শরীফে নিজেদের কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিতো। যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকটও সাদা কালো মিশ্রিত রঙ এর বড় বড় শিং বিশিষ্ট দু'টি ভেড়া আনয়ন করা হয়। তিনি ওগুলিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওগুলোর গর্দানে পা রেখে বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলে যবাহ করেন।

হযরত যায়েদ ইবনু আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই কুরবানী কি?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সুন্নাত।" তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "আমরা এতে কি পরিমাণ পুণ্য লাভ করি?" উত্তরে বলেনঃ "প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে এক নেকী।" পুনরায় তাঁরা প্রশ্ন করেনঃ "পশমের হুকুম কি?" তিনি জবাব দেনঃ "ওর প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে এক পূণ্য।" ১

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের সবারই মা'বৃদ একই মা'বৃদ। সূতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্ম সমর্পণ কর। শরীয়তের কোন কোন হুকুমের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে কোন রাস্লের মধ্যে ও কোন ভাল উন্মতের মধ্যে কোনই মতানৈক্য নেই। সবাই

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্বদ ইবনু ইয়ায়ীদ ইবনু মাজাহ (রঃ) তাঁর সুনানে সালাম ইবনু মিসকীনের (রঃ) হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁরই ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান করতে থেকেছেন। প্রত্যেকের উপর প্রথম ওয়াহী এটাই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমরা সবাই তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর হুকুম মেনে চল এবং দৃঢ়ভাবে তাঁর আনুগত্য করতে থাকো।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে। যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে না, অত্যাচারিত অবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, সদা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে শুভসংবাদ প্রদান কর। তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তিঃ যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে। সুতরাং তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর তারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে।

ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত না হও, তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

কিন্তু ইবনু সামীফা (রঃ) اضافت এর সাথে হওয়া জমছর উলামার কিরআত।
কিন্তু ইবনু সামীফা (রঃ) الصّلوة পড়েছেন এবং المُحْيَمُ এর
উপর صَفِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الصّلوة বা যবর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, এ স্থলে نَحْمَبُ এর
নূনকে تَخْفِيمُ (হালকা) এর জন্যে লোপ করা হয়েছে। কেননা, যদি
ভাতি র কারণে নূনকে লোপ করা হয়েছে বলে মেনে নেয়া হয় তবে অবশ্যই
তাতে যের হওয়া জরুরী হবে। আবার হতে পারে যে, নুনকে
قرب নিকটবর্তী) এর কারণে লোপ করা হয়েছে। ভাবার্থ এই য়ে, তারা আল্লাহর
বাধ্যতামূলক কাজগুলির পাবন্দ এবং তাঁর হক আদায়ের ব্যাপারে পূর্ণ তৎপর।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ আমি তাদেরকে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। তারা আত্মীয় স্বজনকে, অভাবী ও দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যারাই অভাবগ্রস্ত তাদেরকে আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ হতে দান করে থাকে। আর তারা সবারই সাথে সদ্যবহার করে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তারা মুনাফিকদের মত নয় যে, একটা করবে এবং একটা ছেড়ে দেবে। সূরায়ে বারাআতেও তাদের এসব বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সেখানে আমরা এর পূর্ণ তাফসীরও করে এসেছি। অতএব, সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর।

৩৬। এবং উদ্ধকে করেছি আল্লাহর
নিদর্শনগুলির অন্যতম;
তোমাদের জন্যে তাতে মঙ্গল
রয়েছে; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে
দপ্তায়মান অবস্থায় ওপ্তলির উপর
তোমরা আল্লাহর নাম নাও;
যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায়
তখন তোমরা তা হতে আহার
কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল
অভাবগ্রস্তকে ও যাজ্ঞাকারী
অভাবগ্রস্তকে; এইভাবে আমি
ওদেরকে তোমাদের অধীন করে
দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ কর।

এটাও আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহ যে, তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলিকে তাঁর নামে কুরবানী করার ও কুরবানীর জ্বন্তুগুলিকে তাঁর ঘরে পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এগুলিকে তিনি তাঁর নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

لَا تُتِكُّوا شَعًا بِرُ اللهِ وَلَا الشَّهُ رَالْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَائِدَ،

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের পবিত্র মাসের কুরবানীর জন্যে প্রেরিত পশুর এবং গলায় মালা পরিহিত পশুর অমর্যাদা করো না।" (৫ঃ ২) সুতরাং যে উট ও গরুকে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় ওটা 'বুদন' এর অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ কেউ শুধু উটকেই 'বুদন' বলেছেন। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, উট তো 'বুদন' বটেই, তবে গরুও ওরই অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে আছে যে, উট যেমন সাতজনের মধ্যে কুরবানী হতে পারে, অনুরপভাবে গরুও হতে পারে।

হযরত জা'বির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সাত ব্যক্তি উটের ও গরুর কুরবানীতে শরীক হই।'' ১

ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (রঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, এ দুঁটো জন্তুতে দশজন লোক শরীক হতে পারে। মুসনাদে আহমাদে ও সুনানে নাসায়ীতে এরূপ হাদীসও এসেছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ এই জন্মগুলিতে তোমাদের জন্যে (পারলৌকিক) মঙ্গল রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঈদুল আযহার দিন মানুষের কোন আমল আল্লাহ তাআ'লার নিকট কুরবানী অপেক্ষা বেশী পছন্দনীয় নয়। কিয়ামতের দিন কুরবানীর জন্তুকে তার শিং, খুর ওর লোমসহ মানুষের পুণ্যের মধ্যে পেশ করা হবে। কুরবানীর রক্তের ফোঁটা যমীনের উপর পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআ'লার নিকট তা পৌঁছে যায়। সুতরাং পবিত্র মন নিয়ে কুরবানী কর।" ২

সুফইয়ান সাওরী (রঃ) ঋ ণ করে হলেও কুরবানী করতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ 'এতে তোমাদের জ্বন্যে মঙ্গল রয়েছে।"

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ "তুমি ঈদুল আয্হার দিন কুরবানীর জন্যে যা খচর কর, এর চেয়ে উত্তম খরচ আল্লাহ তাআ'লার নিকট আর কিছু নেই।" ত

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কুরবানীতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। প্রয়োজন বোধে তোমরা ওর দুধ পান করতে পার এবং ওর উপর সওয়ার হতে পার।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ওগুলিকে কুরবানী করার সময় আল্লাহর নাম নাও।

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. ইবনু মাজাহ (রঃ) ও তিরমিয়ী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম দারে কুতনী (রঃ) স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেছেন।

হযরত জা'বির (রাঃ) বলেনঃ ''আমি ঈদুল আযহার নামায রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে আদায় করি। নামায শেষ হওয়া মাত্র তার সামনে ভেড়া হাজির করা হয়। তিনি ওটাকে بِشَمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أ

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহর সামনে ঈদুল আযহার দিন দু'টি ভেড়া আনা হয়। তিনি ঐ দুটোকে কিবলামুখী করে পাঠ করেনঃ

অর্থাৎ "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬ঃ ৭৯) আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (৬ঃ ১৬২-১৬৩) হে আল্লাহ! এটা আপনার পক্ষ হতে এবং আপনার জন্যে মুহাম্মাদের (সঃ) পৃক্ষ হতে ও তাঁরই উন্মতের পক্ষ হতে (কুরবানী)।" অতঃপর তিনি

হযরত আবৃ রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) কুরবানীর সময় সাদাকালো মিশ্রিত রঙ এর বড় বড় শিং বিশিষ্ট হুষ্টপুষ্ট দু'টি ভেড়া কিনতেন। যখন তিনি ঈদের নামাযের পর খুৎবা শেষ করতেন তখন একটি ভেড়া তাঁর সামনে আনা হতো। ওটাকে তিনি ঐ ঈদের মাঠেই নিজের হাতে যবাহ্ করতেন এবং বলতেনঃ "হে আল্লাহ! এটা আমার উদ্মতের পক্ষ

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হতে, যে তাওহীদ ও সুন্নাতের সাক্ষ্য দেয়।" তারপর অপর ভেড়াটি আনয়ন করা হতো। ওটাকে যবাহ করে তিনি বলতেনঃ "এটা মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর আ'ল ও আহ্লের পক্ষ হতে।" অতঃপর ঐ দু'টোর গোশত তিনি মিসকীনদেরকেও খাওয়াতেন এবং পরিবারবর্গকে নিয়ে নিজেও খেতেন।" >

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) صَوَّاتَ শব্দের অর্থ করেছেনঃ উটকে তিন পায়ের উপর খাড়া করে ওর বাম হাত বেঁধে بِشَمِ اللهِ وَاللهُ النَّهُ ٱلْكُورُاللَّهُ ﴾ পড়ে যবাহ্ করা।

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে নিজের উটকে নাহ্র" <sup>২</sup> করার জন্যে বসিয়েছে। তখন তিনি তাকে বলেনঃ "ওকে খাড়া করে দাও এবং পা বেঁধে নাহর কর। এটাই হলো আবুল কাসিমের (সঃ) সুন্নাত।"

হযরত জা'বির (রাঃ) বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) উটের তিন পা খাড়া রাখতেন এবং এক পা বেঁধে ফেলতেন, অতঃপর এভাবেই নাহর করতেন।"

হযরত সা'লিম ইবনু আবদিল্লাহ (সঃ) সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিককে বলেছিলেনঃ 'বাম দিক হতে নাহর কর।' হাজ্জাতুল বিদা'র বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত জা'বির (রাঃ) বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) নিজের হাতে তেষট্টিটি উট নাহ্র করেন। তাঁর হাতে একটি হারবা' (অস্ত্র বিশেষ) ছিল যার দ্বারা যখম করছিলেন।

হযরত ইবনু মাসউদের (রাঃ) কিরআতে کوان রয়েছে অর্থাৎ খাড়া করে পা বেঁধে। এর অর্থ খাটি বা নির্ভেজালও করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমনভাবে অজ্ঞতার যুগে লোকেরা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করতো তোমরা সে রূপ করো না। তোমরা শুধু মাত্র এক আল্লাহর নামেই কুরবানী কর। অতঃপর যখন উট মাটিতে পড়ে যাবে এবং ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে তখন (ওর গোশ্ত) নিজেরাও খাও এবং অন্যদেরকেও খাওয়াও। বর্শা মেরে দিয়েই গোশত খণ্ড কাটতে শুকু করে দিয়ো না যে পর্যন্ত না রূহ বেরিয়ে না যায় এবং ঠাণ্ডা হয়। যেমন একটি হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "রূহ বের করার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করো না।" সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেকের সাথে সদাচরণ ফর্য করে

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম ইবনু মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

उटित यवाश्टक नाश्त वर्ण ।

দিয়েছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করার সময়ও সদাচরণ করো এবং জন্তুকে যবাহ করার সময় ভালভাবে অতি আরাম ও ন্মৃতার সাথে যবাহ করো। ছুরিকে তীক্ষ্ণ করবে এবং জন্তুকে কষ্ট দিবে না।

ঘোষণা আছে যে, জন্তুর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত ওটা হতে কোন অংশ কেটে নিলে ওটা খাওয়া হারাম।" <sup>১</sup>

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা (নিজেরা) খাও। পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেন যে, এই খাওয়া মুবাহ বা জায়েয। ইমাম মা'লিক (রঃ) বলেন এটা মুসতাহাব। অন্যেরা ওয়াজিব বলেন।

কতকণ্ডলি লোকের মত এই যে, কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগ করা উচিত। একভাগ নিজের খাওয়ার জন্যে, একভাগ বন্ধু বান্ধবদেরকৈ দেয়ার জন্যে এবং এক ভাগ সাদকা করার জন্যে।

হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম যে, ঐ গোশত যেন তিন দিনের বেশী জমা রাখা না হয়। কিন্তু এখন তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া

এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হলো যে ভাবে ইচ্ছা ও যতদিনের জন্যে ইচ্ছা জমা রাখতে পার।"অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "তোমরা খাও, জমা রাখা এবং সদকা কর।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদেরকে খাওয়াও এবং আল্লাহর পথে দান কর।" আবার কতকগুলি লোক একথাই বলেছেন যে, কুরবানীদাতা কুরবানীর গোশত নিজে অর্ধেক খাবে এবং বাকী অর্ধেক দান করবে। কেননা, কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ "তোমরা নিজেরা ওটা হতে আহার কর এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাজ্রাকারী অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।"

অন্য এক হাদীসে এও এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তা হতে খাও, জমা ও পুঞ্জিভূত করে রাখো এবং আল্লাহর পথে দান কর।" এখন কেউ যদি তা তার কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেই খেয়ে নেয় তবে একটি উক্তি এও আছে যে, এতে কোন দোষ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন যে, সে নিজেই সব খেয়ে নিলে তাকে পুনরায় ঐরূপ কুরবানী করতে হবে অথবা ওর মূল্য দিতে হবে। অন্য কেউ বলেন যে, তাকে কুরবানীর অর্ধেক মূল্য দিতে হবে। কেউ কেউ এও বলেন যে, তাকে অর্ধেক গোশত প্রদান করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তার দায়িত্বে রয়েছে যে,তাকে ওর অংশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অংশের মূল্য দিতে হবে। বাকী গুলির জন্যে সে ক্ষমার্হ।

কুরবানীর জন্তুর চামড়ার ব্যাপারে মুসনাদে আহমাদে হাদীস রয়েছেঃ "তোমরা খাও, আল্লাহর পথে দান কর এবং ঐ চামড়া হতে উপকার নাও, কিন্তু বিক্রী করো না।" কোন কোন আ'লেম বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে,ওটা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।

মাসআলাঃ হযরত বারা' ইবনু আ'যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঈদুল আয্হার দিন আমাদের উচিত সর্বপ্রথম ঈদের নামায পড়া। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এই রূপ করলো সে সুন্নাত আদায় করলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করলো সে যেন নিজের পরিবারের লোকদের জন্যে শুধু গোশত জমা করলো কুরবানীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।" >

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এজন্যেই ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং আলেমদের একটি জামাআতের মত এই যে, কুরবানীর প্রথম সময় হলো ঐ সময় যখন সূর্য উদিত হয় এবং এতটুকু সময় অতিবাহিত হয় যে, নামায পড়া হয় ও দুটো খুৎবা দেয়া হয়। ইমাম আহমাদের (রঃ) মতে আরো একটু সময় কেটে যায় যে, ইমাম সাহেব কুরবানী করে ফেলেন। কেননা, সহীহ্ মুসলিমে হাদীস রয়েছেঃ "তোমরা কুরবানী করো না যে পর্যন্ত না ইমাম কুরবানী করে।" ইমাম আবৃ হানীফার (রঃ) মতে গ্রামবাসীদের জন্যেতো ঈদের নামাযই নেই। তাই, তিনি বলেন যে, তারা ফজর হওয়ার পরই কুরবানী করতে পারে। হাঁ, তবে শহুরে লোক যেন ঐ পর্যন্ত কুরবানী না করে, যে পর্যন্ত না ইমাম নামায শেষ করেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

একথাও বলা হয়েছে যে, শুধু ঈদের দিনই কুরবানী করা শরীয়ত সন্মত। অন্য একটি উক্তি এই আছে যে, শহরবাসীদের জন্যে হুকুম এটাই। কেননা, সেখানে কুরবানীর জন্তু সহজ লভ্য। কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্যে কুরবানীর সময় হলো ঈদুল আযহার দিন এবং ওর পরবর্তী আরো তিন দিন। এও বলা হয়েছে যে, ১০ই ও ১১ই ফিলহজ্জ সবারই জন্যেই কুরবানীর দিন। এটাও উক্তি আছে যে, ঈদের দিন ও ঈদের পরবর্তী দুই দিন হলো কুরবানীর দিন। উক্তি এও আছে যে, কুরবানীর দিন হলো ঈদের দিন এবং ওর পরবর্তী তিন দিন যাকে আইয়ামুত্ তাশরীক বলা হয়। ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মত এটাই। কেননা, হযরত জুবাইর ইবনু মৃত্ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আইয়ামে তাশরীকের সব দিনই হলো কুরবানীর দিন।" ১ একথাও বলা হয়েছে যে, ফিলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্তই কুরবানীর দিন। কিন্তু এই উক্তিটি গারীব বা দুর্বল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এভাবেই আমি পশুগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। তোমরা যখন ইচ্ছা ওগুলির উপর সওয়ার হয়ে থাকো, যখন ইচ্ছা দুধ দোহন করে থাকো। এবং যখন ইচ্ছা যবাহ্ করে গোশ্ত খেয়ে থাকো। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

اَوَكَمْ يَدُوْاَنَّا خَلَقْنَالَهُمْ مِنَّا عَمِلَتُ اَيْدِيْنَا اَنْعَامَاْفُهُمْ لَهَاملِكُوْنَ عَنَا الْعَلَمُ الْفَامَافُهُمْ لَهَاملِكُوْنَ عَنَا اللَّهَا الْعَلَا يَشْكُرُونَ عَنَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَامُ الْعُوْنَ عَنَا اللَّهَا اللَّهَامُ اللَّهَامِيْنَ الْعَلَا يَشْكُرُونَ عَنَا اللَّهَامِيْنَ الْعَلَا يَشْكُرُونَ عَنَا اللَّهَامِيْنَ الْعَلَا يَشْكُرُونَ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّ

১. এটা আহমাদ ইবনু হিববান (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ ''তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হ'তে সৃষ্ট বস্তুগুলির মধ্য হতে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি চতুস্পদ জন্ম এবং তারাই এগুলির অধিকারী?''.....তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?'' (৩৬ঃ ৭১-৭৩) এখানেও এই বর্ণনাই রয়েছে যে, যাতে তোমরা তাঁর নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ না হও।

৩৭। আল্লাহর কাছে পৌঁছে না
ওগুলির গোশ্ত এবং রক্ত বরং
পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া;
এইভাবে তিনি এগুলিকে
তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন
যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব
ঘোষণা কর এই জন্যে যে,
তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন
করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ
দাও সংকর্মশীলদেরকে।

(٣٧) لَـنُ يَسَّنَالَ اللَّهُ لَكُوْمُهَا وَلَا دِمَّاؤُهَا وَلَكِنَ لَكُوْمُهَا وَلَا دِمَّاؤُهَا وَلَكِنَ يَنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمُ كُذَٰلِكَ سَخَّرُهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَٰكُمُ وَبَشِسِرِ عَلَىٰ مَا هَذَٰكُمُ وَبَشِسِرِ اللَّهُ وَبَشِسِرِ الْمُحُسِنِيُنَ ٥

ইরশাদ হচ্ছেঃ কুরবানী করার সময় খুব বড় রকমভাবে আল্লাহর নাম ঘোষণা করতে হবে। এজন্যেই তো কুরবানীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তাঁকে সৃষ্টি কর্তা ও আহার্য দাতা স্বীকার করে নেয়া হবে। কুরবানীর গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। এতে তাঁর কোন উপকার নেই। তিনি তো সারা মাখলৃক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। বান্দাদের হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। অজ্ঞতা যুগের এটাও একটা বড় বোকামি ছিল যে, তারা তাদের মূর্তিগুলি সামনে রেখে দিতো এবং ওগুলির উপর রক্তের ছিটা দিতো। এই প্রচলনও ছিল যে, তারা বায়তুল্লাহ শরীফের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিতো। মুসলমান সাহাবীগণ এই সম্পর্কে প্রশ্ন করলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ ''আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের দৈহিক রূপের দিকে দেখেন না এবং তোমাদের দিকেও তাকান না। বরং তাঁর দৃষ্টি তো থাকে তোমাদের অন্তরের উপর এবং তোমাদের আমলের উপর।'' অন্য হাদীসে রয়েছেঃ ''দান–খায়রাত ভিক্ষুকের হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে চলে যায়। কুরবানীর পশুর রক্তের ফোঁটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর কাছে

পৌঁছে যায়। ভাবার্থ এই যে, রক্তের ফোঁটা পৃথক হওয়া মাত্রই কুরবানী কবূল হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আ'মির শা'বীকে (রঃ) কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লার কাছে কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশ্ত পৌঁছে না। সুতরাং তোমার ইচ্ছা হলে বেচে দাও, ইচ্ছা হলে নিজের কাছে রেখে দাও এবং ইচ্ছা হলে আল্লাহর পথে দান কর।''

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই চতুম্পদ জন্তুগুলিকে আল্লাহ এইভাবে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন।

যে সমস্ত সং প্রকৃতির লোক আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যে থাকে, শরীয়ত মুতাবেক আমল করে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী রূপে বিশ্বাস করে তারাই হলো ধন্যবাদ পাওয়ার ও (জান্নাতের) সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য।

মাসআলাঃ ইমাম আবৃ হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম সাওরীর (রঃ) উক্তি এই যে, যার কাছে যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল থাকে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম আবৃ হানীফার (রঃ) মতে কুরবানীর জন্যে মুকীম হওয়াও শর্ত।

একটি সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ ''যে ব্যক্তির কুরবানী করার শক্তি আছে অথচ কুরবানী করলো না, সে যেন আমার ঈদ গাহের নিকটবর্তীও না হয়।" <sup>১</sup>

হযরত ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যায়ক্রমে দশ বছরের মধ্যে প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন।" ২

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমাদের (রঃ) মাযহাব এই যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়, বরং মুসতাহাব। কেননা, হাদীস শরীফে আছে যে, মালে যাকাত ছাড়া অন্য কিছুই ফরজ নয়। ইতিপূর্বে এ রিওয়াইয়াতটিও গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সমস্ত উদ্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। সুতরাং ওয়াজিব উঠে গেছে।

এ হাদীসে অস্বাভাবিকতা রয়েছে এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) এটাকে মুনকার বা অস্বীকার্য বলেছেন।

এটা ইমাম তিরমিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবৃ শুরাইহা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''আমি হযরত আবৃ বকর (রাঃ) ও হযরত উমারের (রাঃ) প্রতিবেশী ছিলাম। এই দু'মহান ব্যক্তি কুরবানী করতেন না। তাঁদের এই ভয় ছিল যে, না জানি হয়তো লোকেরা তাঁদের অনুসরণ করবে।"

কেউ কেউ বলেন যে, কুরবানী সুন্নাতে কিফায়া। যখন মহল্লার মধ্য হতে বা অলি গলির মধ্য হতে অথবা বাড়ীর মধ্য হতে কোন একজন করলো তখন বাকী সবারই উপর হতে ওটা উঠে গেল। কেননা, উদ্দেশ্য হলো শুধু ইসলামের চিহ্ন বা রীতিনীতি প্রকাশ করা।

হযরত মুহ্নাফ ইবনু সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরাফার মাঠে রাস্লুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ ''প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর কুরবানী ও আতীরা' রয়েছে। আতীরা' কি তা তোমরা জান কি? ওটা হলো ঐ জিনিস যাকে তোমরা রাজবিয়্যাহ বলে থাকো।" >

হযরত আবৃ আইয়ুব (রাঃ) বলেনঃ ''সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুক্লাহর (সঃ) বিদ্যমানতায় পুরো বাড়ীর পক্ষ হতে একটি বকরীকে আল্লাহর পথে কুরবানী করতেন। তা হতে তাঁরা নিজেরাও খেতেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতেন। লোকেরা এখন এব্যাপারে ঐ সব পস্থা অবলম্বন করেছে যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।' ২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হিশাহ (রঃ) নিজের এবং নিজের পরিবার বর্গের পক্ষ হতে একটি বকরী কুরবানী করতেন।" ত

## এখন কুরবানীর পশুর বয়স সম্পর্কে আলোচনাঃ

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "(কুরবানী হিসেবে) তোমরা মুসিন্না <sup>8</sup> ছাড়া যবাহ করো না। তবে যদি তোমাদের পক্ষে মুসিন্না' কুরবানী করা কস্টকর হয় তবে জায্আহ্ বা মেষের ছয় মাসের বাচ্ছা কুরবানী করতে পার। ইমাম যুহ্রী (রঃ) বলেন যে, জায্আহ্ অর্থাৎ ছয় মাসের পশুর কুরবানী কোন কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আওযায়ীর (রঃ) মাযহাব এই যে, প্রত্যেক পশুর জায্আ'হ্ বা ছয় মাসের বাচ্ছাই কুরবানীর জন্যে যথেষ্ট । কিন্তু এই দু'টো উক্তিই যথাক্রমে অতি কড়াকড়ি ও অতি শিথিলতা পূর্ণ বটে।

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে।

২. এটা ইমাম তিরমিয়ী ও ইমাম ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

<sup>8.</sup> যে বকরী বা ভেড়ার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে অপবা দাঁত বেরিয়েছে ওকে মুসিন্না বলে।

জমহুরের মায্হাব এই যে, উট, গরু ও বকরীর কুরবানী ওটারই জায়েয যা 'সনি' হয়। আর মেষের ছয় মাসের বাচ্চাই কুরবানীর জন্যে যথেষ্ট। উট 'সনি' হয় তখন যখন ওটা পাঁচ বছর পার হয়ে ছয় বছরে পড়ে। গরু যখন দু' বছর পার হয়ে তিন বছরে পড়ে। আর এটাও বলা হয়েছে যে, যখন তিন বছর পার হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে। আর বকরীর 'সনি' হলো ওটাই যেটার বয়স এক বছর হয়েছে। জায্আ'হ্ ওটাকে বলে যেটার বয়স এক বছর হয়েছে। একটি উক্তি আছে যে, যার বয়স হয়েছে দশ মাস। অন্য একটি উক্তিতে আছে আট মাস এবং আর একটিতে রয়েছে ছয় মাস। এর চেয়ে কম বয়সের কোন উক্তি নেই। এর চেয়ে কম বয়সের বাচ্চাকে বলা হয় হামল, যখন পর্যন্ত ওর পিঠের লোম খাড়া অবস্থায় থাকে আর যখন ওর পিঠের উপর লোম পড়ে থাকে এবং দু'দিকে ঝুঁকে যায় তখন ওকে জায্আ'হ্ বলা হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৩৮। আল্লাহ রক্ষা করেন اِنَّ اللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ (٣٨) اِنَّ اللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ (٣٨) بِرَّ اللَّهَ يَا اللَّهُ يَا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُ إِلَّهُ يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُهُ عَلَيْهُ وَمِنْ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَعْمِينُ اللَّهُ يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُ إِلَيْهُ يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُ اللَّهُ يَعْمِينُ عَلَيْ يَعْمِينُ اللَّهُ يَعْمِينُ إِلَيْ يَعْمِينُ اللَّهُ عَلَيْ يَعْمِينُ اللَّهُ يُعْمِينُ إِلَيْهُ يَعْمِينُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَعْمِينُ إِلَيْ عَلَيْهُ يَعْمِينُ اللَّهُ يَعْمِينُ إِلَيْهُ يَعْمِينُ اللَّهُ يُعْمِينُ إِلَّهُ يَعْمِينُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَعْمِينُ اللَّهُ يَعْمِينُ اللَّهُ يَعْمِينُ اللَّهُ عَلَيْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمِينُ اللَّهُ عَلَيْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَ

আল্লাহ তাআ'লা নিজের পক্ষ হতে খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর যে বান্দা তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়, তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করেন। দুষ্টদের দুষ্টামি ও দুশমনদের অনিষ্ট হতে তাকে রক্ষা করেন। তার উপর তিনি নিজের সাহায্য অবতীর্ণ করেন। তাকে সব সময় তিনি নিজের হিফাযতে রাখেন। যেমন তিনি বলেনঃ

اَكْيِسَ اللهُ بِكَانٍ عَبْدَهُ \*

অর্থাৎ ''আল্লাহ তাঁর বান্দার জ্বন্যে কি যথেষ্ট নন?'' (৩৯ঃ ৩৬) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট।" (৬৫ঃ ৩) প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ লোকেরা মহান আল্লাহর র হমত হতে বঞ্চিত। যারা নিজেদের কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার পূর্ণ করে না এবং আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে অস্বীকার করে তারা তাঁর দয়া, অনুকম্পা এবং ভালবাসা হতে বহু দূরে রয়েছে।

৩৯। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো
তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে;
কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার
করা হয়েছে; আল্লাহ নিশ্চয়
তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক

৪০। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে ৩ধু এই কারণে যে. তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ: আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খস্টান-সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গীর্জা, ইয়া হদীদের উপাসনালয় এবং মসচ্চিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম: আল্লাহ নিক্য়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে; আল্লাহ নিশ্চয়ই শব্তিন্মান. পরাক্রমশালী।

(٣٩) أُذِنَ لِللَّذِيْتُنَ يُفْتَلُوْنَ بِٱنْهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۖ

(٤٠) الَّذِيْنَ اُخُسِرِ جُسِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا لَيْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا لَيْهُ اللَّهِ النَّاسُ بِعَنْ ضَوَامِعُ وَبَعْ لَلَّهُ لِآسَ اللَّهِ كَثْنَ اللَّهِ كَثْنَ اللَّهِ كَثْنَ اللَّهِ كَثِيرًا لَهُ مَنْ اللَّهِ كَثِيرًا لَهُ اللَّهِ كَثِيرًا لَهُ مَنْ اللَّهِ كَثِيرًا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ كَثِيرًا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সা হাবীবর্গকে মদীনা হতেও বের করে দেয়ার উপক্রম হয় এবং মক্কাবাসী কাফিররা মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন জিহাদের অনুমতির এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বহু পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, জিহাদের প্রথম আয়াত এটাই যা কুরআন কারীমে অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা কোন কোন গুরুজন এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, এটা মাদানী সুরা।

যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত আবৃ বকর (রাঃ) বলে ফেলেনঃ "বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই কাফিররা আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) তাঁর জন্মভূমি হতে বের করে দিলো! নিঃসন্দেহে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।" অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন হযরত আবৃ বকর (রাঃ) জেনে নেন যে, এদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। ইচ্ছা করলে বিনা যুদ্ধেই তিনি তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করতে চান। যেমন মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ ''যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পারাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে, অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ওর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শান্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনম্ভ হতে দেন না। তিনি তাদেরকে সংপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন।

তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।" আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন, তিনি মু'মিনদের বক্ষ খুলে দিবেন এবং তাদের সাথে যাকে ইচ্ছা তিনি তাওবা' করার তাওফীক দান করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।"

অন্য অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ জানেন নাই তোমাদের মধ্যে যারা মুজাহিদ তাদেরকে এবং যারা আল্লাহ, তদীয় রাসূল (সঃ) এবং মু'মিনদেরকে ছেড়ে অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা সবই খবর রাখেন।" মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةُ وَلَمَّا يَفْ لَمِ اللَّهُ الَّذِيبَ

## جَهَدُ وَامِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصِّبِرِيْتِينَ -

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না?" (৩ঃ ১৪২) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।'' (৪৭ঃ ৩১) এই ব্যাপারে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। আর এটাই হয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় সেনাবাহিনীকে দুনিয়ার উপর বিজয় দান করেন।

জিহাদ যে সময় শরীয়ত সম্মত হয় ঐ সময়টাও ছিল ওর জন্যে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ও সঠিক। যতদিন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মুসলমানরা ছিলেন খুবই দুর্বল। সংখ্যায়ও ছিলেন তাঁরা খুবই কম। মুশরিকদের দশজনের স্থলে মুসলমানরা মাত্র একজন। আকাবার রাত্রে যখন আনসারগণ রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করেন তখন তাঁরা বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি হুকুম করলে এখন মিনাতে যত মুশরিক একত্রিত হয়ে রয়েছে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "না, আমাকে এখনো এই হুকুম দেয়া হয় নাই।" এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঐ সময় মহান ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল মাত্র আশির কিছু বেশী।

শেষ পর্যন্ত মুশ্রিকদের উপদ্রব চরম সীমায় পৌঁছে গেল। রাস্লুল্লাহকে (সঃ) তারা নানা ভাবে কস্ট দিতে লাগলো। এমনকি তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়লো। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের উপরও বিপদের পাহাড় চেপে বসলো এবং তাঁরা মাল-ধন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে যে যেখানে পারলেন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কেউ গেলেন আবিসিনিয়ায় এবং কেউ গেলেন মদীনায়। এমন কি স্বয়ং রিসালাতের সূর্যের

(সঃ) উদয়ও মদীনাতেই হলো। মদীনাবাসী মুহাম্মদী পতাকাতলে (সঃ) সমবেত হয়ে গেলেন। ফলে, ওটা একটা সেনাবাহিনীর রূপ নিয়ে ফেললো। কিছু মুসলমানকে এক ঝাণ্ডার নীচে দেখা যেতে লাগলো। তাঁদের পা রাখার জায়গা হয়ে গেল। এখন ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ার ছকুম নাযিল হয়ে গেল। যুদ্ধের এটাই হলো প্রথম আয়াত। এতে বলা হলো যে, এই মুসলমানরা অত্যাচারিত। তাদের ঘরবাড়ী তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বিনা কারণে তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। মক্কা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় তারা মদীনায় পৌঁছেছে। তাদের কোনই অপরাধ ছিল না। একমাত্র অপরাধ এই যে, তারা এক আল্লাহর উপাসনা করেছে। তাঁকে এক বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা তাদের প্রতিপালক হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই মেনেছে। এটা হলো ইস্তিস্না মুনকাতা'। আসলে এটা ছিল মুশ্রিকদের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

অর্থাৎ ''তারা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) এবং তোমাদেরকে এ কারণেই বের করে দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো।'' (৬০ঃ ১) যেমন আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ ''তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।'' (৮৫ঃ ৮)

মুসলমান সাহাবীগণ খন্দক খননের সময় নিম্নলিখিত ছন্দ পাঠ করতেনঃ

لَاهَ مَّ لُولًا اَنْتَ مَا اهْتَدُيْنَا \* وَلَا تُصَدَّ قَنَاوَ لَاصَلَّيْنَ فَانْزِلْنَ سَكِيْنَةً عَلَيْنَ \* وَثَيْتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاَقْبَنَ إِنَّ الْأُولَىٰ قَدْ بَعُنَّوْا عَلَيْنَ \* إِذَا اَلَادُوْا فِيْنَةً اَبَيْنَ অর্থাৎ "আপনি না থাকলে (আপনার দয়া না হলে) আমরা সুপথ প্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা দান-খায়রাতও করতাম না, নামাযও পড়তাম না। সুতরাং আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং আমরা যুদ্ধের সমুখীন হলে আমাদের পা গুলি অটুট ও স্থির রাখুন! নিশ্চয় প্রথমে তারা আমাদের উপর চালিয়েছে, যদি তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির ইচ্ছা করে তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো।" স্বয়ং রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাদের আনুকূল্য করেছিলেন এবং ছন্দের শেষ অংশটি তিনিও তাঁদের সাথে পাঠ করছিলেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যেতো। শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে খেয়ে ফেলতো। খৃস্টান পাদরীদের ছোট উপাসনালয়কে مَسَوَامِعُ বলা হয়। একটা উক্তি এটাও আছে যে, সাবী মাযহাবের লোকদের উপাসনালয়কে ত্র্র্ভিত্র বলা হয়। কেউ কেউ আবার বলেন যে, অগ্নি উপাসকদের উপাসনালয়কে ত্র্র্টিত বলে। মুকাতিল (রঃ) रालन (य, صَوَامِعُ राला अे घत या পথের উপর থাকে بِيَـعٌ राला অপেক্ষা বড় ঘর। এটাও খৃস্টান পাদরীদের ইবাদতের ঘর। কেউ কেউ বলেন যে, এটা হলো ইয়াহৃদীদের উপাসনালয়। ত্র্রাও একটি অর্থ এটাই করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেন যে, এর দ্বারা গীর্জাকে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো উক্তি এই যে, এটা হলো সা'বী লোকদের ইবাদতখানা। রাস্তার উপর আহলে কিতাবের যে ইবাদতখানা থাকে তাকে এর فيُّهَا । বলে। আর মুসলমানদের ইবাদতখানা হলো মাসজিদ। هَا مُعَالِثُ طَالِمُ এর দিকে ফিরেছে। কেননা এটাই এর সবচেয়ে বেশী مَسَاجِدٌ নিকটবর্তী। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা এইসব জায়গাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংসারত্যাগীদের উপাসনালয় वें कें के व्यंगितात र् ইয়া शृमीদের صَلَوْتُ এবং মুসলমানদের مَسَاجِدُ य গুলিতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। কোন কোন আ'লেমের উক্তি এই যে, এখানে কম হতে ক্রমান্বয়ে বেশীর দিকে যাওয়া হয়েছে। তুলনামূলকভাবে দুনিয়ায় মসজিদের সংখ্যা বেশী এবং এতে ইবাদতকারীদের সংখ্যাও অধিকতম।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

ارم الله الله يَوْدُ الْمُوْدُ إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَيَثِيِّتَ اَفَدَا مُكُمْ ـ يَايِّهُا اللَّذِينَ كَفَرُوا فَتَحْسَاللَّهُ هُـ وَاضَلَّ اعْمَالَهُ حَمْدِ

অর্থাৎ "বে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলি স্থির রাখবেন। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জ্বন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।" (৪৭ঃ ৭-৮)

এরপর আল্লাহ তাআ'লা নিজের দু'টি বিশেষণের বর্ণনা দিচ্ছেন। তার একটি হলো তাঁর শক্তিশালী হওয়া এই কারণে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীব ও সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দ্বিতীয় বিশেষণ এই যে, তিনি হলেন মহা মর্যাদাবান ও মহাপরাক্রমশালী। কেননা, সমস্ত কিছুই তাঁর অধীন। সবই তাঁর সামনে হেয় ও তুচ্ছ। সবাই তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তিনি সব কিছু হতে, অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। যাকে তিনি সাহায্য করেন সে জয়যুক্ত হয়। আর যার উপর থেকে তিনি সাহায্যের হাত টেনে নেন সে হয় পরাজিত। যেমন তিনি বলেনঃ

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَ شُنَالِعِبَادِ نَا الْمُرْسَلِينَ - إِنَّهُمُ لَهُ لَهُ مُ الْفَرْدُونَ - النَّهُمُ لَهُ مُ الْفَلِبُونَ - وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْفَلِبُونَ -

অর্থাৎ "আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।" (৩৭ঃ ১৭১-১৭৩) তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ

> رَبِ الله الْمُورِدُ مِنْ رَبِرُ وَوَ وَ مِنْ اللهِ قَوِى عَنْ لِيدً . كَتَبَ الله لَاغْلِبَ انَا وَرُسُلِي أَنِ اللهِ قَوِى عَنْ لِيدً .

অর্থাৎ "আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেই রেখেছেনঃ আমি ও আমার রাসূলরা জয়যুক্ত থাকবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (৫৮ঃ ২১)

8১। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সং কাচ্ছের আদেশ করবে ও অসংকার্য হতে নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (٤١) الذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ القَّالُوءُ وَاتُوا الْكَلُوءُ وَاتُوا الْكَلُوءُ وَاتُوا النَّكُوءُ وَاتُوا النَّكُوءُ وَالْمَوْوَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَـُوا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ وَلَهُ مَا الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ عَنِ الْمُورِ وَاللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَ

হযরত উছমান (রাঃ) বলেনঃ ''এই আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বিনা কারণে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দান করেন। আমরা নামায কায়েম করি, রোযা রাখি এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করি ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি ও বিরত রাখি। সুতরাং এই আয়াত আমার এবং আমার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলের (সঃ) খলীফা হযরত উমার ইবনু আবদিল আযীয (রঃ) স্বীয় খুৎবায় এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেনঃ "এই আয়াতে শুধুমাত্র বাদশাহদের বর্ণনা নেই। বরং এতে বাদশাহ্ ও প্রজা উভয়েরই বর্ণনা রয়েছে। বাদশাহ্র উপর তো দায়িত্ব এই যে, তিনি বরাবরই আল্লাহর হক তোমাদের নিকট থেকে আদায় করবেন। তার হকের ব্যাপারে তোমরা অবহেলা করলে তিনি তোমাদেরকে পাক্ড়াও করবেন। আর একজনের হক অপরের নিকট হতে আদায় করে দিবেন এবং সাধ্যমত তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। তোমাদের উপর তাঁর হক এই যে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সন্তুষ্ট চিত্তেও তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে।"

আতিয়্যাহ (রঃ) বলেনঃ ''এই আয়াতেরই অনুরূপ ভাব নিম্নের আয়াতেও রয়েছেঃ

وعد الله الني ين امنوا مِنكُم وعمِلُوا الصلِحتِ لَيستَخلِفَهُم في الأرضِ

অর্থাৎ ''যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা বানিয়ে দিবেন।'' (২৪ঃ ৫৫)

মহান আল্লাহ বলেনঃ সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারে। খোদাভীরু লোকদের পরিণাম ভাল হবে। তাদের প্রত্যেক পুণ্যের বিনিময় তাঁর কাছেই রয়েছে।

৪২। এবং লোক যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে তো নৃহের (আঃ) কওম, আ'দ ও সামৃদ।

৪৩। এবং ইবরাহীম (আঃ) ও লৃতের (আঃ) কওম।

88। এবং মাদইয়ান বাসীরা তাদের
নবীদেরকে অস্বীকার করেছিল;
এবং অস্বীকার করা হয়েছিল
মৃসাকেও (আঃ); আমি
কাফিরদেরকে অবকাশ
দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে
শান্তি দিয়েছিলাম, অতঃপর
কেমন ছিল আমার শান্তি!

৪৫। আমি ধ্বংস করেছি কত
জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল
যালিম, এইসব জনপদ তাদের
ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত
হয়েছিল এবং কত কৃপ
পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ়
প্রাসাদও।

الاع) وَإِنْ يُسْكَذِّبُوْكَ فَـقَـدُ كَالْمُوْكَ فَـقَـدُ كَالْمُوْكَ فَـقَـدُ كُوْمٍ كَلَّابُكُمْ قَلَوْمُ نُوْمٍ لا وَعَادُ وَثُمُودُهُ اللّهُمْ قَلَوْمُ نُومٍ لا وَعَادُ وَثُمُودُهُ

(٤٣) وَقَدُومُ إِبْرُهِيْمَ وَقِدُومُ لُهُ طِهِ لُهُ طِهِ

(٤٤) وَّاصُحْبُ مَدْيَنَۗ وَكُذِّبَ مُوسٰى فَامَلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِه

(٤٥) فَكَايِّنُ مِّنْ قَـــُريَةٍ اَهْلَكُنْهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَتْشِيْدٍهِ

পারাঃ ১৭

৪৬। তারা কি দেশ ভ্রমণ করে
নাই? তা হলে তারা জ্ঞান বৃদ্ধি
সম্পন্ন হৃদেয় ও শ্রুতি শক্তি
সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে
পারতো। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ
নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত
হৃদয়।

٤٦) أَفُكُمْ يَسِينُرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ النِّتِي فِي الصَّدُورِ ٥

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) সান্ত্বনা দিচ্ছেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার কওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন ও অস্বীকার করছে এটা কোন নতুন কথা নয়। নূহ্ (আঃ) থেকে নিয়ে মূসা (আঃ) পর্যন্ত কাফিররা সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করে আসছে। দলীল প্রমাণাদি তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল, সত্য উদঘাটিত হয়েছিল, তথাপি তারা কিছুই স্বীকার করে নাই। আমি ঐ সব কাফিরকে অবকাশ দিয়েছিলাম যে, চিন্তা ভাবনা করে হয়তো তারা নিজেদের পরিণামকে ভাল করে নেবে। কিন্তু যখন তারা নিমক হারামী থেকে ফিরে আসলো না তখন শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে শান্তি দ্বারা পাকড়াও করি। আমার শান্তি কতই না কঠোর ছিল!

পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, ফিরাউনের খোদায়ী দাবী করা এবং আল্লাহ তাআ'লার তাকে আযাবে পাকড়াও করার মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি পাকড়াও করেন তখন আর কোন রক্ষা থাকে না। যেমন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ

وَكُذَ لِكَ اخْذُرِيلِكَ إِذَا اخْذُ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ اخْذَهُ الْيِمْ شَدِيدً -

অর্থাৎ ''তোমার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী গ্রামবাসীকে পাকড়াও করেন তখন তাঁর পাকড়াও এরূপই, নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।'' (১১ঃ ১০২)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যে গুলির বাসিন্দা ছিল অত্যাচারী। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্থূপে পরিণত হয়েছিল। ঐ গুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। তাদের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ আজ বিলীন হয়ে গেছে। পানির কূপগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। যেগুলি কাল ছিল বাস যোগ্য ও ব্যবহার যোগ্য, আজ ঐ সব গুলিই হয়ে গেছে বাসের অযোগ্য ও অকেজো! তাদের সবকিছু আজ শ্মাশানে পরিণত হয়েছে। সবই খাঁ খাঁ করছে। যেমন অল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই যদিও তোমরা সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দূর্গেও অবস্থান কর না কেন।" (৪ঃ ৭৮)

মহামহিম আল্লাহ বলেনঃ তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তারা কি কখনো এ বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে নাই? এরূপ করলে তো তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো?

ইমাম ইবনু আবিদ্ দুনিয়া 'কিতাবুত্ তাফাক্কুর ওয়াল ই'তেবার' নামক প্রস্থে একটি রিওয়াইয়াত এনেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসার (আঃ) নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেনঃ ''হে মূসা (আঃ)!' তুমি লোহার জুতো পরে এখনো লোহার লাঠি নিয়ে ভূ পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং নিদর্শনাবলী ও শিক্ষণীয় জিনিস গুলির প্রতি লক্ষ্য করতে থাকো। তুমি দেখবে যে, তোমার জুতো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং লাঠিও ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ওগুলি শেষ হয় নাই।''

ইব্নু আবিদ্ দুনিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন বিজ্ঞ লোক বলেছেনঃ "ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে তোমরা অন্তরকে জীবিত কর, চিন্তা ফিক্রের মাধ্যমে ওকে জ্যোতির্ময় করে দাও, সংসারের প্রতি উদাসীনতার দ্বারা ওকে মেরে দাও, বিশ্বাসের দ্বারা ওকে দৃঢ় কর, মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা ওকে লাঞ্ছিত কর, ধ্বংসের বিশ্বাস দ্বারা ওকে ধৈর্যশীল কর, দুনিয়ার বিপদ আপদগুলি ওর সামনে রেখে দাও, ওর চক্ষু গুলি খুলে দাও, যুগের সংকীর্ণতা দেখিয়ে ওকে ভীত সন্ত্রস্ত কর, অতীতের ঘটনাবলী দ্বারা ওকে শিক্ষা গ্রহণ করাও, পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী শুনিয়ে ওকে সতর্ক করে দাও, তাদের পরিণামের কথা চিন্তা করতে ওকে অভ্যন্ত কর যে, ঐ পাপীদের সাথে আল্লাহ তাআ'লা কি ব্যবহার করেছেন! কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।" এখানেও আল্লাহ তাআ'লা ঐ কথাই বলেনঃ পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী তোমাদের চোখের সামনে তুলে ধর, অন্তরকে বিবেক বৃদ্ধি সম্পন্ন কর, তাদের ধরংসলীলার সত্য কাহিনী শুনে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। বস্তুতঃ তোমাদের চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। তোমাদের হৃদয় অন্ধ হওয়ার কারণেই তোমরা পূর্বের ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছো না। ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি তোমরা হারিয়ে ফেলেছো। আবৃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাইয়ান উনদুলুসী শানতারীনী, যিনি ৫১৭ হিজ্বী সনে ইন্তেকাল করেছেন, এ বিষয়টিকে তার নিম্ন লিখিত কবিতায় সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ

অর্থাৎ "হে ঐ ব্যক্তি! যে, পাপরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করছো, তুমি তোমার বার্ধক্য ও অচলাবস্থা হতে কি বে-খবর রয়েছো? তোমার জন্যে উপদেশ যদি ক্রিয়াশীল না হয় তবে তুমি দেখে। জনেও কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পার না? জেনে রেখো যে, চক্ষু ও কর্ণ কাজ না করলে এটা ততো দোষনীয় নয় যতো দোষনীয় হলো ঘটনাবলীর মাধ্যমে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ না করা। স্মরণ রেখো যে, যামানা, দুনিয়া, আসমান, সূর্য ও চন্দ্র কিছুই বাকী থাকবে না। মন না চাইলেও তোমাকে একদিন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করতেই হবে, তুমি আমীরই হও বা ফকীরই হও এবং শহরবাসীই হও বা পল্লীবাসীই হও।" 8৭। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।

৪৮। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কতজ্জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ এই বিপথগামী কাফিররা, আল্লাহকে, তাঁর রাস্লকে (সঃ) এবং কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা প্রতিপাদনকারীরা তোমাকে শাস্তি ত্বরাম্বিত করতে বলছে। তারা বলছে যে, তাদের উপর শাস্তি আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? যে শাস্তি হতে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে তা তাদের উপর কেন তাড়াতাড়ি আসে না? তারা তো স্বয়ং আল্লাহকেও বলতোঃ "হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কাছে বেদনাদায়ক শাস্তি আনয়ন করুন!" আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ দেখো, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিয়ামত ও শাস্তি অবশ্যই আসবে। আল্লাহর বন্ধুদের মর্যাদা লাভ এবং তাঁর শক্রদের লাপ্ত্বনা ও অপমান অবশ্যস্তাবী।

হযরত আসমাঈ (রঃ) বলেনঃ "আমি একদা আবৃ আমর ইবনু আ'লার কাছে ছিলাম। এমন সময় আমর ইবনু উবায়েদ আসলো এবং বললোঃ "হে আবৃ আমর! আল্লাহ তাআ'লা নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "না।" তৎক্ষণাৎ সে উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলো। তখন তিনি বললেনঃ "তুমি কি আজমী? ইভনে রেখো যে, আরবে وَحَدَ অর্থাৎ ভাল জিনিসের ওয়াদার খেলাপ করা মন্দ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ايَدَ وَ وَلَدَ الْخَرَى ا

আরব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দেশের লোককে আজমী বলে।

অর্থাৎ ''আমি যদি কাউকেও শাস্তি দেয়ার কথা বলি অথবা কাউকেও পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করি তবে এটা হতে পারে যে, শাস্তি দেয়ার কথা উলটিয়ে দিতে পারি এবং সম্পূর্ণ মাফ করে দিতে পারি। কিন্তু আমার পুরস্কার দানের ওয়াদা আমি অবশ্যই পূর্ণ করি।'' মোট কথা, শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করে শাস্তি না দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ নয়। কিন্তু ইনআ'মের ওয়াদা করে ইনআ'ম না দেয়া খারাপ বিশেষণ যা থেকে আল্লাহর সন্তা অতি পবিত্র।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর নিকট এক একটি দিন তোমাদের হাজার দিনের সমান। তিনি যে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন এটা তাঁর সহনশীলতা। কেননা, তিনি জানেন যে, যে কোন সময় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম। কাজেই তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? তাদের রশি যতই ঢিল দেয়া হোক না কেন, যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের শ্বাস গ্রহণেরও সময় থাকবে না।

ঘোষিত হচ্ছেঃ বহু জনপদবাসী অত্যাচার করার কাজে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলে। আমি ওটা দেখেও দেখি না। যখন তারা তাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে গেল তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলি। তারা সবাই আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। এছাড়া তাদের কোন উপায় নেই। আমার সামনে তাদেরকে হাজির হতেই হবে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দরিদ্র মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের অর্ধদিন পুর্বে (অর্থাৎ পাঁচশাঁ বছর পূর্বে) জান্লাতে প্রবেশ করবে।" ১

এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে' তিরমিয়ী ও সুনানে নাসায়ীতেও
এটা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি যে, তিনি আমার উন্মতকে অর্ধ দিন পিছিয়ে রাখবেন।" হযরত সা'দকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "অর্ধদিনের পরিমাণ কত?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "পাঁচ শ' বছর।" ১

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ ''এই দিন ঐ দিনগুলির অন্তর্ভূক্ত যে গুলিতে আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।'' ২

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) ্কিতাবুর রদ আ'লাল জাহ্মিয়্যাহ্' গ্রন্থে এটাকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতইঃ

يُدَيِّرُالْاَمْدَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَدْضِ ثُـُمَّيَةُ رُجُ الْنَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَادُةُ الْفَ سَنَةِ مِّمَا تَفُدُّونَ -

অর্থাৎ "তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুখিত হবে যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান।" (৩২ঃ ৫)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রঃ) আহলে কিতাবের একজন নও মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং একদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার দিনের সমান যা তোমরা গণনা করে থাকো। আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়ার আয়ুয়াল রেখেছেন ছয় দিন। সপ্তম দিনে কিয়ামত হবে। আর একদিন হাজার দিনের সমান। সুতরাং ছয়দিন তো কেটেই গেছে। এখন তোমরা সপ্তম দিনে রয়েছো। এখন তো অবস্থা ঠিক গর্ভবতী নারীর মত যার গর্ভ পূর্ণ দশ মাসের হয়ে গেছে। জানা যায় না কোন ক্ষণে সে সন্তান প্রসব করে!

১. এটা আবু দাউদ (রঃ) কিতাবুল মালাহিম-এর শেষে বর্ণনা করেছেন।

এটা ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪৯। বলঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্যে এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫০। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জ্বন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

৫১। আরা যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্লামের অধিবাসী। (٤٩) قُلُ يَاكِهَا النَّاسُ إِنَّمَّا اَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

لَّكُمْ لَدِيرَ مَبِينَ لَمَنُواْ وَعَــمِلُوا (٥٠) فَــالَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَــمِلُوا الصِّلِحٰتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٥١) وَالنَّذِينَ سَعَــواْ فِي الْيِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ اَصْحَبُ الْجَحِيمُ،

কাফিররা যখন তাড়াতাড়ি শাস্তি চাইলো তখন আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে (সঃ) বলছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ হে লোক সকল! আমি তো আল্লাহ তাআ'লার একজন প্রেরিত বান্দা। আমি তোমাদেরকে ঐ শাস্তি হতে সতর্ক করতে এসেছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তোমাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার নয়। শাস্তি আল্লাহ তাআ'লার অধিকারে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি এখনই তা নাজিল করবেন, ইচ্ছা করলে বিলম্বে করবেন। কার ভাগে হিদায়াত রয়েছে এবং কে আল্লাহর রহমত হতে বিশ্বিত তা আমার জানা নেই। ছকুমত তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারে না। তিনি খুব তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী। আমার অধিকার শুধু এটুকুই যে, আমি একজন সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শক। যাদের অস্তরে ইয়াকীন ও ঈমান রয়েছে এবং তাদের আমল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার যোগ্য। তাঁর পূণ্যগুলিও প্রশংসা লাভের যোগ্যতা রাখে।

رَزُنَّ كُـرِيْـوُ । দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। যারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য হতে বিরত রাখে তারা জাহান্নামী। তারা হবে কঠিন শাস্তি ও প্রজ্জালিত অগ্নির খড়ি। আল্লাহ আমাদেরকে ওটা হতে রক্ষা করুন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

الله في كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَيِبَيلِ اللهِ زِدْ نَهْ مُعَذَابًا

## فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ـ

অর্থাৎ 'যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ হতে (মানুষকে) বিরত রেখেছে, তাদের ফাসাদ সৃষ্টির কারণে আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো।'' (১৬৪ ৮৮)

৫২। আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসৃল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই আকাংখা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদ্রিত করেন; অতঃপর আল্লাহ তার আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৩। এটা এই ছন্যে যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের ছন্যে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যার পাষান হৃদেয়; অত্যাচারীরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।

৫৪। এবং এ জ্বন্যেও যে, যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জ্ঞানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে

(٥٢) وَمَـَّا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـنْبِلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا ۖ إِذَا نَهُنِيْ ٱلْقَيَى الشَّهِيْطِنُ فِيْ أُمُنيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ الله أيتِه وَالله عَليْم حَكِيمَه (٥٣) لِّيَـجُعَلَ مَـا يُلْقى الشَّيْطُنُ فِيتَنَّةٌ لِللَّذِيْنَ فِي لُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظُّلِمِينَ لَفَيْ (٥٤) وليكعُكمَ الَّذيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ انْهُ الْحُقِّ مِنْ رَبِكُ فَيُونُونُوا بِهِ فَكُنُجُبِتَ لَهُ

প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়; যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন।

قُلُوْبُهُمْ أُوانَّ الله لَهَ لَهَ الدِّهُ اللهُ لَهَ الدِّ اللهُ لَهَ الدِّهُ اللهُ لَهَ الدِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

এখানে তাফসীরকারদের অনেকেই গারানীকের কার্চি বর্ণনা করেছেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনার কারলে আবি ি য়ায় হিজ্বতকারী সাহাবীগণ মনে করেন যে, মক্কার মুশ্রিকরা মুসলমান হয়ে গেছে, তাই তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন।" ১

হযরত সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) মক্কায় স্রায়ে নাজম তিলাওয়া করেন। যখন তিনি নিম্নলিখিত স্থানে পৌছেনঃ اَفَرِءَيْتُ مُرَاللّٰتُ وَالْعَـٰزِي - وَمَنْوِةَ الشَّالِتَ الْاُخْرِي -

অর্থাৎ তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?) (৫৩ঃ ১৯-২০) তখন শয়তান তাঁর যুবান মুবারকে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করেঃ

(অর্থাৎ "এগুলো হলো মহান গারানীক এবং এদের সুপারিশের আশা করা যায়।" তাঁর একথা ওনে মুশরিকরা খুবই খুশী হয় এবং বলেঃ "আজ তিনি আমাদের দেবতাদের এমন প্রশংসা করলেন যা তিনি ইতিপূর্বে করেন নাই।" অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) সিজ্ঞদায় পড়ে যান এবং ওদিকে তারাও সিজ্ঞদায় পড়ে যায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ২

কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটির প্রত্যেকটি সনদেই মুরসাল। কোন বিশুদ্ধ সনদে এটা বর্ণিত হয় নাই। এ সব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২. এটা মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর ও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। এটা মুরসাল। মুসনাদে বায়্যারেও এটা উল্লিখিত হওয়ার পরে রয়েছে যে, শুধু এই সনদেই এটা মুব্তাসিলরূপে বর্ণিত হয়েছে। শুধু উমাইয়া ইবনু খালেদের মাধ্যমেই এটা মুব্তাসিল হয়েছে। তিনি প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাস যোগ্য বর্ণনাকারী। শুধু কালবীর পল্পাতেই এটা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) এটাকে দু'টি সনদে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দু'টোই মুরসাল। ইবনু জারীরও (রঃ) মুরসাল রূপেই এটা বর্ণনা করেছেন।

কাতাদা (রঃ) বলেন, যে মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) পাশে নামাযরত অবস্থায় রাস্লুল্লাহর (সঃ) একটু তন্দা এসে যায় এবং ঐ সময় শয়তান তাঁর যুবান মুবারকে নিম্ন লিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করে এবং তাঁর যুবান দিয়ে বেরিয়ে যায়ঃ

وَإِنَّ شَفَاعَتُهَا لُتُوبَكِي وَإِنَّهَا لَمُعَ الْفَرَانِيْقُ الْعُلَى

মুশরিকরা এই কথাগুলি লুফে নেয় এবং শয়তান এটা ছড়িয়ে দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

ইবনু শিহাব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে নাজ্ম অবতীর্ণ হলো এবং মুশরিকরা বলছিলঃ ''যদি এই লোকটি (হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের দেবতাগুলির বর্ণনা ভাল ভাষায় করতো তবে তো আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু তার অবস্থান তো এই যে, সে তার ধর্মের বিরোধী ইয়াহৃদী ও খৃস্টানদের চেয়ে বেশী খারাপ ভাষায় আমাদের দেবতাগুলির বর্ণনা দিচ্ছে এবং তাদেরকে গালি দিচ্ছে।" ঐ সময় রাস্লুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল। মুশরিকদের হিদায়াত লাভ তিনি কামনা করছিলেন। যখন তিনি সূরায়ে নাজ্মের তিলাওয়াত শুরু করেন এবং তাঁর পবিত্র থুবানে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করেঃ

## وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْفَرَانِينُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَ عَتَّهُ نَّ لَهِى الَّذِي تُدْتَجَى-

এটা ছিল শয়তানের ছন্দযুক্ত ভাষা। প্রত্যেক মুশরিকের অন্তরে এই কালেমা বসে যায়। প্রত্যেকের তা মুখস্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজের পূর্ব ধর্ম হতে ফিরে এসেছেন। যখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) সূরায়ে নাজমের তিলাওয়াত শেষ করে সিজ্দা করেন তখন সমস্ত মুসলমান ও মুশরিকও সিজদায় পড়ে যায়। ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল বলে সে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ওটা কপালে ঠেকিয়ে দেয়। সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। কেননা, রাস্লুল্লাহর (সঃ) সাথে দু'টো দলই সিজ্দায় ছিল। মুসলমানরা বিস্মিত ছিলেন এই কারণে যে, মুশরিকরা আল্লাহর উপর ঈমান আনে নাই এটা তাঁরা ভালরূপেই জানতেন। অথচ কিকরে তারা রাস্লুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানদের সাথে সিজ্দা করলো? শয়তান যে শব্দগুলি মুশরিকদের কানে ফুঁকে দিয়েছিল মুসলমানরা তা ভনতেই পান

নাই। এদিকে তাদের অন্তর খোলা ছিল। কেননা, শয়তান শব্দের মধ্যে শব্দ এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, মুশরিকরা তাতে কোন পার্থক্যই করতে পারছিল না। সে তো তাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, স্বয়ং রাসৃলুল্লাহ (সঃ) এই সূরারই এই দু'টো আয়াত পাঠ করেছেন। সূতরাং প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা তাদের দেবতাগুলিকেই সিজ্বদা করেছিল। শয়তান এই ঘটনাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, এ খবর হাবশায় পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত উছমান ইবনু মাযউন (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন শুনতে পান যে, মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে, এমনকি তারা রাসুলুল্লাহর (সঃ) সাথে নামায পড়েছে এবং ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা অত্যধিক বুড়ো হওয়ার কারণে এক মৃষ্টি মাটি উঠিয়ে নিয়ে তা তার মাথায় ঠেকিয়েছেন এবং মুসলমানরা এখন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে রয়েছে তখন তাঁরা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁরা খুশী মনে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁদের মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তাআ'লা শয়তানের ঐ শব্দগুলির রহস্য খুলে দিয়েছিলেন এবং তা সরিয়ে ফেলে স্বীয় কালামকে রক্ষিত রেখেছিলেন। ফলে মুশরিকদের শত্রুতার অগ্নি আরো বেশী প্রজ্জুলিত হয়ে উঠেছিল তারা মুসলমানদের উপর নতুন বিপদ আপদের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল।" <sup>১</sup> ইমাম বাগাভী (রঃ) এ সব কিছু হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রভৃতি গুরুজনের কালাম দারা এভাবেই স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। তারপর নিজেই একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, রাসুলুল্লাহর (সঃ) রক্ষক যখন আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং, তখন কি করে শয়তানের কালাম মহান আল্লাহর পবিত্র কালামের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে? অতঃপর এর বহু জবাব দেয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি সৃক্ষ্ণ জবাব এও আছে যে, শয়তান এই শব্দগুলি লোকদের কানে নিক্ষেপ করে এবং তাদের মধ্যে এই খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, এই শব্দগুলি রাসুলুল্লাহর (সঃ) পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়েছে। প্রকৃতপক্ষ এরূপ ছিল না। এটা ছিল ওধু শয়তানী কাজ কারবার। এটা রাস্লুল্লাহর (সঃ) মুখের আওয়াজ মোটেই ছিল না। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এক মাত্র আল্লাহ।

১. এ রিওয়াইয়াতটিও মুরসাল। ইমাম বায়হাকীর (রঃ) 'কিতাবুল দালায়েলিন ন্রুওয়াহ' নামক গ্রন্থেও এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকও (রঃ) এটাকে স্বীয় 'সীরাত' গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। কিস্তু এই সব সনদই মুরসাল ও মুনকাতা। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুতাকাল্লেমীন এ ধরনের আরো বহু জবাব দিয়েছেন। কাযী আইয়ায্ও (রঃ) স্বীয় কিতাবুশ্ শিফা গ্রন্থে এর জবাব দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাংখা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাংখায় কিছুই প্রক্ষিপ্ত করেছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহকে (সঃ) সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনই কারণ নেই। কেননা, তাঁর পূর্ববর্তী নবী রাসূলদেরও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

ুমুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ত্রির অর্থ হলো ত্রিন বলেন)। ত্রিন বলেন)। ত্রিন বলেন)। ত্রিন বলেন। এর অর্থ হলোঃ তিনি পড়েন, লিখেন না। অধিকাংশ তাফসীরকার ত্রিন তখন শয়তান ঐ করেছেন। অর্থাৎ যখন তিনি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেন তখন শয়তান ঐ তিলাওয়াতের মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত করে। হযরত উছমান (রাঃ) যখন শহীদ হন তখন কবি তাঁর প্রশংসায় বলেনঃ

অর্থাৎ "তিনি (হযরত উছমান (রাঃ) রাত্রির প্রথমভাগে ও শেষ ভাগে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতেন। তিনি তাঁর ভাগ্যে লিখিত মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন।" এখানেও করার তথে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, এই উক্তিটি খুবই নিকটের ব্যাখ্যা বিশিষ্ট।

' نَسَبَ ' এর আভিধানিক অর্থ হলো الله و এই আর্থাৎ সরিয়ে ফেলা ও উঠিয়ে দেয়া। মহামহিমান্বিত আল্লাহ সরিয়ে ফেলেন যা শয়তান প্রক্ষিপ্ত করে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) শয়তানের বৃদ্ধিকৃত শব্দগুলিকে উঠিয়ে ফেলেন বা মিটিয়ে দেন। ফলে আল্লাহ তাআ'লার আয়াতগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ। কোন গোপনীয় কথা তাঁর কাছে অজানা থাকে না।
তিনি সবই জানেন। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর সব কাজই নিপুণতাপূর্ণ। এটা
এই জন্যে যে, যাদের অন্তরে সন্দেহ, শিরক, কুফরী এবং নিফাক রয়েছে
তাদের জন্যে যেন এটা ফিৎনা বা পরীক্ষার বিষয় হয়ে যায়। যেমন,
মুশরিকরা ওটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত মনে করেছিল; অথচ তা

তাঁর পক্ষ হতে অবতারিত ছিল না বরং শয়তানী শব্দ ছিল। সুতরাং 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আর যারা পাষাণ হৃদয়, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুশরিকদেরকে। এও একটি উক্তি যে, এর দ্বারা ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ঘোষিত হচ্ছেঃ জালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। তারা হক থেকে বহু দূরে সরে গেছে। সরল-সঠিক পথ তারা হারিয়ে ফেলেছে।

আর এটা এ জন্যেও যে, যাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা মহান আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। এটা আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

আল্লাহ তাআ'লা ঈমানদারদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। দুনিয়াতে তিনি তাদেরকে হিদায়াত দান করেন, সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং আখেরাতে তিনি তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন এবং সেখানে তারা অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হবে।

৫৫। যারা কৃষ্ণরী করেছে তারা ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিক্ট কিয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি।

৫৬। সেই দিন আল্পাহরই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন; যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে।

(٥٥) وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أُوْياتِيهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيْمِ ٥ عَذَابُ يَوْم عَقِيْمٍ ٥ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فِي جَنَّتِ النَّعْيْمِ٥ النَّعْيْمِ٥ সুরাঃ হাজ্জ ২২

(۵۷) وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا عَلَيْهُ مَ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর ওয়াহী অর্থাৎ কুরআনকারীমের ব্যাপারে তাদের যে সন্দেহ রয়েছে তা তাদের অন্তর থেকে কখনো দূর হবে না। শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এই সন্দেহ দূর হতে দেবে না।

কিয়ামত এবং ওর শাস্তি তাদের উপর আকস্মিকভাবে চলে আসবে। তারা কিছু টেরই পাবে না। এখন যে মহান আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এতে তারা গর্বিত হয়ে গেছে। যে কওমেরই উপর আল্লাহর শাস্তি এসেছে তা এই অবস্থাতেই এসেছে যে, তারা তা থেকে নির্ভয় ও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর শাস্তি হতে উদাসীন শুধু তারাই থাকে যারা পুরোপুরিভাবে পাপাচার এবং প্রকাশ্যভাবে অপরাধী। তাদের উপর এমন দিনের শাস্তি আসবে যেই দিন তাদের জন্যে কোন মঙ্গল নেই। ঐ দিন তাদের জন্যে অকল্যাণকর সাব্যস্ত হবে।

কারো কারো উক্তি এই যে, এই দিন দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। এটাই সঠিক উক্তি, যদিও বদরের দিনটাও মুশরিকদের জ্বন্যে শাস্তির দিনই ছিল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন হবে আল্লাহরই আধিপত্য। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ مُرِيْكُ يُوْمِ السِّرِيْنِيُ অর্থাৎ "তিনি কর্মফল দিবসের মালিক।" আরেক জায়গায় রয়েছেঃ

المُلْكُ يُومِينِ وِالْحَقِّ لِلرَّحْمِنِ وَكَانَ يُومًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا-

অর্থাৎ "সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্যে সেইদিন হবে কঠিন।" (২৫ঃ ২৬)

তিনিই তাদের বিচার করবেন। সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূলের (সঃ) প্রতি বিশ্বাস থাকবে এবং ঈমানের মোতাবেক যাদের আমল হবে, যাদের অন্তর ও আমলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে এবং যাদের মুখের কথার সাথে মনের মিল থাকবে তারা হবে সুখময় জান্নাতের অধিকারী। ঐ রিয়ামত কখনো শেষ হবার নয়, কম হবার নয় এবং নষ্ট হাবারও নয়।

পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীর্ব্ব করে, যাদের মুখের কথার সাথে অন্তরের মিল নেই, যারা সত্যের অনুসরণে হকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। যেমন মহান ম মান্বিত অল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সদ্ব্র ।।ঞ্ছিত অ ্যায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'' (৪০ঃ ৬০)

৫৮। আর যারা হিচ্ছরত করেছে
আল্লাহর পথে এবং পরে নিহত
হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে
তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই
উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন;
এবং আল্লাহ, তিনিই তো
সর্বোৎকৃষ্ট রিযুক্দাতা।

৫৯। তিনি তাদেরকে অবশ্যই

এমন স্থানে দাখিল করবেন যা

তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ

তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম
সহনশীল।

৬০। এটাই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে (٥٨) وَالَّذِيْنَ هَاجَسُرُوا فِيَ سَيِئِلِ اللهِ ثَمْ قُبِلُوا أَوْ سَيِئِلِ اللهِ ثَمْ قُبِلُوا أَوْ مَا تُولُوا أَوْ مَا تُولُوا لَيْ رُزْقًا مَا اللهُ رِزْقًا مَا اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُو خَيْرُ اللهَ اللهَ لَهُو خَيْرُ اللهَ اللهَ لَهُو خَيْرُ اللهَ اللهَ لَهُو خَيْرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

(٥٩) لَيُدُخِلَنَّهُمْ مُنَّدُخَلًا تَّرُضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمُ حَلِيْمُ

(٦٠) ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُنُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য ত্রু ১০০০ ত্রু ১০

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের দেশ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং দোস্ত বন্ধুদেরকে ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাঁর রাসূল (সঃ) ও তাঁর দ্বীনের সাহায্যার্থে সব কিছু ছেড়ে যায়, অতঃপর সে জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে শক্রদের হাতে নিহত হয় অথবা ভাগ্যের লিখন হিসেবে বিছানাতেই মৃত্যু বরণ করে, তার জন্যে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে বড় পুরস্কার ও সন্মানজনক প্রতিদান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَنْ يَخْدُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِدًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدُرِكُهُ درد و براد در رادون مهاجِدًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدُرِكُهُ الموت فقيد وقع اجرة على اللّهِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ী হতে বের হয়, অতঃপর মৃত্যু হয়ে যায়, তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়ে যায়।" (৪ঃ ১০০) তার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। সে জাল্লাতের জীবিকা লাভ করবে, যার ফলে তার চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আল্লাহ তো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্ক দাতা। তিনি তাকে জাল্লাতে প্রবিষ্ট করবেন যেখানে সে খুবই আনন্দিত হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং সুখময় উদ্যান।'' (৫৬% ৮৮-৮৯) আল্লাহ তাআ'লা তাঁর পথের মুজাহিদদেরকে এবং তাঁর নিয়ামতের অধিকারীদেরকে ভালরূপেই জানেন। তিনি বড়ই সহনশীল। বান্দাদের গুনাহ্সমূহ তিনি মার্জনা করেন। আর তাদের হিজরত তিনি কবৃল করে নেন। তাঁর উপর ভরসাকারীদেরকে তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন। যারা আল্লাহর পথে শহীদ

হয় তারা মুহাজির হোক আর না-ই হোক, তাদের প্রতিপালকের কাছে রিয্ক পেয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।'' (৩ঃ ১৬৯) এই ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর পথের শহীদদের প্রতিদান ও পুরস্কার তাঁর যিম্মায় স্থির হয়ে গেছে। এটা এই আয়াত দ্বারাও এবং এই ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারাও প্রমাণিত।

হযরত শুরাহ্বীল ইবনু সামত (রাঃ) বলেনঃ "রোমের একটি দুর্গ অবরোধ করার কাজে আমাদের বহু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাদেরকে বলেনঃ আমি রাস্লুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছিঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ প্রস্তুতির কাজে মারা যায় তার প্রতিদান ও রিয্ক বরাবরই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার উপর চালু থাকে। ইচ্ছা হলে তোমরা ক্রিট্রি এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর।" ১

হযরত আবৃ কুবায়েল (রাঃ) এবং হযরত রাবী আ'হ্ ইবনু সায়েফ মুগাফেরী (রাঃ) বলেনঃ ''আমরা রাওদাসের যুদ্ধে ছিলাম। আমাদের সাথে হযরত ফুযালাহ্ ইবনু উবায়েদও (রাঃ) ছিলেন। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে দু'টি জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়। এই মৃত দুই ব্যক্তির একজন ছিলেন শহীদ এবং অপরজন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। জনগণ শহীদ ব্যক্তির জানার উপর ঝুঁকে পড়ে। হযরত ফুযালাহ্ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ''ব্যাপার কি?'' জনগণ উত্তর দেয়ঃ'' জনাব! এটা শহীদ ব্যক্তির জানাযা। আর অপর ব্যক্তি শাহাদাত হতে বঞ্চিত হয়েছে।'' একথা শুনে হযরত ফুযালাহ্ (রাঃ) বলেনঃ ''আল্লাহর শপথ! আমার কাছে এ দু'জনই সমান। এ দু'জনের যে কোন

১.এটা ইবনু হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

একজনের কবর হতে উত্থিত হলেও আমার কোন পরোয়া নাই। তোমরা আল্লাহর কিতাব জনো।" অতঃপর তিনি اللهِ ال

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি সাধারণভাবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে বসে পড়েন এবং বলেনঃ "তোমরা আর কি চাও? জায়গা হলো জান্নাত এবং রিয্ক্ হলো উত্তম।" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ রাওদাসের যুদ্ধে হযরত ফুযালাহ্ (রাঃ) আমীর ছিলেন। মকাতিল ইবনু হাইয়ান (রঃ) এবং ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে.

ا الله و مَنْ عَاقبَ بِمثْلِ مَاعُوْقِبَ بِهِ .... الخ

এই আয়াতটি সাহাবীদের ঐ ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের সাথে মুশরিকদের এক সেনাবাহিনী মর্যাদা সম্পন্ন মাসগুলিতেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অথচ মুসিলম বাহিনী ঐ মর্যাদা সম্পন্ন মাসগুলিতে ই যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুশরিক বাহিনী তা মানে নাই। ঐ যুদ্ধে আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং মুশরিকদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৬১। ওটা এই ছন্যে যে, আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করেন দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা সম্যক দ্রষ্টা।

৬২। এই জ্বন্যেও যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা তো অসত্য, এবং আল্লাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। (٦١) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ النَّهَارَ فِي فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَانَّ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيْرُ وَ الْكَانُ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْمَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْمَالِقُونَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْمَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيْ

মর্যাদা সম্প্র মাস অর্থাৎ যে মাসগুলিতে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ, ওগুলি হলো চারটি
মাস। যুলকা দা' যুল হাজ্জ, মুহাররম, এবং রজব।

আল্লাহ তাআ'লা বলছেন যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই ব্যবস্থাপক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি যা চান তাই করেনে। যেমন তিনি বলেনঃ

600

অর্থাৎ ''বলঃ হে সার্বভৌমশক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী করেন, আর যাকে ইচ্ছা হীন করেন; কল্যাণ আপনারই হাতেই। আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আপনিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন; আপনিই মৃত হতে জীবস্তের আবির্ভাব ঘটান; আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করে থাকেন।" (৩ঃ ২৬) কখনো দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়, আবার কখনো রাত্রি বড় হয় ও দিন ছোট হয়। যেমন গ্রীম্মকালে ও শীতকালে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত কথা শুনে থাকেন। কোন অবস্থাই তাঁর কাছে গুপ্ত থাকে না তাঁর উপর কোন শাসন কর্তা নেই। তাঁর সামনে কারো মুখ খোলার শক্তি নেই।

তিনি প্রকৃত মা'বৃদ। ইবাদতের যোগ্য তিনিই। তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষ তাঁর সামনে তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও অক্ষম। তাঁকে ছাড়া মানুষ যাদের পূজা-পার্বন করে থাকে ওরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন। লাভ ও ক্ষতি কিছু করারই ক্ষমতা ওদের নেই। সবাই মহান আল্লাহর অধীনস্থ। সবাই তুঁর হুকুমের বাধ্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালকও নেই। তাঁর চেয়ে বড় কেউই নেই। কেউ তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারে না। তিনি পবিত্রতা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যালিমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু মন্তব্য করে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সমস্ত সং গুণের অধিকারী এবং অসং ও অনিষ্ট হতে তিনি বহু দূরে রয়েছেন।

৬৩। তুমি লক্ষ্য কর না যে,
আল্লাহ বারি বর্ষণ করেন আকাশ
হতে, যাতে সবুদ্ধ শ্যামল হয়ে
ওঠে ধরিত্রী? আল্লাহ সম্যক
সুক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।

(٦٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصُبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ خَبِيْرُهُ ৬৪। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং আল্লাহ তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ ।

৬৫। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে,
আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে
নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে
যা কিছু আছে তৎ সমুদয়কে
এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে
কিরণশীল নৌযানসমূহকে, এবং
তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন
যাতে ওটা পতিত না হয়
পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি
ছাড়া? আল্লাহ নিক্যুই মানুষের
প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

৬৬। এবং তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন; অতঃপর
তিনিই তো তোমাদের মৃত্যু
ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে
জীবন দান করবেন; মানুষ তো
অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

(٦٤) لَهُ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ (عُ) الْعَنِيُّ الْحَمِيْدُةُ

(٦٥) اَلَمْ تَرَانَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُرِئُ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهُ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اللَّهِ بِإِذْنِهُ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّوْفَ رَّحِيمً

(٦٦) وَهُوَ الَّذِيُّ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْ مُكُمْ أَمُّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمْ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُهُ

' এসেছে। অথচ এই দুই অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকে। আবার এটাও উল্লিখিত আছে যে, হিজাজের কতক মাটি এমনও আছে যার উপর বৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই ওটা রক্তিম ও সবুজ শ্যামল আকার ধারণ করে। সুতরাং এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এক একটি দানা তাঁর গোচরে রয়েছে। যমীনের প্রান্তে এবং ভিতরে যা কিছু আছে সবই তাঁর জানা আছে। বীজের উপর পানি পতিত হয়, তখন তা হতে অংকুর বের হয়। যেমন হয়রত লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ "বে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাও হাজির করবেন; আল্লাহ সৃক্ষদর্শী, খবর রাখেন সব বিষয়ের।"

আর এক জায়গায় বলেনঃ "(নিবৃত্ত করেছে এই জন্যে যে,) তারা যেন সিজ্দা না করে আল্লাহ্কে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন।" আর একটি আয়াতে আছেঃ "প্রত্যেকটি পাতা যা ঝরে পড়ে, প্রত্যেকটি দানা যা যমীনের অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে এবং প্রত্যেক সিক্ত ও শুষ্ক জিনিসের খবর আল্লাহ জানেন, সবই প্রকাশ্য কিতাবের মধ্যে রয়েছে। অন্য একটি আয়াতে আছেঃ "আসমান ও যমীনের কোন অনুপরিমাণ জিনিসও আল্লাহর কাছে গোপন নেই এবং কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জিনিস এমন নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে বিদ্যমান নেই।"

উমাইয়া ইবনু আবুস সালাত অথবা যায়েদ ইবনু আমার ইবনু নুফায়েলের কাসীদায় রয়েছেঃ

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبِّ فِي النَّرَى \* فَيُصِبِحُ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهْ تُزَّرًا بِكَ وَيَذُومُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي وَمُو وَسِهِ \* فَفِي ذَٰلِكَ أَيا تَ لِمَنْ كَانَ وَاعِي

অর্থাৎ ''(হে আমার নবীদ্বয়!) তোমরা তাকে (ফিরাউনকে) বলোঃ মাটির মধ্য হতে দানা বের করেন কে? যার ফলে গাছ হয়ে গিয়ে আন্দোলিত হতে থাকে? এবং ওর মাথায় শিষ বের করেন কে? জ্ঞানীর জন্যে তো এতে মহাশক্তিশালী আল্লাহর মহাশক্তির নিদর্শনাবলী রয়েছে।''

সমস্ত বিশ্বজ্ঞগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই। তিনি সবকিছু হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। সবাই তাঁর সামনে ফকীর, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সমস্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে? সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ,বাগ-বাগীচা, ক্ষেত খামার তোমাদেরই উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযান সমূহকে তিনি তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। এই নৌযান গুলি তোমাদেরকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এর মাধ্যমে তোমাদের মাল ও আসবাবপত্র এক স্থান হতে অন্য স্থানে পৌছে যায়। পানি ফেড়ে, তরঙ্গ কেটে আল্লাহর নির্দেশক্রমে বাতাসের সাথে নৌকাগুলি তোমাদের উপকারার্থে চলতে রয়েছে। এখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ওখান থেকে এখানে এবং ওখানকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এখান হতে ওখানে সদা পৌছাতে রয়েছে।

তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর পড়ে যাচ্ছে না। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের অধিবাসী সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এটা তাঁর পরম করুণার পরিচায়ক, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَرِكَ نَبَّكَ لَذُو مَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ ﴿ وَانَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ ''নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক লোকদের যুলুম সত্ত্বেও তাদের প্রতিক্ষমাশীল এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।'' (১৩ঃ ৬)

তিনিই তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

رد ر ر دو و در ال رو دودرور ر ررد ر دو بريم دوود و يود و دودوي رد و د رو درا و درا دودر الما دو در دودوي رد و د را و درا دور دودروي الما يونيكم نم الله وكنتم امواتًا فاحياكم نم يميتكم نم يكييكم نم الله و نرجعون ـ

অর্থাৎ ''তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।'' (২ঃ ২৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ অর্থাৎ "বলঃ আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনিই তোমাদেরকে একব্রিত করবেন, যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।" (৪৫ঃ ২৬) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ "তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দুইবার আমাদের মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং দুইবার জীবস্ত করেছেন।" কালামের ভাবার্থ হলোঃ এইরূপ আল্লাহর সাথে তোমরা অন্যদেরকে শরীক করছো কেন? সৃষ্টিকর্তা তো একমাত্র তিনিই। আহার্য দাতাও তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়। সমস্ত আধিপত্য তাঁরই। তোমরা তো কিছুই ছিলে না। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মৃত্যুর পরে পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মানুষ অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ বটে!

৬৭। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করে; সূতরাং তারা যেন তোমার সাথে বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে; তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

৬৮। তারা যদি তোমার সাথে বিতণ্ডা করে তবে বলোঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। (٦٧) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْناً مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَكَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْدِ وَادْعُ اللَّي رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى اللَّي رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ٥

(٦٨) وَإِنَّ جُدُلُوكَ فَـُقُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ٥ প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষায় ঠি এর শাব্দিক অর্থ হলো ঐ স্থান যেখানে মানুষ যাতায়াত করার অভ্যাস করে নেয়। হজ্জের আহ্কাম পালন করাকে এ জন্যেই ঠি বলা হয় যে, মানুষ বার বার সেখানে গমন করে এবং অবস্থান করে।

বর্ণিত আছে যে, এখানে ভাবার্থ হলোঃ আমি প্রত্যেক নবীর উন্মতের জন্যে শরীয়ত নির্ধারণ করেছি। এই ব্যাপারে তারা যেন বিতর্কে লিপ্ত না হয়' এর দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। যদিও প্রত্যেক উন্মতের তাদের শক্তি হিসেবে তাদের কার্যাবলী নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 'প্রত্যেকের জন্যে একটা দিক রয়েছে যে দিকে সে মুখ করে থাকে।'' এখানেও রয়েছেঃ 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে।' তাহলে ক্রিক্টে বা সর্বনামের পুনরাবৃত্তিও তাদের উপরই হবে। অর্থাৎ এগুলি তারা আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছানুযায়ী পালন করে থাকে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তাদের বিতর্কের কারণে তুমি মন খারাপ করে সত্য হতে সরে পড়ো না বরং তাদেরকে তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করতে থাকো। তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلاَ يَصَدُّنَّكُ عَنَ ايْتِ اللَّهِ بَعَدَ إِذَا نَزِلْتَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ اللَّهِ بَعَدَ إِذَا نَزِلْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

অর্থাৎ "এইলোকগুলি যেন তোমার উপর আল্লাহর আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর তোমাকে তা (প্রচার করা) হতে বিরত না রাখে, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করতে থাকো।" (২৮ঃ ৮৭) তারা যদি তোমার সাথে বিতণ্ডা করে তবে তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। যেমন আল্লাহ তাআলা কয়েক জায়গায় এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এক জায়গায় রয়েছেঃ "যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তাদেরকে বলে দাওঃ আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে, আমি যে আমল করছি তা হতে তোমরা দায়িত্ব মুক্ত এবং তোমরা যে আম্ল করছো তা হতে আমিও দায়িত্ব মুক্ত।"

সুতরাং এখানেও তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্য সম্যক অবহিত। তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কাজও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

ঘোষিত হচ্ছেঃ তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিবেন। ঐ সময় সমস্ত মতভেদ মিটে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ "তুমি এরই দাওয়াত দিতে থাকো এবং আমার হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দাওঃ আমার উপর আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি (শেষ পর্যন্ত)।"

৭০। তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে এটা আল্লাহর নিকট সহজ্ব। (٧٠) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَّاءِ وَالْاَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ فِي كِلسَّتْبِ إِنَّ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُهُ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার খবর দিচ্ছেন। আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞানের পরিবেষ্টনের মধ্যে রয়েছে। এক অনুপরিমাণ জিনিসও এর বাইরে নেই। জগতের অস্তিত্বের পূর্বেই জগতের জ্ঞান তাঁর ছিল। এমন কি এটা তিনি লাওহে মাহ্ফুজে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে, যখন তাঁর আর্শ্ পানির উপর ছিল, সৃষ্ট জীবের তকদীর তিনি লিখিয়ে নিয়েছিলেন।" >

সাহাবীদের একটি দল হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তাআ'লা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর ওকে বলেনঃ ''লিখো।'' কলম জিজ্ঞেস করেঃ ''কি লিখবো?'' উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''(আগামীতে ) যা কিছু হবে সবই লিখে নাও।'' তখন কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবার ছিল কলম তা সবই লিখে নেয়।'' ২

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি বর্ণিত আছে সুনানের হাদীস গ্রন্থে।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "একশ' বছরের পথে (এক শ' বছরের পথের জায়গাব্যাপী) আল্লাহ তাআ'লা লাওংং মাহফুজ সৃষ্টি করেন। আর মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে যখন আল্লাহ তাআ'লার আরশ পানির উপর ছিল্ কলমকে লিখার নির্দেশ দেন। কলম জিজ্ঞেস করে; ''কি লিখবো?'' উত্তরে তিনি বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মাখলুক সম্পর্ফে আমার যে ইলম বা জ্ঞান রয়েছে তা সবই লিপিবদ্ধ কর।" তখন কলম লিখতে শুরু করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু সৃষ্ট হওয়ার আল্লাহর ইলুমে ছিল তা সবই লিখে নেয়। এটাকেও মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে (সঃ) এই আয়াতে বলছেনঃ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এটা তাঁর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা যে, জিনিসের অস্তিত্বের পূর্বেই ওটা সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অবগতি ছিল এমন কি সবকিছু তিনি লিখেও নিয়েছেন। ঐ সব কিছুই বাস্তব ক্ষেত্রে হতে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। বান্দাদের সমস্ত আমলের অবগতি তাদের আমলের পূর্বেই আল্লাহর ছিল তারা যা কিছু করবে, তাদের করার পূর্বেই তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। প্রত্যেক ফরমাবরদার ও নাফরমান তাঁর অবগতিতে ছিল। আর সবই ছিল তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার মধ্যেই ছিল। তাঁর কাছে এটা মোটেই কঠিন ছিল না। এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।

৭১। এবং তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই; বস্তুতঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

৭২। এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমৃহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে: যারা তাদের নিকট (۷۱) وَيَعْبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطْنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَّ لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِهِ لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِهِ (۷۲) وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ الْنَتُنَا بَشِنْتِ تَعْسُرِفُ فِيُ وُجُوهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَا وُجُوهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَا আমার আয়াত আবৃত্তি করে
তাদেরকে তারা আক্রমন করতে
উদ্যত হয়; তুমি বলঃ তবে কি
আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা
মন্দ কিছুর সংবাদ দিবো? এটা
আগুন; এই বিষয়ে আল্লাহ
প্রতি শু. তি দিয়েছেন
কাফিরদেরকে এবং এটা কত
নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِاللَّذِيْنَ يَتَكُونَ عَلَيْهِمَ الْيَتِنَا قُلُ اَفَانَبِّ كُمُّ بِشَيِّرٍ مِّنَ ذَٰلِكُمُّ اَلْنَارُ وَعَسَدَهَا اللَّهُ الَّذِيْنَ إَلْنَارُ وَعَسَدَهَا اللَّهُ الَّذِيْنَ عَلَيْهَ اللَّهُ الَّذِيْنَ

বিনা দলীল ও বিনা সনদে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজাকারীদের অজ্ঞতা এবং কুফরীর এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। শয়তানী অন্ধ অনুকরণ এবং বাপ-দাদার দেখাদেখি ছাড়া কোন শরীয়ত সম্মত দলীল এবং কোন জ্ঞান সম্মত দলীল তাদের কাছে নেই। যেমন আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ

وَمَنْ بَيْدُعُ مَعُ اللّهِ اللّهِ الْهَا الْحَرَّ لَا لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وَ دَرَسِهِ \* إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِيْرُونَ -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য মা'বৃদকে, ঐ বিষয়ে তার কাছে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকামহবে না।" (২৩ঃ ১১৭) এখানেও তিনি বলেনঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই, যে আল্লাহর কোন শান্তি থেকে তাকে বাঁচিয়ে নেবে। তাদের কাছে আল্লাহর পবিত্র কালামের আয়াত সমূহ, সহীহ্ দলীল প্রমাণাদি, প্রকাশ্য যুক্তিসমূহ পেশ করা হলে তাদের শরীরে আশুন ধরে যায়। তাদের সামনে আল্লাহর তাওহীদ ও রাস্লদের অনুসরণের কথা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হলে তাদের মুখ মণ্ডলে অসন্তোধের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যারা তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

মহান আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলেনঃ তাদেরকে বলে দাওঃ যে দৃঃখ তোমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রচারকদেরকে দিচ্ছ ওটাকে এক দিকে ওজন কর, আর অন্য দিকে ঐ দুঃখকে ওজন কর যা নিঃসন্দেহে তোমাদের কুফরী ও সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে তোমাদের উপর আপতিত হবে, অতঃপর দেখো অতি নিকৃষ্ট কোনটি? ঐ দুযথের আগুন এবং তথাকার বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি, না যে কষ্ট তোমরা এই খাঁটি একত্ববাদীদেরকে দিতে চাচ্ছঃ অবশ্য এটা শুধু তোমাদের মনেরই বাসনা। তাদের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই। জেনে রেখো যে, তোমাদের যে মন্দ কিছুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা জাহান্নামের আগুন। আর এটা কতই না জঘন্য স্থান! এটা কতই না ভয়াবহ! কতই না কষ্টদায়ক! নিঃসন্দেহে ওটা অত্যন্ত জঘন্য স্থান এবং সাংঘাতিক ভয়ের জায়গা, যেখানে আরাম ও শান্তির কোন নাম গন্ধও নেই।

৭৩। হে লোক সকল! একটি
উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ
সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা
আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে
ডাকো তারা তো কখনো একটি
মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না,
এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই
একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি
সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়
তাদের নিকট হতে, এটাও তারা
ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে
পারবে না; অবেষক ও অবেষিত
কতই না দুর্বল!

৭৪। তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ নি চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। 
> روط شركير گيروي قدره إن الله لقوي عَزيز

মহান আল্লাহ এখানে, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যে মূর্তি ও দেবতাগুলির পূজা উপাসনা করছে ওগুলির দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং ওগুলির পূজারী ঐ মুশরিকদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি মানুষকে সম্বোধন করে ব'লছেনঃ হে মানব মণ্ডলী! এই অজ্ঞ ও নির্বোধরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করছে, প্রতিপালকের সাথে এরা যে শির্ক করছে তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তা তোমরা খুব মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। এই উপাস্য দেবতাগুলি সবাই একত্রিত হয়ে যদি একটি ক্ষুদ্র মাছিও সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে তবে তারা সম্পূর্ণ রূপে অপারগ হয়ে যাবে। ঐ মাছি সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের কখনই হবে না।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) মারফৃ'রূপে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টি করার মত কিছু সৃষ্টি করতে চায়? প্রকৃতই যদি কারো এ ক্ষমতা থেকে থাকে তবে একটা অনু বা একটা মাহি অথবা একটা দানা সৃষ্টি করুক তো?" ১

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে নবী (সঃ) বলেছেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জা'লিম আরকে আছে যে, আমার সৃষ্টি করার মত কিছু করতে যায়? তাহলে তারা একটা যব সৃষ্টি করুক তো?" ২

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই বাতিল মা'বৃদগুলির আরো অক্ষমতা দেখো, তারা একটি মাছিরও মুকাবিলা করতে পারে না। তাদেরকে প্রদন্ত কোন জিনিস যদি মাছি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা এতই শক্তি হীন যে, ঐ মাছির নিকট হতে ঐ জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে না! মাছির ন্যায় তুচ্ছ, নগণ্য এবং অতি দুর্বল সৃষ্ট জীবের নিকট থেকেও যারা নিজেদের হক ফিরিয়ে নিতে পারে না, তাদের চেয়েও বেশী দুর্বল, শক্তিহীন ও অক্ষম আর কেউ হতে পারে কি? হযরত ইবনু আক্বাস (রাঃ) বলেন যে, আরা মাছিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর ও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। আর বাহ্যিক শব্দ দ্বারাও এটাই প্রকাশমান।

দ্বিতীয় ভাবার্থ এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, طُالِب দ্বারা উপাসক এবং
দ্বারা উপাস্যদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এ হাদীসটি মৃসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তিঃ তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না। তারা এটা উপলব্ধি করলে এতো বড় শক্তিমান আল্লাহর সাথে এই নগণ্য ও তুচ্ছ মাখলূককে তারা শরীক করতো না, যাদের মাছি তাড়াবারও শক্তি নেই, যেমন মুশরিকদের মূর্তিগুলি। মহান আল্লাহ স্থীয় শক্তিতে অতুলনীয়। সমস্ত কিছু তিনি বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন। কারো কাছে তিনি সাহায্যও নেন নি। এবং কারো পরামর্শও গ্রহণ করেন নি। অতঃপর সবকিছুকে ধ্বংস করে তিনি এর চেয়েও বেশী সহচ্ছে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁর পাকড়াও খুব কঠিন। তিনি প্রথমে সৃষ্টিকারী, পরে আবার সৃষ্টিকারী, রিয়কদাতা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সব কিছুই তাঁর সামনেনত। কেউই তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারে না, কেউই তাঁর আদেশ লংঘন করতে পারে না। এমন কেউ নেই যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার মুকাবিলা করে। তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।

৭৫। আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণী বা হক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রস্টা।

৭৬। তাদের সন্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জ্বানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (٧٥) اَللَّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْبِكَةِ رُسُلًا قَمِنَ النَّاسِّ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ بُصِيْرٌ قَ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيْعُ بُصِيْرٌ قَ (٧٦) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُهُ

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি নিজের নির্ধারিত তকদীর জারি করা এবং নির্ধারিত শরীয়ত স্বীয় রাসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে যে ফেরেশতাকে চান নির্দিষ্ট করে নেন। অনুরূপভাবে তিনি লোকদের মধ্য হতে যাঁকে চান নবুওয়াতের পোষাক পরিয়ে দেন। তিনি বান্দাদের সমস্ত কথা শুনে থাকেন। এক একজন বান্দা তার আমলসহ তাঁর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। নবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র কে তা তিনি খুব ভালই জানেন। যেমন তিনি বলেনঃ

رلام رور و رو في يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .

অর্থাৎ ''রিসালাত লাভের যোগ্য পাত্র কে তা আল্লাহ খুব ভাল জ্বানেন।''

রাসূলদের সামনেরও পিছনের খবর আল্লাহ রাখেন। তাঁদের কাছে তিনি কি পৌঁছালেন এবং তাঁরা কি পৌঁছিয়ে দিলেন এ সব কিছু তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়েজিত করেন, রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কি না তা জানবার জন্যে; রাসূলদের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।" (৭২ঃ ২৬-২৮)

সুতরাং মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলদের রক্ষক। যা তাঁদের বলা হয় তার তিনি হিফাজতকারী। তিনি তাঁদের সাহায্যকারী। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "হে রাসূল (সঃ) তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা তুমি (মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে দাও, আর তা যদি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিলে না, এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ (এর অনিষ্ট) হতে রক্ষা করবেন।" (৫ঃ ৬৭)

৭৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু' কর, সিজ্বদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সংকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার।

(শাফেঈ মাযহাব মতে সিজদাহ)

৭৮। এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত: তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই: এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও: যাতে রাসুল (সঃ) তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্যে: সূতরাং তোমরা নামায কায়েম কর্ যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

(٧٨) وَجَـاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهادِهُ هُوَ اجْتَبْ هِ يُدَّا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا لَذَاءَ عَلَى فَأَقِيهُمُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا

এই দ্বিতীয় সিজ্দাটির ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম সিজ্দার জায়গায় আমরা ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''সূরায়ে 'হাজ্জ'কে দুঁটি সিজদার মাধ্যমে ফযীলত দান করা হয়েছে। যারা এ দুটো সিজ্ঞদা করে না তারা যেন এই আয়াতটি না পড়ে।"

আল্লাহ তাআ'লা রুকু' সিজ্দা, ইবাদত ও সংকর্মের হুকুম করার পর বলছেনঃ তোমরা তোমাদের জান, মাল ও কথা দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং যেভাবে জিহাদ করা উচিত সেভাবেই কর। যেমন তিনি বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিত।"

তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। অন্যান্য উশ্মত বর্গের উপর তিনি তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। পূর্ণ রাসূল (সঃ) ও পূর্ণ শরীয়ত দানের মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমাদেরকে তিনি সহজ্ঞ এবং উত্তম দ্বীন প্রদান করেছেন। এমন আহকাম তোমাদের উপর রাখেন নাই যা পালন করা তোমাদের পক্ষে কঠিন। এমন বোঝা তিনি তোমাদের উপর চাপিয়ে দেন নাই যা বহন করা তোমাদের সাধ্যাতিত।

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' এ দু'টি সাক্ষ্য দানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ও শুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে নামায়। বাড়ীতে অবস্থানকালে চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয় নামায় চার রাকআতই পড়তে হয়। আর সফরে থাকাকালে চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত পড়ার নির্দেশ রয়েছে। ভয়ের নামায় তো হাদীস অনুযায়ী মাত্র এক রাকআত পড়ার হুকুম আছে। ওটাও আবার পায়ে হেঁটে বা সওয়ারীর উপর এবং কিবলামুখী হয়ে হোক কিংবা কিবলার দিকে মুখ না হোক। সফরের নফল নামাযেরও অনুরূপ হুকুম আছে যে, সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাক না কেন নামায় হয়ে যাবে। রুগু ব্যক্তি বসে নামায় পড়তে পারে এবং বসে না পারলে ভয়েও পড়তে পারে। অন্যান্য ফরয় ও ওয়াজিব গুলোকেও মহান আল্লাহ সহজ সাধ্য করেছেন। এজন্যেই রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ ''আমি একনিষ্ঠ ও খুবই সহজ্ব দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হযরত মুআ'য (রাঃ) এবং হযরত আবৃ মুসাকে (রাঃ) ইয়ামনের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাঁদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেনঃ "তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ দেবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবে না এবং এমন কাজের হুকুম করবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ্ব সাধ্য হয়, কঠিন না হয়।" এই বিষয় সম্পর্কীয় বহু হাদীস রয়েছে। হয়রত ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের নিম্নরূপ তাফসীরই করেছেনঃ "তোমাদের দ্বীনে কোন সংকীর্ণতা কঠোরতা নেই।" ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন য়ে, ত্রিল্ল এর ত্রিল উপর ত্রিল বা য়বর দেয়া হয়েছে করিলেন য়ে, ক্রিল্ল এর ত্রিল উব্ল আবার ত্রিলের। এটা য়েন করিল বিয়য় করেছে। আবার ত্রিলের গণ্য করা য়েতে পারে। এই অবস্থায় এটা শ্রেল্ল কেওর ত্রিল আয়াতের মত হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইবরাহীমেরও (আঃ) পূর্বে 'মুসলিম' নামকরণ

করেন। কেননা, তাঁর প্রার্থনা ছিলঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (দু'জন অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং আমাদের সন্তানদের মাধ্য হতে একটি দলকে 'মুসলিম' বানিয়ে দিন।" কিন্তু ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন এই উক্তিটি সঠিক বলে বিবেচিত হচ্ছে না যে, 'পূর্বে' দ্বারা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা প্রকাশমান যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই উন্মতের নাম এই কুরআনে 'মুসলিম' রাখেন নাই। তাহলে 'পূর্বে' দ্বারা অর্থ হবেঃ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে, যিক্রে এবং এই পবিত্র শেষ কিতাবে।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনেরও উক্তি এটাই। আর এটা সঠিকও বটে। কেননা ইতিপূর্বে এই উন্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তাদের দ্বীন সহজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এই দ্বীনের প্রতি আরো বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্যে বলা হচ্ছেঃ এটা হলো ঐ দ্বীন যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আনয়ন করেছিলেন।

এরপর এই উন্মতের বুযুর্গীর জন্যে এবং তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের বর্ণনা আমার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেও ছিল। যুগ যুগ ধরে নবীদের (আঃ) আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের আলোচনা হতে থেকেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠকরা তোমাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সূতরাং এই কুরআনের পূর্বে এবং এই কুরআনেও তোমাদের নাম 'মুসলিম'। আর এই নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ।

হযরত হা'রিস আশ্আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অজ্ঞতার দাবী এখনও করে (অর্থাৎ বাপ-দাদার উপর এবং বংশের উপর গর্ব প্রকাশ করে; আর অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইতর ও তুচ্ছ জ্ঞান করে) সে জাহান্লামের ইন্ধন।" তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদিও সে রোযা রাখে ও নামায পড়ে (তবুও কি)?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হাঁ ,হাঁ'। যদিও সে রোযাদার হয় এবং নামাযীও হয় (তবুও সে জাহান্লামের ইন্ধন হবে)।" সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের যে নাম রেখেছেন সেই নামেই ডাকো। তা হলো 'মুসলেমীন', 'মুমিনীন' এবং ইবাদুল্লাহ'।" সূরায়ে বাকারার হা নাম হরপে বর্ণনা করেছি। এই আয়াতের তাফসীরে আমরা এই হাদীসটিকে পূর্ণ রূপে বর্ণনা করেছি।

ইমাম নাসাঈ (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ আমি তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম উন্মত এ জন্যেই বানিয়েছি এবং এজন্যেই আমি তোমাদের সুখ্যাতি অন্যান্য সমস্ত উন্মতের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন মানব জাতির জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হও। পূর্ববর্তী সমস্ত উন্মত মুহান্মদীর (সঃ) শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করবে। এই উন্মত সমস্ত উন্মতের উপর নেতৃত্ব লাভ করেছে। এই জন্যেই এই উন্মতের সাক্ষ্য অন্যান্য উন্মত বর্গের উপর ধর্তব্য হবে। তাদের সাক্ষ্য হবে এটাই যে, পূর্ববর্তী উন্মত বর্গের কাছে তাদের নবীরা (আঃ) আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই উন্মতের উপর স্বয়ং রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব তিনি পূর্ণভাবে পালন করেছেন। এই ব্যাপারে যতগুলি হাদীস রয়েছে এবং যত কিছু তাফসীর আছে সবই আমরা সূরায়ে বাকারার সপ্তদশ রুকুর হিন্তি পুর্নভাবে প্রাক্তরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে আমরা হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর উন্মতের ঘটনাও বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ তাআ'লার উক্তি সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর। অর্থাৎ এত বড় নিয়ামতের অধিকারী যিনি তোমাদেরকে করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। এর পন্থা এই যে, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের উপর যা কিছু ফরয করেছেন তা অতি আগ্রহের সাথে খুশী মনে তোমরা পালন কর। বিশেষ করে নামায ও যাকাতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবে। আল্লাহ তাআ'লা যা কিছু ওয়াজিব করেছেন তা আন্তরিক মুহাক্বতের সাথে পালন কর। যা কিছু তিনি হারাম করেছেন তার কাছেও যেয়ো না। সুতরাং নামায, যা নির্ভেজাল আল্লাহরই জন্যে এবং যাকাত, যার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত ছাড়াও তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতিও ইহসান করা হয়, ধনী লোকেরা তাদের মালের একটা অংশ সন্তুষ্ট চিত্তে দরিদ্রদেরকে দান করে, এতে তাদের কাজ চলে, মনে তৃপ্তি আসে। এতেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অংশও কম এবং বছরে মাত্র একবার।

যাকাতের সমস্ত নিয়ম কানুন সূরায়ে তাওবা'র النَّمَا لَكُمُ السَّدُ قَاتُ (৯، ৬০) এই আয়াতের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করে দিয়েছি।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআ'লা বলেনঃ আল্লাহকে অবলম্বন কর। তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখো। তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। সব সময় তাঁর উপরই নির্ভর কর। তাঁরই সাহায্য সহায়তা ও পৃষ্ঠ পোষকতার প্রতি দৃষ্টি রাখো।

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তিঃ তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনিই তোমাদের রক্ষক। তিনিই তোমাদের সহায়ক। তোমাদেরকে তোমাদের শক্রদের উপর বিজয় দানকারী তিনিই। তিনিই সর্বোক্তম অভিভাবক। তিনি যার অভিভাবক হন, তার আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। সর্বোক্তম সাহায্যকারী তিনিই। দুনিয়ার সবাই যদি শক্র হয়ে যায় তাতেও কোন যায় আসে না। সবারই উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।

মুসনাদে ইবনু আবি হা'তিমে হযরত ওয়াহীব ইবনু অর্দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ''হে ইবনু আদম! তোমার ক্রোধের সময় তুমি আমাকে শ্বরণ করো, তা হলে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে শ্বমা করে দেবো। আর যাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হবে তাদের মধ্য থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করবো। ধ্বংস প্রাপ্তদের সাথে আমি তোমাকে ধ্বংস করবো না। হে আদম সন্তান! যখন তোমার উপর যুলুম করা হয় তখন তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং আমার সাহায্যের উপর ভরসা রাখো ও আমার সাহায্যের উপর সন্তুষ্ট থাকো। জেনে রেখো যে, তুমি তোমার নিজেকে সাহায্য করবে এর চেয়ে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো এটাই উত্তম।" এ সব ব্যাপারে স্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

সপ্তদশ পারা গু সূরায়ে হাজ্জ-এর তাফসীর সমাপ্ত



## ن**ناليف** الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية جامعة راجشاهي، بنغلاديش